



Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



## 7/313

### স্থচীপত্র।

|   | विषय ।                              |      | शृंहा ।       |
|---|-------------------------------------|------|---------------|
|   | সন্মাসীর গীতি                       |      | ,             |
|   | मात्रा                              |      | ă .           |
|   | मान्रस्वत यथार्थ स्रज्ञभ ( नखन )    |      | - OF          |
|   | ঐ (নিউইন্নৰ্ক)                      |      | 46            |
|   | নায়া ও ঈশ্বরধারণার ক্রমবিকাশ       | Obaj | >-8           |
|   | নারা ও মৃত্তি                       |      | <b>&gt;२७</b> |
| 3 | ক্ষাও জগৎ                           |      | 786           |
| 1 | নগৎ ( বহিৰ্জ্জগৎ )                  |      | >12           |
| 3 | গাং ( কুদ্ৰ বন্ধাও )                |      | ८४८           |
| e | ामृञ्ज                              |      | २५७           |
| 4 | হুছে একত্ব                          |      | २७७           |
| স | ৰ্ব বস্তুতে ব্ৰহ্মদৰ্শন             |      |               |
| 9 | পরোক্ষাত্মভূতি                      |      | SGA           |
| व | াত্মার মুক্তস্বভাব                  |      | २१४           |
|   | ৰ্শজীবনে বেদান্ত ( প্ৰথম প্ৰস্তাব ) |      | 970           |
|   | ঐ (দিতীয় প্রস্তাব)                 | •••  | ৩৩৭           |
|   | ঐ (ছতীয় প্রস্তাব)                  | •••  | ৩৬৬           |
| 0 | ্থি (চতুৰ্থ প্ৰস্তাৰ)               | ***  | 989           |
| 1 | 1.140111                            | •••  | 859           |

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection Varanas

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# 7/3B

## সন্যাসীর গীতি।

(5)

উঠাও সন্ন্যাসি, উঠাও সে তান,
হিমাদ্রিশিখরে উঠিল যে গান—
গভীর অরণ্যে, পর্বত-প্রদেশে,
সংসারের তাপ যথা নাহি পশে—
যে সঙ্গীত-ধ্বনি-প্রেশান্ত-লহরী
সংসারের রোল উঠে ভেদ করি;
কাঞ্চন কি কাম কিন্ধা যশ-আশ
যাইতে না পারে কভু যার পাশ;
যথা সত্য-জ্ঞান-আনন্দ-ত্রিবেণী
—সাধু যার ন্নান করে হন্ত মানি—
উঠাও সন্ন্যাসি, উঠাও সে তান,
গাও গাও গাও গাও সেই গান—

उं जद मद छ।

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS জ্ঞানযোগ।

( ? )

एखल किन मीय ठतन-मृद्धन—

त्मानात निर्मित हल कि इर्सन,

दर बीमान, जाता जामात वस्तन ?

छात्र मीय जाहे छात्र थानश्रेत ।

छानवामा-प्रना, जान-मन प्रन्य,

जावर छेखत, छेखतर मन ।

चामत' मामतत, कभाषां कत,

मामप्र-जिनक छालत छेशत;

पारीनजा वस कथन खातन ना,

पारीन जानन कछू ज वृत्य ना ।

जाहे विन, थर मग्नामिश्यवत,

मृत कत इत्य अजीव मध्त ;

कत कत गान कत नितस्तत—

ওঁ তৎ সং ওঁ।

(0)

যাক্ অন্ধকার, যাক্ সেই তমঃ,
আলেয়ার মত বুদ্ধির বিভ্রম
ঘটায়ে আধার হইতে আধারে
নিয়ে যায় এই ভ্রান্ত জীবাত্মারে।
জীবনের এই ত্বা চিরতরে
মিটাও জ্ঞানের বারি পান করে।



#### সন্মাসীর গীতি।

এই তসরজ্ জীবান্থা পশুরে
জন্মমৃত্যুমাঝে আকর্ষণ করে।
সেই সব জিনে—নিজে জিনে যেই,
ফাঁদে পা দিও না, জেনে তন্ত্ব এই।
বলহ সন্ন্যাসি, বল বীর্যাবান্,
করহ আনন্দে কর এই গান—

खं जर मर छ।

(8)

'क्रज कर्ष्मकल जूक्षित्ज श्रहेत्व' वत्न त्नांत्क, 'श्र्जू कार्या व्यमित्त्व, एक कर्त्य—एक, मत्म—मन कन, व निव्नम द्राद्य नाई कात्र वन। व मत-क्रशंत्ज मांकात्र त्य कन, मृद्धान जाहात्र ज्यक्षत्र जूवन।' मज्य मन, किन्छ नामज्ञभभादित्र निज्यमुक जान्ना ज्यान्तम् विह्दत्र। क्षात्ना जन्नममि, द्राद्यां ना ज्याना— कत्रह मन्नांमि, मनाई द्यांवना—

७ जर मर छ।

(0)

সত্য কিবা তারা জানে না কখন, সদাই যাহারা দেখরে অপন— खानयांग।

পিতা মাতা জায়া অপত্য বান্ধব—

আত্মা ত কথন নহে এই সব;

নাহি তাহে কোন লিঙ্গালিঙ্গ ভেদ,

নাহিক জনম, নাহি খেদাখেদ।

কার পিতা, তবে কাহার সস্তান ?

কার বন্ধু, শক্র কাহার, ধীমান্ ?

একমাত্র ধেবা—ধেবা সর্ব্বময়,

যাহা বিনা কোন অন্তিছই নয়,

তত্ত্বমিন, ওহে সন্ন্যাসিপ্রবর,

উচ্চরবে তাই এই তান ধর—

उं जद मद खें।

d

( 6)

একনাত্র মৃক্ত—জ্ঞাতা আত্মা হয়,
অনাম অরপ অরেদ নিশ্চয়:
তাঁহার আশ্রুরে এ মোহিনী মারা
দেখিছে এ সব স্বপনের ছারা;
সাক্ষীর স্বরূপ—সদাই বিদিত,
প্রকৃতি জীবাত্মারূপে প্রক্রাশিত;
তত্ত্মসি, ওহে সন্ন্যাসিপ্রবর,
ধর ধর ধর উচ্চে তান ধর—

७ जर मर ७ ।

সন্মাসীর গীতি।

(9)

অবেষিছ মুক্তি কোথা বন্ধবর ?
পাবে না ত হেথা, কিন্তা এর পর ;
শাব্রে বা মন্দিরে বৃথা অন্বেষণ ;
নিজ হত্তে রক্ত্— বাহে আকর্ষণ।
ত্যজ অতএব বৃথা শোকরাশি,
ছেড়ে দাও রক্ত্, বল হে সন্ন্যাসি,

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

(4)

দাও দাও দাও সবারে অভয়,
বল,—'প্রাণিজাত, কোরো নাকো ভয়;
বিদিব পাতাল থাক যে বেখান,
সকলের আত্মা আমি বিভ্যমান;
স্বরগ নরক, ইহামূত্র ফল
আশা ভয় আমি ত্যজিমু সকল।'
এইরূপে কাট মায়ার বন্ধন;
গাও গাও গাও করে প্রাণপণ—

**७ जर मर ७** ।

( 6 )

ভেব না দেহের হয় কিবা গতি, থাকে কিম্বা যায়—অনস্ত নিয়তি— কার্য্য অবশেষ হয়েছে উহার, এবে ওতে প্রারন্ধের অধিকার; छ्वानयाग।

কেহ বা উহারে মালা পরাইবে,
কেহ বা উহারে পদ প্রহারিবে;
কিছুতেই চিত্ত-প্রশান্তি ভেঙ্গ না,
সদাই আনন্দে রহিবে মগনা;
কোথা অপযশ—কোথা বা স্থখ্যাতি?
স্তাবক-স্তাব্যের একত্ব-প্রতীতি,
অথবা নিন্দুক-নিন্দ্যের যেমতি।
জানি এ একত্ব আনন্দ-অন্তরে
গাও হে সন্ন্যাসি, নির্ভীক-অন্তরে—

७ जर मर ७।

( >0)

পশিতে পারে না কভু তথা সত্য, কাম-লোভ-বশে ষেই হাদি মন্ত; কামিনীতে করে ত্রীবৃদ্ধি ষে জন, হয় না তাহার বন্ধন-মোচন; কিম্বা কিছু দ্রব্যে যার অধিকার, হউক সামান্য—বন্ধন অপার; ক্রোধের শৃঙ্খল কিম্বা পারে যার, হইতে না পারে কভু মারা পার। ত্যক্ত অতএব, এ সব বাসনা, আনন্দে সদাই কর হে ঘোষণা—

७ ज९ म९ छ ।

( 55 )

ত্বথ তরে গৃহ কোরো না নির্মাণ,
কোন্ গৃহ তোমা ধরে হে মহান্ ?
গৃহছাদ তব অনস্ত আকাশ;
দমন তোমার স্থবিস্থত বাস;
দৈববশে প্রাপ্ত যাহা তুমি হও,
সেই থান্তে তুমি পরিতৃপ্ত রও;
হউক কুৎসিত, কিম্বা স্থরন্ধিত,
ভূগ্রহ সকলি হয়ে অবিক্বত।
ভদ্ধ আত্মা যেই জানে আপনারে,
কোন্ থান্ত-পের অপবিত্র করে ?
হও তুমি চল-স্রোত্বতী মত,
ত্বাধীন উন্মুক্ত নিত্য-প্রবাহিত।
উঠাও আনন্দে, উঠাও সে তান,
গাও গাও গাও সদা এই গান—

खं जद मद खं।

( 32 )

তত্ত্বজ্ঞের সংখ্যা মুষ্টিমের হয়,
অতত্ত্বজ্ঞ তোমা হাসিবে নিশ্চর;
হে মহান্, তোমা করিবেক দ্বণা,
তাহাদের দিকে চেয়েও দেখো না।
স্বাধীন, উন্মুক্ত—যাও স্থানে স্থানে,
অজ্ঞান হইতে উদ্ধার' অজ্ঞানে—

#### জ্ঞানযোগ।

মায়া-আবরণে খোর অন্ধকারে,
নিয়তই যারা যন্ত্রণায় মরে।
বিপদের ভর কোরো না গণনা,
স্থথ অন্বেষণে যেন হে মেতনা;
যাও এ উভয়-দদ্দ-ভূমি-পারে,
গাও গাও গাও গাও উচ্চস্বরে—

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

(. 20.)

এইরপে বন্ধো, দিন পর দিন,
করমের শক্তি হরে যাবে ক্ষীণ;
আত্মার বন্ধন ঘুচিয়া যাইবে,
জনম তাহার আর না হইবে;
আমি বা আমার কোথার তথন ?
ঈশ্বর—মানব—তুমি—পরিজন ?
সকলেতে আমি—আমাতে সকল—
আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ কেবল।
সে আনন্দ তুমি, ওহে বন্ধুবর,
তাই হে আনন্দে ধর তান ধর—

खँ ज९ म९ खँ।

#### যায়।।

মারা এই কথাটা আপনারা প্রায় সকলেই শুনিরাছেন। ইহা
সাধারণতঃ করনা বা কুহক বা এইরূপ কোন অর্থে ব্যবহৃত হইরা
থাকে, কিন্তু তাহা উহার প্রকৃত অর্থ নহে। মারাবাদরূপ একতম
স্তন্তের উপর বেদান্ত স্থাপিত বলিয়া, ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝা আবশুক। নারাবাদ বুঝাইতে হইলে সহসা হৃদরঙ্গম না হইবার আশক্ষা
আছে, এ কারণ আপনারা কৃথিঞ্জিৎ মনোযোগপূর্ব্বক প্রবণ করিবেন,
ইহাই আমার প্রার্থনা।

देविषक माहित्जा कूरक व्यर्थ रे मान्ना भरमत প্ররোগ দেখা यात्र। रेरारे मान्ना भरमत প্রাচীনতম ব্যর্থ। কিন্তু তথন প্রকৃত্ত मान्नावामण्डदात जज्जामन रन्न नारे। जामना तरम এই क्रभ वाका मिरिट পारे,—"ইন্দ্রো মান্নাভিঃ পুরুদ্ধপিনিয়তে," ইন্দ্র মান্না দানা রূপ ধারণ করিন্নাছিলেন। এইলে মান্না শব্দ ইন্দ্রজাল বা তত্ত্বার্থে ব্যবহৃত হইনাছে। বেদের অনেক স্থলে মান্না শব্দ তাদুশ অর্থে প্রযুক্ত হইনাছে। বেদের অনেক স্থলে মান্না শব্দ তাদুশ অর্থে প্রযুক্ত হইনাছে, দেখা যান্ন। তৎপরে কিছুদিনের জন্ত মান্না শব্দের ব্যবহার সম্পূর্ণ লুপ্ত হইন্না গেল। কিন্তু ইত্যবকাশে তৎ-শব্দ-প্রতিপান্ত ভাব ক্রমশঃই পরিপুষ্ট হইতেছিল। পরবর্ত্তী সমন্নে দেখা যান্ন, প্রশ্ন হইতেছে, "আমন্না জ্বগতের গুপ্ত রহস্ত জানিতে পানি না কেন ?" ইহার এই রূপ নিগুড়ভাবব্যঞ্জক উত্তর প্রাপ্ত হওরা যান্ন :—"আমনা জন্তক, ইন্দ্রিরম্বর্থে পরিতৃপ্ত ও বাসনাপর বলিনা এই সত্যকে নীহারাবৃত করিন্না রাখিরাছি"—

#### खानयांग।

"নীহারেণ প্রাবৃতা জন্না আগুতৃপ উক্থশ্বাসাশ্চরন্তি।" এস্থলে মায়া শব্দ আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই; কিন্তু উহাতে এই ভাবটী পরিবাক্ত হইতেছে বে, আমাদের অজ্ঞতার বে কারণ অবধারিত হইয়াছে, তাহা—এই সত্য ও আমাদিগের মধ্যে, কুদ্মাটিকাবং বর্ত্তমান। অনেক পরবর্ত্তী সময়ে, অপেক্ষাক্বত আধুনিক উপনিষদে, মারা শব্দের পুনরাবির্ভাব দেখা যার। কিন্তু ইতিমধ্যে ইহার প্রভূত রূপান্তর সংঘটিত হইয়াছে ; নৃতন অর্থরাশি ইহার সহিত সংযোজিত হইয়াছে; নানাবিধ মতবাদ প্রচারিত ও পুনক্ত হইয়াছে; অবশেষে মায়াবিষয়ক ধারণা একটা স্থিরভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পাঠ করি,—"মারাকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে" "মায়ান্ত প্রকৃতিং বিভানায়িনন্ত মহেশ্রম।" মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের পূর্ববর্ত্তী দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই মায়াশন বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন। বোধ হয়, गायागन वा गायावान वोक्रनिश्वत बाता अ कथं विष् तक्षिण शहेयाछ । किछ तोक्रमिशंत रुख रेश जतनको विद्यानवारम (Idealism) \* পরিণত হইরাছিল এবং মারা কথাটা এইরূপ অর্থেই এক্ষণে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইতেছে। हिन्तू यथन "ब्रग९ मात्रामन्न" वलन, সাধারণ মানবের মনে এই ভাব উদয় হয় যে, "জগৎ কল্পনা মাত্র।" বৌদ্ধার্শনিকদিগের ঈদৃশ ব্যাখ্যার কিছু ভিত্তি আছে; কারণ, এক শ্রেণীর দার্শনিকেরা বাহু জগতের অন্তিত্বে আদৌ বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু বেদাস্তোক্ত মায়ার শেষ পরিপুষ্টাকৃতি,—

জামাদের ইল্রিয়গ্রায় সমুদর জগৎ আমাদের মনেরই বিভিন্ন অমুভূতিমাত,
 উহাদের বাস্তব সন্তা নাই, এই মতকে বিজ্ঞানবাদ বা Idealism বলে।

মায়া।

বিজ্ঞানবাদ, বাস্তববাদ \* (Realism) বা কোনরপ মতবাদ নহে। আমরা কি, ও সর্বত্র কি প্রত্যক্ষ করিতেছি, এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনার ইহা সহজ বর্ণনা মাত্র। আমি আপনাদিগকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, বেদ থাঁহাদের অন্তরনিঃস্থত, তাঁহাদের চিন্তাশক্তি মূলতত্ত্ব অনুধাবনে ও আবিষ্করণেই অভিনিবিষ্ট ছিল। তাঁহারা रान এই সকল তত্ত্বের বিস্তারিত অনুশীলন করিবার অবসর পান নাই এবং সেজন্ত অপেক্ষাও করেন নাই। তাঁহারা বস্তুর অন্তর-তম প্রদেশে উপনীত হইতেই ব্যগ্র ছিলেন। এই জগতের অতীত কিছু যেন তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছিল, তাঁহারা যেন আর অপেকা করিতে পারিতেছিলেন না। বস্তুতঃ উপনিষ্দের মধ্যে ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত আধুনিক বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত বিশেষ প্রতিপত্তিসকল অনেক সময়ে ভ্রমাত্মক হইলেও, উহাদের মূলতত্ত্তলির সহিত বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বর কোন প্রভেদ নাই। একটা দৃষ্টাস্ত দেখান যাইতেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ইথর্ (Ether) বা আকাশবিষয়ক অভিনব তত্ত্ব উপনিষদের মধ্যে রহিয়াছে। এই আকাশতত্ত্ব আধুনিক বৈজ্ঞানিকের ইথর অপেক্ষা সমধিক পরিপুষ্টভাবে বিভ্যমান। किन्छ रेश मूनजरवरे পर्यायमिज ছिन। जारात्रा এर जाकाभजरवत কার্য্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনেক ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। জগতের যাবতীয় জীবনীশক্তি যাহার বিভিন্ন বিকাশ মাত্র, সেই मर्सवाभी बीवनी शक्ति-जब (वाल-जेंशत वान्नागार शे व्याश रुखा যায়। সংহিতার একটা দীর্ঘ মন্ত্রে সকল জীবনীশক্তির বিকাশক

<sup>\*</sup> জুগৎ কেবল আমাদের মনের অনুভূতিমাত্র নহে, উহার বাস্তব সন্তা আছে, এই মতকে বাস্তববাদ বা Realism বলে।

#### ख्वानरयांग।

প্রাণের প্রশংসাবাদ আছে। এই উপলক্ষে আপনাদের মধ্যে কাহারও কাহারও হয়ত জানিতে আনন্দ হইতে পারে যে, আধুনিক ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের মতামুষায়ী এই পৃথিবীর জীবোদ্তব-তন্ত্ব বৈদিক দর্শনে পাওয়া যায়। আপনারা নিশ্চয় সকলেই জানেন যে, জীব অন্য গ্রহাদি হইতে পৃথিবীতে সংক্রামিত হয়, এইরূপ একটা মত প্রচলিত আছে। জীব চন্দ্রলোক হইতে পৃথিবীতে আগমন করে, কোন কোন বৈদিক দার্শনিকের ইহাই হির মত।

মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা বিস্তৃত সাধারণ তত্ত্বসকল বিবৃত করিতে অতিশয় সাহস ও আশ্চর্য্য নির্ভীকতা দেখহিরাছেন। বাহ্ন জগৎ হইতে তাঁহারা এই বিশ্বরহন্মের মর্ম্মোদ্বাটনে যথাসম্ভব উত্তর পাইয়াছিলেন। আর তাঁহারা ঐরূপে যে সকল মূলতত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে যথন জগদ্রহস্তের প্রকৃত মীমাংসা হইল না, তথন আধুনিক বিজ্ঞানের বিশেষ প্রতিপত্তিসকল উহার মীমাংসার যে অধিকতর সহায়তা করিবে না, ইহা বলা বাহুল্য। যদি পুরাকালে আকাশ-তত্ত্ব বিশ্বরহস্তভেদে व्यक्तम श्रेया थारक, जाश श्रेरल छेशा विखातिक व्यक्नीनन আমাদিগকে সত্যাভিমুখে অধিক অগ্রসর করিতে পারিবে না। यपि विश्वज्य-निर्गत्त এই সর্বব্যাপী প্রাণ-তত্ত্ব অক্ষম হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার বিস্তারিত অনুশীলন নিরর্থক; কারণ, তাহা বিশ্বতত্ত্বসম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিবে না। আমি এই বলিতে চাই, তম্বামুশীলনে হিন্দু দার্শনিকগণ আধুনিক পণ্ডিত-দিগের স্থায় এবং কখন কখন তাঁহাদিগের অপেক্ষাও অধিকতর সাহসী ছিলেন। তাঁহারা এরপ অনেক স্থবিভূত সাধারণ নিয়ম

আবিষ্ণার করিয়াছেন, যাহা আজও সম্পূর্ণ নৃতন, এবং তাঁহাদের গ্রন্থে এরপ অনেক মতবাদ বিছমান আছে, যাহা বর্ত্তমান বিজ্ঞান অভাপি মতবাদরপেও প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। দৃষ্টান্তমরূপ দেখান যাইতে পারে যে, তাঁহারা কেবল আকাশততে অধিরোহণ कतित्रारे कांख इन नारे, किंख ममिक अधामत रहेशा ममिष्ट-मनरक्छ একটা স্ক্ষতর আকাশরপে করনা করিয়াছেন এবং তাহারও উচ্চে অধিকতর স্ক্র আকাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইহাতে किছूरे मीमारमा रहेन ना। तरस्थत উखतमान এই मुकन जब অক্ষম। ব্যর্থ জগদ্বিষয়ক জ্ঞান যতদূর বিস্তৃত হউক না কেন, এ त्रहाअत छेखत मान कतिए भातिर्य ना। यत्न रुत्र, रयन कथिक्ष জানিতে পারিয়াছি, কয়েক সহস্র বৎসর আরও অপেক্ষা করা यांछक, देशांत्र मीमाश्मा इट्रेट्ट । त्वांख्यांनी मत्नत्र मनीमण নিঃসংশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অতএব উত্তর করেন, "না, আমা-দিগের সীমাবহিভূতি হইবার শক্তি নাই। আমরা দেশকাল-निमिएखन वाहित बाहिए शांति नां।" राजिश क्हरे चकीम সভা হইতে উল্লুক্তন করিতে সক্ষম নহেন, সেইরূপ দেশ ও কালের নিয়ম যে সীমাবন্ধনী স্থাপন করিয়াছে, তাহা অতিক্রম করিতে কাহারও সাধ্য নাই। দেশকালনিমিভসম্বন্ধীর রহস্যাব্ধারণপ্রয়ভ বিষল; বেহেতু এরপ চেষ্টা করিতে গেলেই এই তিনেরই সন্তা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব ইহা কিরূপে সম্ভবে ? জগতের অন্তিত্বাদ তাহা হইলে কিরূপ ভাব ধারণ করিতেছে 

— "এই ব্দ্যাতের অন্তিত্ব নাই।" "ব্দ্যাৎ মিথ্যা"—ইহার অর্থ কি ? ইহার নিরপেক অন্তিত্ব নাই, ইহাই অর্থ। আমার, তোমার ও অপর ख्वानयाग ।

সকলের মনের সম্বন্ধে ইহার কেবল আপেক্ষিক অন্তিম্ব আছে। আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় দারা এই জগৎ যেরপ প্রত্যক্ষ করিতেছি, যদি আমাদের আর একটা অধিক ইন্দ্রিয় থাকিত, তাহা হইলে আমরা ইহাতে আর কিছু অভিনব প্রত্যক্ষ করিতাম এবং ততোধিক ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইলে, ইহা আরও বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইত। অতএব ইহার সন্তা নাই—সেই অপরিবর্ত্তনীয়, অচল, অনস্ত সন্তা ইহার নাই। কিন্তু ইহাকে অন্তিমশূল্য বলা যাইতে পারে না; কারণ, ইহার বর্ত্তমানতা রহিয়াছে এবং ইহার সহিত মিশ্রিত হইয়াই, আমাদিগকে কার্য্য করিতে ইইবে। ইহা সৎ ও অসতের মিশ্রণ।

স্ক্ষতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের সাধারণ দৈনন্দিন স্থূলকার্য্য পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই বে, আমাদিগের সমস্ত জীবনই এই সং ও অসৎরূপ বিরুদ্ধভাবের সং-मिथा। कानाधिकाताथ धरे विक्रक्षणाय वर्त्तमान त्रशिताष्ट्र । धरेत्रभ मत्नं रुय, राम मञ्जूषा जिक्कां रू रहेलाई ममधा छान नाट मक्कम रहेता ; কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর না হইতেই, এরূপ অভেন্ন ব্যবধান দেখিতে পার, যাহা অতিক্রম করা তাহার সাধ্যাতীত। তাহার সমস্ত কার্য্য বুত্তসীমাবস্থিত হইয়া ভ্রাম্যমান এবং সেই বুত্তসীমা তাহার পক্ষে অলম্বনীয়। তাহার অন্তরতম ও প্রিয়তম রহস্যসকল মীমাংসার জন্ম তাহাকে দিবারাত্র উত্তেজিত ও আহ্বান করিতেছে, किन्छ ইহার উত্তর দিতে সে অক্ষম; কারণ, তাহার নিজ বৃদ্ধির সীমা উল্লুজ্বন করিবার সাধ্য নাই। তথাপি বাসনা তাহার অন্তরে সবলে প্রোথিত রহিয়াছে; কিন্তু এই সকল উত্তেজনীর দমনই যে কেবলমাত্র মঙ্গলকর, তাহাও আমরা অবগৃত

याया।

সমন্ত জীবন ঐ সন্তানের প্রতি রহিরাছে। বালক বর্দ্ধিত হইরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইল এবং হয়ত কুচরিত্র ও পশুবং হইরা প্রত্যহ নাতাকে পদাঘাত ও তাড়না করিতে লাগিল। জননী তথাপিও পুত্রে আরুষ্ট। তাঁহার যথন বিচারশক্তি জাগরিত হয়, তথন তিনি তাহাকে মেহাবরণে আরুত করিয়া রাখেন। তিনি কিন্তু জানেন না যে, এ মেহ নহে, এক অপরিজ্ঞেয় শক্তি তাঁহার সায়ুমগুলী অধিকার করিয়াছে। তিনি ইহা দুরীভূত করিতে পারেন না। তিনি ষতই চেষ্টা কর্মন না, এ বন্ধন ছিল্ল করিতে পারেন না। ইহাই মায়া। আমরা সকলেই করিত স্থবর্গ-লোমের\* অরেষণে

\*Golden fleece :— গ্রীক পৌরাণিক সাহিত্যে উন্নিখিত আছে বে, গ্রীসের অন্তর্গত থেসালিদেশের রাজবংশীর আথামাসের পৃত্রী নেকেলের গর্ভে ক্রিক্সাস্ নামে পৃত্র ও হেল নায়ী কন্তা জন্মে। কিছুদিন পরে নেকেলের মৃত্যু হুইলে আথামাস ক্যাড্মস-কন্তা ইনোকে বিবাহ করেন। ইনো সপাত্রীসন্তানগণের প্রতি বিষেষ্বশতঃ নানা কৌশলে তদীর পতিকে ক্রিক্সাসেকে দেবোদেশ্রে বলি দিবার জন্তু সম্মত করেন। কিন্তু বলিদানের পূর্বেই ক্রিক্সাসের স্বর্গীয়া গর্ভধারিণীর আত্মা তাহার নিকট আবিভূ তা হইয়া তাহার নিকট আবিভূ তা হইয়া তাহার নিকট স্বর্গলোমযুক্ত একটা মেন লইয়া আসিলেন এবং তাহার উপর আরোহণ করিয়া সমুক্রপার হইয়া পলায়ন করিতে আদেশ করিলেন। পথে ভগিনী হেল পড়িয়া গিয়া ডুবিয়া গেল—ক্রিক্সাস্ কৃক্ষসাগরের প্রবিদিক্ত্র কল্চিস নামক স্থানে উপনীত হইয়া তথার জিউসদেবের উদ্দেশ্তে সেই মেবটীকে বলি দিয়া উহার চন্দটী মাস দেবের ক্লে টাক্লাইয়া রাখিলেন। একটী দৈত্য উহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত রহিল। কিছুদিন পরে ঐ স্বর্গলোম আনয়নের জন্তু আধামাসের আত্মপুত্র জ্যাসন তদীর প্রতিদ্বী পেলিয়াস কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তিনিও আর্গো নামক একথানি স্বর্হৎ অর্ণবর্গনে অনেক প্রসিদ্ধ বীর পৃক্কম্ব

#### छ्वानर्याग ।

ধাবিত হইতেছি; সকলেরই মনে হয়, ইহা আমারই প্রাপ্তব্য: কিন্তু তাঁহাদের কর্মজন এ সংসারে জীবিত ? জ্ঞানবান ব্যক্তি-মাত্রেই বুঝিতে পারেন, এই স্বর্ণলোম প্রাপ্ত হইবার তাঁহার ছই কোটীর একাংশের অধিক সম্ভাবনা নাই। তথাপি প্রত্যেক লোকেই ইহার জন্ম কঠোর চেষ্ঠা করেন; কিন্তু অধিকাংশ কথন কিছুই প্রাপ্ত হন না। ইহাই মায়া। ইহ সংসারে মৃত্যু দিবারাজ সগর্বে ভ্রমণ করিতেছে; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস—আমরা চিরকাল জীবিত থাকিব। কোন সময়ে রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, "এই পৃথিবীতে অত্যন্ত আশ্চর্য্য কি ?" রাজা উত্তর করিয়াছিলেন, "লোকসকল প্রত্যহই চতুদ্দিকে মরিতেছে, কিন্তু জীবিতেরা মনে করে, তাহারা কথনই মরিবে না"। ইহাই মারা। আমাদের বুদ্ধি, জ্ঞান, জীবন, প্রত্যেক ঘটনা-মধ্যে সর্বতেই এই বিষম বিরুদ্ধ-ভাব রহিয়াছে। স্থ-তঃথের, ও তঃথ-স্থথের অনুগামী হইতেছে। একজন সংস্কারক আবিভূতি হইয়া জাতি-বিশেষের দোষসমূহ প্রতিকারার্থ বছবানু হইলেন; অমনি অপর দিকে বিশ সহস্র দোব তৎপ্রতিকারের পূর্বেই উথিত হইল। পতনোরুথ পুরাতন অট্টালিকার স্থায় এক স্থানের জীর্ণসংস্কার করিতে, জীর্ণতা আসিয়া অপর দিক্কে আক্রমণ করে। ভারতীয় রমণীগণের চির-বৈধব্য-জনিত দোষ প্রতিকারার্থ আমাদের সংস্থারকগণ চীৎকার ও প্রচার করিতেছেন। পাশ্চাত্য প্রদেশ-সমূহে অবিবাহিত থাকাই প্রধান দোষ। একস্থানে অপরিণীতাদের বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া নানা বিশ্ববাধা অতিক্রম করিয়া উক্ত স্থবর্ণলোম আনমনে কৃতকাৰ্য্য হন। গ্ৰীক পুরাণে ইহা Argonautic Expedition নামে বিখাত।

শায়া।

যন্ত্রণা-মোচনে সহায়তা করিতে হইবে; অক্সস্থানে বিধবাদিগের কষ্ট অপসারণে বত্নবান্ হইতে হইবে। দেহের পুরাতন বাতব্যাধির স্থার শিরঃস্থান হইতে তাড়িত হইরা ইহা অঙ্গ আশ্রয় করিতেছে; অঞ্ হইতে পাদদেশ অধিকার করিতেছে। কেহ কেহ বা অপরাপেক্ষা ধনশালী হইয়াছেন—বিন্তা, সম্পদ্ ও জ্ঞানামুশীলন, কেবল তাঁহা-দেরই সম্পত্তি হইয়াছে। জ্ঞান কি মহত্তর ও মনোহর, জ্ঞানামূ-শীলন কি স্থন্দর ৷ ইহা কেবল কতিপরের করায়ত্ত ৷ এ চিস্তা ভয়ানক ৷ সংস্কারক আসিলেন এবং সাধারণের নধ্যে এই জ্ঞান বিস্তার করিলেন। ইহাতে জনসাধারণ এক হিসাবে কতকটা स्थी रहेन वर्षे, किछ छानास्मीनन यटहे अधिक रहेरछ वांशिन, रत्रज भातीतिक सूथ जजरे असर्रिज रहेल नांशिन। এथन কোন্ পথ অবলম্বন করা যাইবে ? স্থাের জ্ঞান হইতে অস্থাের জ্ঞান যে আসিতেছে ৷ আসরা যে যৎসামান্ত স্থুখ ভোগ করিতেছি, অন্ত কোথাও তাহা সেই পরিমাণে অস্ত্র্য উৎপাদন করিতেছে। সকল বস্তুরই এই অবস্থা। যুরকেরা হয়ত ইহা স্পষ্ট বুঝিতে शांतिरवन ना। किन्न वांशांता वहिन कीविन चाहिन, जानक যন্ত্রণা উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইহাই মারা। দিবারাত্র এই সকল ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, কিন্ত ইহার স্থমীমাংসা অসম্ভব। এইরূপ হইবার কারণ কি ?. এ বিষয়ের স্থায়সঙ্গত কোন প্রশ্নই প্রস্তুত হইতে পারে না; এজন্ত এ প্রশ্নের উত্তরও অসম্ভব। ইহার কারণাবধারণ হইতে পারে না। উত্তর করিবার পূর্বে, ইহার তাৎপর্য্যবোধই হইবে না,—ইহা কি, তাহা জানিতেই পারিব না। আমরা ইহাকে এক

#### खानयाग ।

মুহূর্ত্তও স্থির রাখিতে পারি না, প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের হস্ত-বহিভুত হইতেছে। আমরা অন্ধবন্তবং পরিচালিত হইতেছি। আমরা যে কথন কথন নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিয়াছি, পরোপকার চেষ্টা করিয়াছি, সেইগুলি শ্বরণ করিয়া ভাবিতে পারি, কেন, ঐ কার্যাগুলি ত আমরা বুঝিয়া শুঝিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা উহা না করিয়া থাকিতে পারি নাই বিনরাই প্ররূপ করিরাছিলাম। আমাকে এই স্থানে দণ্ডায়নান शांकिया, जांशनां निगरक रकुं ठा द्वांता उत्राप्तम निरं स्टेरव्ह, এবং আপনাদিগকে উপবেশনপূর্বক উহা শ্রবণ করিতে হইতেছে —ইহাও আনরা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না বলিয়া করি-তেছি ৷ আপনারা গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন, হয়ত কেহ ইহা হইতে বংসামান্ত শিক্ষালাভ করিবেন; অপরে হয়ত মনে করিবেন, লোকটা অনর্থক বকিয়াছে; আমি বাটী বাইয়া ভাবিব, আমি वक्त जा नियाष्टि ; देश दे गाया।

অতএব, এই সংসারগতির বর্ণনার নামই মায়া। সাধারণতঃ লোকে এ কথা শ্রবণ করিলে ভীত হয়। আমাদিগকে সাহসী হইতে হইবে। অবস্থার বিষয় গোপন করিলে রোগ-প্রতিকার হইবে না। শশক যেরপ কুরুর কর্তৃক অমুস্ত হইয়া নিমে সম্ভক গৌপন করতঃ আপনাকে নিরাপদ্ জ্ঞান করে, আমরা স্থাশা-বাদী বা নিরাশাবাদী ( Pessimist ) হইয়া অবিকল সেই শশকের ভায় কার্য্য করিতেছি। ইহা রোগমুক্তির ঔষধ নহে।

্ অপর পক্ষে, ইহ জীবনের প্রাচুর্যা, স্থথ ও স্বচ্ছন্দ-ভোগি<sup>গ্</sup>ণ এই মান্নাবাদসম্বন্ধে বিস্তর আপত্তি উত্থাপিত করেন। এদেশে— इःलएख-निताभावामी इख्या स्वक्रिन। नकरनर जामारक বলিতেছেন—জগৎকার্য্য কি স্থলররূপে সম্পন্ন হইতেছে ! ইহা কিরূপ উরতিশীল ! কিন্তু তাঁহারা স্বকীয় জীবনই তাঁহাদের জগৎ বলিয়া জানেন। পুরাতন প্রশ্ন উথিত হইতেছে—খুষ্টধর্ম্মই পৃথিবীমধ্যে একমাত্র ধর্ম, কারণ, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী জাতিমাত্রেই সমৃদ্ধিশালী। এরপ হেতুবাদ দারা পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্তের ভ্রমই প্রমাণিত হইতেছে। যেহেতু অখৃষ্টান জাতিদিগের হুর্ভাগ্যই খুষ্টান জাতির সৌভাগ্যশালিতার প্রতি কারণ। একের সৌভাগ্য-नर्द्धन, ज्ञानत्वत स्थानिजस्थायन ज्ञानका करत्। ममस्य श्रीयेनी यृष्टेशयीवनयी रहेला, जन्न-यक्तभ जयुष्टीन जाजित जनस्विजनिवक्रन খুষ্টানজাতি স্বতঃই দরিত্র হইবে। স্বতরাং এ যুক্তি আপনাকেই খণ্ডন করিতেছে। উদ্ভিজ্ঞ পথাদির অন্নস্থরূপ, মনুষ্য পথাদির ভোক্তা, এবং সর্বাপেক্ষা গহিত ব্যাপার—মহয় পরস্পরের, ত্র্বল বলবানের, ভক্ষ্য হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ সর্বতেই বিভ্যমান। ইহাই শায়া। এ রহন্তের তুমি কি মীমাংসা কর ? আমরা প্রত্যহই অভিনব যুক্তি প্রবণ করি। কেহ বলিতেছেন, চরমে কেবল মঙ্গলই থাকিবে। এরপ সম্ভাবনা অত্যন্ত সন্দেহ-স্থল হইলেও, আমরা স্বীকার করিয়া লইলাম। কিন্তু, এইরূপ পৈশাচিক উপারে মঙ্গল হইবার কারণ কি ? পৈশাচিক রীতি অবলম্বন ব্যতীত, মঙ্গলের यश पित्रा कि मञ्जनमाधन इस ना ? वर्डमान मानवशरणत বংশোম্ভবেরা স্থা হইবে; কিন্তু তাহাতে আমার কি ফললাভ হইতেছে, আমি যে এখন এ ভয়ানক বন্ত্রণা উপভোগ করিতেছি ? ইহাই মায়া। ইহার মীমাংসা নাই। এরপ শ্রবণ করা যায়;

Digifization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দোষাংশের ক্রমপরিহার ক্রমবিকাশবাদের একটা বিশেষত্ব; সংসার ংহতে এইরূপ দোষভাগ ক্রমাগত পরিত্যক্ত হইলে, অবশেষে **क्विन मञ्जनहे विद्यमान शोकित्व। हेश छनित्छ अ**णि स्नन्ता। এ সংসারে যাঁহাদের প্রাচুর্য্য বিগুমান আছে, যাঁহাদের প্রত্যহ কঠোর যন্ত্রণা সহু করিতে হর না. থাঁহাদিগকে ক্রমবিকাশের চক্রে নিম্পেষিত হইতে হয় না, এরূপ সিদ্ধান্ত তাঁহাদের দান্তিকতা বর্দ্ধন করিতে পারে। সত্যই ইহা তাঁহাদের পক্ষে অতিশয় · হিতকর ও শান্তিপ্রদ। · সাধারণ লোকসমূহ যন্ত্রণা ভোগ করুক— তাঁহাদের ক্ষতি কি ? তাহারা মারা বায়— সেজন্ত তাঁহাদের ভাবিবার কি দরকার? বেশ কথা; কিন্তু এ যুক্তি আছম্ভ लम्पूर्न। अथमजः, देशता विना अमार्ग जवशात्रण कतित्राष्ट्रन ষে; জগতে অভিব্যক্ত মঙ্গল ও অমঙ্গলের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে। ছিতীয়তঃ, এতদপেক্ষা দোবাবহ নির্দ্ধারণ এই বে, মঞ্চলের পরিমাণ क्रमत्रिक्षणीन, वंदः अमझन निर्मिष्ठे शतिमार्ग विश्वमान तरिवाह। অতএব এমন সময় উপস্থিত হইবে, বখন অমুক্লভাগ এইরপে ক্রমবিকাশ দারা পরিত্যক্ত হইয়া ক্রমে নিঃশেষিত হইবে এবং মঙ্গলই কেবল বিরাজিত থাকিবে—ইহা অতি সহজ উক্তি। কিন্ত অমঙ্গলের পরিমাণ যে নির্দিষ্ট রহিরাছে, ইহা কি প্রমাণ করা যার 💡 ইহা কি ক্রমশংই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে না ? এক-জন অরণ্যবাসী মানব, যে মনোবৃত্তি পরিচালনার অনভিজ্ঞ, একখানি পুস্তক পাঠেও অসমর্থ, হস্তলিপি কাহাকে বলে প্রবণই করে নাই, অন্থ রাত্রে তাহাকে বিশ খণ্ডে বিভক্ত কর, কল্য ্দে স্কু হইয়া উঠিবে। শাণিত অন্ত্র তাহার শরীরমধ্যে প্রবেশ

করাইয়া দিয়া বাহির করিয়া আন, তথাপিও সে আরোগ্য লাভ করিবে। কিন্তু আমরা অধিক সভ্য হইলেও, পথে যাইতে আঁচড় লাগিলে মরিয়া যাই। শিল্পয়ন্ত ক্রব্যাদি স্থলভ করিতেছে. উন্নতি ও ক্রমবিকাশ বর্দ্ধন করিতেছে; কিন্তু একজন ধনী হইবে বলিয়া, লক্ষ লোককে নিষ্পেষিত করিতেছে—একজনকে ধন-শালী করিয়া, সহস্রকে দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর করিতেছে— সংখ্যাতীত মানবকুলকে ক্রীতদাস করিয়াছে। জগতের ধারাই এই। পাশব-প্রকৃতি মানবের স্থুখভোগ ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ ু তাহার ছংখ ও স্থ ইন্দ্রিরমধ্যেই সন্নিবিষ্ট আছে। যদি সে প্রচুর আহার না পায়, কিম্বা যদি তাহার শারীরিক অস্ত্রস্তা ঘটে, সে আপনাকে হুর্ভাগা মনে করে। ইন্তিয়ে তাহার স্থুৰ হু:থের উত্থান ও পর্যাবসান হয়। যথন এরূপ ব্যক্তির উন্নতি হইতে থাকে. স্থথের সীমারেথার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অস্থথেরও বৃদ্ধি সমপরিমাণে হয়। অরণ্যবাসী মানব ঈর্ষাপরবশ হইতে জানে ना, विठात्रानात गारेल कारन ना, नित्रमिछ कत पिरा कारन ना, সমাজকর্ত্তক নিন্দিত হইতে জানে না, গৈশাচিকমানবপ্রকৃতি-সম্ভূত যে ভীষণ অত্যাচার পরস্পরের হৃদয়ের গুঞ্তম ভাব অন্থে-ৰণে নিযুক্ত রহিয়াছে, তদ্ধারা সে দিবারাত্র পর্যাবেক্ষিত হইতে জানে না। সে জানে না—ভান্তজ্ঞানসম্পন্ন গর্বিত মানব কিরুপে পশু অপেক্ষাও সহস্রগুণে পৈশাচিকস্বভাব প্রাপ্ত হয়। এইরূপে षामता यथनरे रेक्तित्रभतात्रगठा रहेएठ छेनुक रहेएठ शांकि, আমাদের স্থামূভবের উচ্চতর শক্তির উন্মেষের সহিত ষম্ভণামু-ভব শক্তিরও ক্রিও হয়। স্বায়ুমণ্ডল স্ক্রতর হইরা অধিক eDigitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ত্রণাত্মভবক্ষম হয়। সকল সমাজেই ইহা অহরহঃ প্রত্যক্ষ হইতেছে যে, মৃঢ় সাধারণ মান্ব, তিরস্কৃত হইলে অধিক ছঃখ অনুভ্ব করে না, কিন্তু প্রহারের আতিশযা হইলে ক্লিষ্ট হইরা থাকে। ভদলোক একটা কথার তিরস্কারও সহু করিতে পারেন না। তাঁহার সায়ুমণ্ডল এত স্ক্সভাবগ্রাহী হইয়াছে। তাঁহার স্থামুভূতি সহজ হইয়াছে বলিয়া, তাঁহার হুংথেরও বৃদ্ধি হইয়াছে। দার্শনিক পণ্ডিতগণের ক্রমবিকাশবাদ ইহার দ্বারা অধিক সমর্থিত इस ना। जामाप्तत रूथी इहेवांत भक्ति यठहे विक्षं कति, যন্ত্রণাভোগের শক্তি সেই পরিমাণে বদ্ধিত হইয়া থাকে। আমার विनीज অভিমত এই, আমাদের স্থী হইবার শক্তি यদি সম-যুক্তান্তর শ্রেঢ়ীর (যোগখড়ি—Arithmetical progression) নিয়মে অগ্রসর হয়, অপর্দিকে অস্থাী হইবার শক্তি সম-গুণিতান্তর শ্রেটীর ( গুণখড়ি—Geometrical progression )\* নিয়মে বৃদ্ধিত হইবে। অরণ্যবাসী মানবসমাজসম্বন্ধে অধিক , অভিজ্ঞ নহে। কিন্তু উন্নতিশীল আমরা জানিতেছি, আমরা यण्डे উन्नज रहेन, जल्डे जामात्मत स्थक्ः थान्नज्य कि जीव रहेत। আমাদের তিন-চতুর্থাংশ লোক যে আজন্ম উন্মাদগ্রস্ত, তাহা রোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। ইহাই মায়া।

. অতএব আমরা দেখিতেছি, মারা সংসাররহন্তের ব্যাখ্যার

<sup>\*</sup> বোগখড়ি ও গুণখড়ি। বোগখড়ি বেমন ৩+৫+৭+৯ ইতাদি; এখানে এই শ্রেণীটির মধ্যে প্রত্যেক পরবর্ত্তী অন্ধ প্রত্যেক পূর্ববর্ত্তী অন্ধ হইতে ছই ছই করিয়া অধিক। গুণখড়ি বেমন ৩+৬+১২+২৪ ইত্যাদি; এখানে প্রত্যেক পরবর্ত্তী অন্ধ প্রত্যেক পূর্ববর্ত্তী অন্ধের বিগুণ।

নিমিত্ত মতবাদবিশেষ নহে। সংসারের ঘটনা যে ভাবে বর্ত্তমান तरिवारकः, देश जाशांतरे वर्गना माळ। विक्रक्षणांवरे आमारमत অন্তিত্বের ভিত্তি; সর্ব্বত্রই এই ভন্নানক বিরুদ্ধভাবের মধ্য দিয়া प्यामत्रा यारेटिक । त्यथात्म मञ्जन, त्मर्थात्मरे प्रमञ्जन तरिप्राटक । विशास अम्मन, त्रारंशास्त्रं ममन। विशास जीवन, मृज् সেইখানেই ছান্নার মত তাহার অনুসরণ করিতেছে। যে হাসি-তেছে, তাহাকেই काँपिতে হইবে; य काँपिতেছে, मिও शामिति। এ ব্যাপার পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। আমরা অবশ্র এমন স্থান कन्नना कतिए शांति, संशांत क्वा मुक्रनरे शांकित, जमक्रन थोकित ना, त्यथात आमत्रा क्वन शामित, काँ मित ना। किछ যথন এই সকল কারণ সমভাবে সর্বত্তই বিশ্বমান আছে, তখন এরপ সংঘটন স্বতঃই অসম্ভব। যেথানে আমাদিগকে হাসাইবার শক্তি বিখ্যমান, কাঁদাইবার শক্তিও সেইখানেই প্রচ্ছন রহিয়াছে। राथात्न ऋरथाकीशक मंक्ति वर्खमान, इःथनामिका मंक्ति जरे-খানে লুকায়িত।

অতএব বেদান্তদর্শন স্থখাশাবাদী বা নিরাশাবাদী নহে।
ইহা উভর বাদই প্রচার করিতেছে। ঘটনাসকল বে ভাবে
বর্ত্তমান, ইহা তাহাই গ্রহণ করিতেছে; অর্থাৎ, ইহার মতে,
এ সংসার মঙ্গল ও অমঙ্গল, স্থখ ও ছংখের মিশ্রণ; একটাকে
বর্দ্ধিত কর, অপরটীও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। কেবল
স্থথের সংসার বা কেবল ছংখের সংসার হইতে পারে না। এরপ
ধারণাই স্ববিরোধী। কিন্তু এরপ মত ব্যক্ত করিয়া ও ঈদৃশ
বিশ্লেষণ দ্বারা, বেদান্ত এই একটা মহারহন্তের মন্ত্রাবধারণ করিয়া-

eDigi#zation by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS ত্রান্যোগ।

ছেন যে, মঙ্গল ও অমঙ্গল তুইটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন সত্তা নহে। এই সংসারে এমন একটা বস্তু নাই, যাহা সম্পূর্ণ মঙ্গল-জনক বা সম্পূর্ণ অম-क्रनजनक विनिष्ठा অভিধের হইতে পারে। একই ঘটনা, যাহা অন্ত শুভ-জনক বনিরা বোধ হইতেছে, কল্য তাহাই আবার অগুভ বোধ হইতে পারে। একই বস্তু,যাহা একজনকে অস্তুথী করিতেছে,তাহাই আবার অপুরের মুখ উৎপাদন করিতে পারে। যে অগ্নি শিগুকে দম্ম করে, তাহা অনশনক্রিষ্ট ব্যক্তির উত্তম ভক্ষ্যান্নও রন্ধন করিতে পারে। যে সায়ুমণ্ডলী দ্বারা ফু:থবোধ অন্তরে প্রবাহিত হয়, স্থথবোধও তাহারই দারা অন্তরে নীত হয়। অমঙ্গল নিবারণ করিতে रहेल, मन्न निवातनहे जारात এकमाव छेलात ; रेरात जात উপায়ান্তর নাই; ইহা নিশ্চিত। মৃত্যু বারণ করিতে হইলে, জীবনও বারণ করিতে হইবে। মৃত্যুহীন জীবন ও অস্লুখহীন স্লুখ স্ববিরোধী বাক্য, উভয়ের কোনটীই সত্য নহে। কারণ, উভয়ই একই বস্তুর বিকাশ। গত কল্য যাহা শুভদায়ক মনে করিয়া-় ছিলান, অন্ত তাহা করি না। যথন আমার বিগত জীবন পর্যা-লোচনা করি, বিভিন্ন সময়ের আদর্শসকল আলোচনা করি, তথনই ইহার সত্যতা উপলব্ধ হয়। এক সমরে তেজস্বী অর্থ-यूग्न চानना कतारे आमात जानर्न हिन। এथन এরপ ভাবনা হয় না। শৈশবাবস্থায় মনে করিতাম, মিষ্টান্ন-বিশেষ প্রস্তুত क्रिति भारित आमि मण्यूर्ग सूथी हरे। अभन्न ममान मान हरेंछ, जीপ्जशतित्र ଓ अपूत व्यर्गणत हरेल मण्पूर्व स्थी हरेत। এখন এ সকল বালোচিত বৃদ্ধিহীনতা জানিরা হাস্ত করি। বেদান্ত বলেন, যে সকল আদর্শ অবলম্বন করাতে আমাদিগের দৈহিক

ব্যক্তিত্ব পরিহার করিতে ভরের উদ্রেক হয়, সময়ে তাহাদিগকে দেখিরা আমরা হাস্ত করিব। সকলেই স্ব স্ব দেহ রক্ষণ করিতে राधा, त्कररे रेश পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। এই দেহ যথেচ্ছ কাল পর্যান্ত রক্ষা করিতে পারিলে অত্যন্ত স্থী হইব, আমরা এরূপই ভাবিয়া থাকি। কিন্তু সময়ে এ বিষয়ও স্মরণ করিয়া আমরা হাস্ত করিব। অতএব, যদি আমাদের বর্তমান অবস্থা সংও নয়, অসংও নয়—কিন্তু উভয়ের সংমিশ্রণ, অস্ত্রখণ্ড নয়, স্থও নর—কিন্তু উভরের সংমিশ্রণ, এইরূপ বিষমবিরুদ্ধভাবাপর হইল, তবে বেদান্তের আবগুকতা কি ? অগ্রান্ত দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মমত সকলেরই বা আবশ্রকতা কি ? বিশেষতঃ, গুভকর্মাদি করিবারই বা প্রয়োজন কি ? এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়, কারণ, লোকে ইহাই किछात्रा कतित्व, यनि छछकर्य मण्यानत् यद्भवान् श्रदेश म्हे একই অনঙ্গল বর্ত্তমান থাকে এবং স্থংখাৎপাদনে বত্নবান্ হইলে পর্বতসদৃশ অমুধরাশি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এ সকলের আবশ্রকতা কি ? ইহার উত্তরে বলা যার—প্রথমতঃ, হঃখমোচনের উদ্দেশ্তে তোমাকে কর্ম করিতে হইবে; কারণ, স্বয়ং স্থাী হইবার ইহাই একমাত্র উপার। আমরা প্রত্যেকে স্ব স্থ জীবনে, শীঘ্র বা বিলম্বে হউক, ইহার ষথার্থতা বুঝিয়া থাকি। তীক্ষবুদ্ধি লোকে किছू मस्तर, मिननवृक्षि किছू विनास देश वृक्षिए भारतन। मिनन-বুদ্ধি লোক উৎকট মন্ত্রণা ভোগ করিয়া, তীক্ষবুদ্ধি অল মন্ত্রণা পাইরা ইহা আবিষ্কার করেন। দ্রিতীয়তঃ, ইহা না হইলেও, যদিও আমরা জানি; এ জগৎ কেবল স্থপূর্ণ হইবে, হঃখ থাকিবে না-এরপ সময় কথনই আদিবে না, তথাপি আমাদিগকে এই কার্য্যই

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে হইবে। যদি হংথ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তথাপি আমরা সে সমরে আমাদের কার্য্য করিব। এই উভর শক্তিই জগৎকে জীবস্ত রাখিবে; অবশেবে এমন এক দিন আসিবে, যেদিন আমরা স্বপ্নদর্শন হইতে জাগরিত হইব এবং এই মৃৎপুত্তলিকা-নির্দ্মাণ পরিত্যাগ করিব। সত্যই আমরা চিরকাল মৃৎপুত্তলিকা নির্দ্মাণ করিতেছি। আমাদের এ শিক্ষা লাভ করিতে হইবে; আর ইহা শিক্ষা করিতে দীর্ঘকাল যাইবে।

্বেদাস্ত বলিতেছেন—অনস্তই সাস্ত হইয়াছেন। জর্মনিতে এই ভিত্তির উপর দর্শনশাস্ত্র প্রণয়নের চেষ্টা হইয়াছিল। এরপ 💗 **टिंडी ज्यान व्यान क्रिक्ट व्यान क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक** মত বিশ্লেষণ করিলে এই প্লাওয়া বায় যে, অনস্তস্থরূপ আপনাকে জগতে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহা সত্য হইলে, অনন্ত মথাকালে আপনাকে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইবেন। অতএব, নির-পেক্ষাবস্থা বিকশিতাবস্থা অপেক্ষা নিয়তর ; কারণ, বিকশিতাবস্থায় নিরপেক্ষম্বরূপ আপনাকে ব্যক্ত করিতেছেন। যতকাল অনম্ভ-স্বরূপ আপনাকে সম্পূর্ণ বহিনিক্ষেপ করিতে না পারিতেছেন, আমাদিগকে ততকাল এই অভিব্যক্তির উত্তরোত্তর সাহায্য করিতে হইবে। ইহা অতি শ্রুতিমধুর এবং আমরা অনন্ত, বিকাশ, ব্যক্তি প্রভৃতি দার্শনিক শব্দও ব্যবহার করিলাম। কিন্তু সান্ত কিরুপে অনন্ত হইতে পারে, এক কিরূপে ছই কোটা হইতে পারে, এ নিদান্তের ভারামুগত মূলভিত্তি কি, তাহা দার্শনিক পণ্ডিতেরা স্বভাবত:ই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। নিরপেক্ষ ও অনস্ত সূত্রী সোপাধিক হইয়াই এই জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। এস্থলে

দকলই সীমাবদ্ধ থাকিবেই। বাহা কিছু ইন্দ্রির, মন, বৃদ্ধির মধ্য দিয়া আদিবে, তাহাকেই স্বতঃই সীমাবৃত হইতে হইবে, অতএব সসীমের অসীমন্ধ-প্রাপ্তি নিতান্ত মিথা। ইহা হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে, বেদান্ত বলিতেছেন, সত্য বটে নিরপেক্ষ ও অনস্ত সত্তা আপনাকে সাম্ভম্বরূপে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্ত এরপ সময় আসিবে, যখন এই উত্যোগ অসম্ভব ব্রিয়া ইহাকে পশ্চাৎপদ হইতে হইবে। এই পশ্চাৎপদ হওয়াই যথার্থ ধর্মের আরম্ভ। বৈরাগ্যই ধর্মের স্ফনা। আধুনিক ব্যক্তির পক্ষে বৈরাগ্য বিষয়ে কথা কহা অত্যন্ত কঠিন। আমেরিকাতে আমাকে বলিত, আমি যেন পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্বের কোন অতীত ও বিনুপ্ত গ্রহ হইতে আগমনপূর্বক বৈরাগ্য-বিষয়ে উপদেশ দিতেছি। देश्नधीय मार्निनक পश्चिकान এই त्रभदे इय क विनादन। किन्ह বৈরাগ্য ও ত্যাগই কেবল এ জীবনের একমাত্র সত্য বস্তু। প্রাণাস্ত চেষ্টা করিয়া দেখ, যদি উপায়াস্তর প্রাপ্ত হইতে পার। তাহা কখনই হইতে পারে না। এমন সময় আসিবে, বখন অন্তরাত্মা कांगतिक रहेरवन- धेरे मीर्च वियोगमत्र श्रक्षमर्थन रहेरक कांगतिक হুইয়া উঠিবেন; শিশু খেলা পরিত্যাগ করিয়া, তাহার জননীর নিকট কিরিয়া যাইতে উত্তত হইবে। বুঝিবে—

"ন জাত কাম: কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবন্ধেব ভয় এবাভিবৰ্দ্ধতে॥"

"কাম্যবস্তর উপভোগে কখনও বাসনার নির্ত্তি হয় না, মতাহতির দারা অগ্নির স্থায় উহাতে বরং বাসনা বর্দ্ধিতই হইতে থাকে।" এই-রূপ কি ইন্দ্রিয়বিশাস, কি বৃদ্ধির্ত্তির পরিচালনাঞ্জনিত আনন্দ, কি

#### छ्वानयाग ।

নানবাত্মার উপভোগ্য সর্ববিধ স্থধ-সমস্তই মিথ্যা-সকলই মায়াধীন। সকলই এই সংসারপাশের অন্তর্গত, আমরা উহাকে অভি-ক্রম করিতে পারি না। আমরা উহার মধ্য দিয়া অনন্ত কাল ধাবিত হইতে পারি, কিন্তু শেষ পাইব না ; এবং ষথনই স্থথকণা পাইবার ज्ञ क्रिशं कतिव, ज्थनरे इःथतानि जामानिगरक ठानिता धतिरव। ইহা কি ভয়ানক অবস্থা ৷ যথন আমি ইহা ভাবিতে চেষ্টা করি,আমার নিঃসংশয় অনুভৃতি হয়, এই মায়াবাদ—সকলই মায়া—এই বাকাই ইহার একমাত্র সমীচীন ব্যাখ্যা। এ সংসারে কি ছঃথরাশিই বর্ত্তমান রহিয়াছে। যদি আপনারা বিবিধ জাতিদিগের মধ্যে পরিভ্রমণ করেন, আপনারা ব্রিতে পারিবেন যে, একজাতি ভাহার দোষ-ভাগ এক উপায়ে প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছে, অপরে স্বতম্ব উপায় অবলম্বন করিয়াছে। সেই একই দোব বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন উপায়ে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছে, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। যগুপি ইহাকে ক্রমশঃ স্বন্ধ করিয়া একাংশে নিবদ্ধ করা যায়, অপরাংশে রাশি রাশি অগুভ সঞ্চিত হইতে থাকে। ইহার এইরূপই গতি। হিন্দুগণ জাতীয় জীবনে कथिक्षः मजीष्वसर्म, छेरशामनार्थ, जांशामत मस्रानगंगतक वादः कत्म সমগ্র জাতিকে বাল্যবিবাহ দারা অধোগামী করিয়াছেন। কিন্ত এ কথাও আমি অস্বীকার করিতে পারি না যে, বাল্যবিবাহ হিন্দু-জাতিকে সতীত্বধর্মে ভূষিত করিয়াছে। তুমি কি ইচ্ছা কর? যভাপি জাতিকে সতীত্বধর্মে সমধিক ভূমিত করিতে চাও, তাহা इरेल अरे ज्यानक वानाविवार बाता ममछ जी शुक्रवरक मंत्रीत-সম্বন্ধে অধোগামী করিতে হইবে। অপুরদিকে তুমিও কি নিজ-

পক্ষে বিপদ্শৃত্য ? কথনই না। কারণ, সতীঘই জাতির জীবনী-**শক্তি। তুমি कि ইতিহাসে দেখ নাই যে, জাতির মৃত্যুচিহ্ন** - অসতীত্বের মধ্য দিরা আসিরাছে ? বর্থন ইহা কোন জাতির ভিতর প্রবেশ করে, তথনই উহার বিনাশ আসল হইয়া থাকে। এই সকল হঃথজনক প্রশ্নের মীনাংসা কোথায় পাইব ? যদি পিতা মাতা নিজ সম্ভানের জন্ম পাত্র বা পাত্রী নির্বাচন করেন, তাহা হইলে এই তথাকথিত প্রেমের দোষ নিবারিত হয়। ভারতের ছহিতৃগণ ভাবুকতা অপেক্ষা অধিক কার্য্যকুশলা। তাহাদের জীবনে কল্পনাপ্রিয়তা অধিক স্থান পায় না। কিন্তু, যদি লোকে আপনারা স্বানী ও স্ত্রী নির্ব্বাচন করে, তাহাতে অধিক স্থুখ আনরন করে না। ভারতীয় নারীগণ বেশ সুখী। স্ত্রী ও স্বামী পরস্পরের মধ্যে কলহ প্রায়ই হয় না। পক্ষান্তরে যুক্তরাজ্যে যেখানে স্বাধীনতার আতিশয় বিরাজমান, স্থ্যী পরিবার প্রায় নাই। অল্পংখ্যক স্থী পরিবার হরত বিভ্নান থাকিতে গারে, কিন্তু অত্মুখী পরিবার ও অত্মুখকর বিবাহের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহা বর্ণনাতীত। আমি যে কোন সভার গমন করিয়াছি, তথায়ই শুনিয়াছি—তথায় উপস্থিত তৃতীয়াংশ ত্রীলোক তাহাদের পতিপুত্রকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। এইরূপই সর্বতা। ইহা কি প্রকাশ করিতেছে ? প্রকাশ করিতেছে বে, এই সকল আদর্শ দারা অধিক স্থথ উপাজিত হর নাই। আমরা সকলেই স্থাধের জন্ম উৎকট চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু একদিকে কিছু প্রাপ্ত না হইতেই, অপর দিকে ছ:খ উপস্থিত হইতেছে।

তবে কি আমরা গুভকর কর্ম করিব না ? করিব বৈ কি-

#### ख्वानयोग।

পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক উৎসাহাবিত হইয়া আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু এই জ্ঞান-শিক্ষা আমাদের উদ্ধত বাড়াবাড়ি ও এক-বেরেমি (Fanaticism ) দূর করিবে। ইংরাজ আর উত্তেজিত হইরা হিন্দুকে, "ও: পৈশাচিক হিন্দু! নারীগণের প্রতি কি অসং ব্যবহার করে",—বলিয়া অভিশপ্ত করিবেন না। তিনি বিভিন্ন জাতির প্রথা সকল মান্ত করিতে শিক্ষা করিবেন। একদেরেমি অল্প. হইবে। কার্য্য অধিক হইবে। একবেরে লোকেরা কার্য্য ক্রিতে পারে না। তাহারা শক্তির তিন-চতুর্থাংশ বুথা ব্যয়িত করে। বাঁহাকে ধীর প্রশান্তচিত্ত 'কাষের লোক' বলিয়া অভিহিত করা যায়, তিনিই কর্ম করেন। নিরর্থক বাক্যপট একদেয়ে লোকেরা কিছুই করিতে পারে না। অতএব, এই জ্ঞান দারা কার্য্যকারিণী শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ঘটনাচক্র এইরূপই জানিরা তিতিকা অধিক হইবে। তঃখ ও অমঙ্গলের দুগু আমাদিগকে ,সমতা হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না ও ছায়ার পশ্চাদ্ধাবিত করাইবে না। স্থতরাং সংসার-গতি এইরূপ জানিয়া আমরা সহিষ্ रहेत। पृष्टोखयत्रभ वर्णा याउँक, मकन मनुयारे (पायगुळ रहेत्र, তার পর পশুকুল ক্রমে মানবত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং সেই সমস্ত অবস্থার নধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে; উদ্ভিদ্দিগেরও গতি ঐকপ ইহাই কেবল কিন্তু স্থনিশ্চিত—এই মহতী নদী সমুদ্রাভিমুখে প্রবৰ্ণ বেগে প্রবাহিত হইতেছে; তৃণ ও পত্রখণ্ডসকল স্রোতে ভাসমনি রহিয়াছে এবং হয়ত বিপরীত দিকে ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু এমন সময় আসিবে, যখন প্রত্যেক খণ্ড সেই जनस वाति विवत्क महर्षिण श्रेता जाण्यव वह जीवन, ममस ছঃখ ও ক্লেশ, আনন্দ হাস্ত ও ক্রন্দনের সহিত বে সেই অনস্ত সমুদ্রাভিমুখে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে, ইহা নিশ্চিত এবং ইহা কেবল সময়সাপেক্ষ, যথন তুমি, আমি, জীব, উদ্ভিদ্ ও সামাস্ত জীবনকণা পর্যান্ত, যে যেখানে বর্তমান রহিয়াছে, সকলেই সেই অনস্ত জীবনসমুদ্রে—মুক্তি ও ঈশ্বরে আসিয়া পড়িবে।

আমি পুনরায় বলিতেছি, বেদান্ত স্থাশাবাদী বা নিরাশাবাদী नरह। এ সংসার কেবল মঞ্চলময় বা কেবলই অমঞ্চলময়, এইরূপ मठ रेश राक करत ना। रेश र्वालाज्य, आमार्मतः मन्ननं छ ञमकल, উভরেরই সমান মূল্য। ইহারা এইরূপে পরস্পার সংলগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সংসার এইরূপ জানিয়া তুমি সহিষ্ণুতার সহিত क्यं कत। कि जन्न क्यं कतित ? यमि चर्रेनाठकरे वरेक्नभ, আমরা কি করিব ? অজেয়বাদী হই না কেন ? বর্ত্তমান অজেয়-वानीजां कार्तन, এ तरस्थत मीमाश्मा नारे, विमास्थत ভाষার বলিতে গেলে—এই মায়াপাশ হইতে অব্যাহতি নাই। অতএব সম্ভষ্ট হইরা সকল উপভোগ কর। এন্থলেও অতি অসঙ্গত মহাভ্রম রহিয়াছে। তুমি যে জীবন দারা পরিবৃত হইয়া রহিয়াছ, তোমার সেই জীবনবিষয়ক জ্ঞান কিরূপ ? তুমি কি জীবন বলিতে কেবল পঞ্চেন্দ্রোবদ্ধ জীবন বুঝ ? ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞানে আমরা পশু হইতে সামান্তই ভিন্ন। কিন্তু আমি বিখাস করি, এ স্থানে উপস্থিত কাহারও আত্মা সম্পূর্ণভাবে কেবল ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ নহে। অতএব আমাদের বর্তমান জীবন বলিতে ইন্দ্রিয়াখ্যজ্ঞানাপেক্ষা আরও কিছু অধিক বুঝায়। আমাদের অ্বহঃধান্তাবক মনোবৃত্তি ও চিন্তাশক্তিও ত আমাদের জীবনের প্রধান অঙ্গস্তরূপ; আর সেই মহাদর্শ ও পূর্ণতার

#### खान्याग ।

দিকে অগ্রসর হইবার কঠোর চেষ্টাও কি আমাদিগের জীবনের **छेशानान नटर ? অঞ্জের**বাদীদিগের মতে আমাদের বর্ত্তমান জীবন तकात यन्नतान् थाका कर्खवा। किन्छ कीवन विलल, आमांतिलत সামান্ত হুথ ছঃধের সহিত আমাদিগের জীবনের অন্থিমজ্জাস্বরূপ এই আদর্শ অন্নেষণের, এই পূর্ণতাভিমুখে অগ্রসর হইবার প্রবল চেষ্টাও বুঝার। আমাদিগের ইহাই প্রাপ্ত হইতে হইবে। অতএব আমরা অজ্ঞেরবাদী হইতে পারি না এবং অজ্ঞেরবাদীর প্রত্যক্ষ সংসার লইতে পারি না। অজ্ঞেরবাদী জীবনের শেষোক্ত উপাদান পরিত্যাগপূর্বক অবশিষ্টাংশই সর্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করেন। তিনি এই আদর্শ-জ্ঞানের অগোচর জানিয়া, ইহার অন্বেষণ পরিত্যাগ করেন। এই স্বভাব, এই জ্গৎ, ইহাকেই मात्रा वल । বেদাস্তমতে ইহাই প্রকৃতি । কিন্তু কি प्रतिशामना, প্রতীকোপাসনা, বা দার্শনিক চিন্তা অবলম্বনপূর্বক আচরিত, অথবা কি দেবচরিত, পিশাচচরিত, প্রেতচরিত, সাধুচরিত, পবিচরিত, মহাম্মাচরিত, বা অবতারচরিতের সাহায্যে অমুষ্টিত, অপরিণত বা উন্নত ধর্মমত সকলের একই উদ্দেশ্র। সকল ধর্মই ইহাকে—এই বন্ধনকে অতিক্রম করিতে অল্পবিস্তর চেষ্টা করিতেছে। এক কথায়, সকলেই স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে কঠোর চেষ্টা করিতেছে। জ্ঞানপূর্বক বা অজ্ঞানপূর্বক মানব জানিয়াছেন, তিনি বন্দী। তিনি বাহা হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাহা নন। বে সময়ে বে মুহুর্ত্তে তিনি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, সেই কালেই তিনি ইহা শিকা করিয়াছেন। তথনই তিনি অমুভব করিরাছেন – তিনি বন্দী। তিনি আরও ব্রিরাছেন, এই সীমা-শৃত্বলিত হইরা তাঁহার অন্তরে কে যেন রহিয়াছেন, যিনি দেহেরও

অগন্য স্থানে উড়িয়া বাইতে চাহিতেছেন। হর্দান্ত, নৃশংস, আত্মীয়-গৃহদমীপে গুপ্তাবস্থিত, হত্যা ও তীব্র স্থরাপ্রিয় মৃত পিতৃ বা অন্ত ভূত-যোনিতে শ্রদ্ধাবান, অতি নিয়ত্ম ধর্ম্মতসকলেও আমরা সেই একরূপ স্বাধীনতার ভাব দেখিতে পাই। যাহারা দেবতার উপাসনা-প্রিয়, তাঁহারা সেই সকল দেবতাতে আপনাপেক্ষা সমধিক ষাধীনতা দেখিতে পান—দার রুদ্ধ থাকিলেও, দেবতারা গৃহ-প্রাচীর মধ্য দিয়া আসিতে পারেন; প্রাচীর তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারে না। এই স্বাধীনতা-ভাব ক্রমেই বন্ধিত হইয়া অবশেষে সণ্ডণ ঈশ্বরাদর্শে উপনীত হয়। ঈশ্বর মারাতীত—ইহাই আদর্শের কেন্দ্রস্বরূপ। আমি যেন সন্মুখে কোন স্বর উথিত হইতে শুনিতেছি, যেন স্মন্থভব করিতেছি, ভারতের সেই প্রাচীন স্মাচার্য্যগণ অরণ্যাশ্রমে এই সকল প্রশ্ন বিচার করিতেছেন, বৃদ্ধ ও পবিত্রতম ঋষিশ্রেষ্ঠগণ উহার মীমাংসা করিতে অক্ষম হইয়াছেন—কিন্তু একটী বালক সেই সভামধ্যে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, "হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুল্রগণ ৷ প্রবণ কর, আমি পথ পাইরাছি ; মিনি অন্ধকারের অতীত, তাঁহাকে জানিলে অন্ধকারের বাহিরে মাইবার **१थ भाउरा यात्र।"—** 

শৃথন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা:।
আ বে ধামানি দিব্যানি তমু:॥

त्वनारत्यञः श्रुक्यः मरास्त्रम्, जानिज्ञवर्गः जममः श्रवस्राः । खान्यांग।

তমেব বিদিম্বাতিমৃত্যুমেতি, নাক্তঃ পন্থা বিচ্ছতেহয়নায়॥ ২।৫ ও ৩৮। খেতাখতর উপনিষ্ট।

ঐ উপনিষদ হইতে আমরা এই উক্তিও পাইতেছি বে, মারা আমাদের চারিদিকে খেরিয়া রহিয়াছে এবং উহা অতি ভয়ন্বর। মারার মধ্য দিরা কার্য্য করা অসম্ভব। বিনি বলেন, আমি এই নদীতীরে বসিয়া থাকি, যখন সমস্ত জল সমুদ্রে গিয়া মিশিবে, তখন जामि नहीं भात इरेंव, ठाँशांत वाका (यमन मिथा), यिनि वलन যতদিন না পৃথিবী পূর্ণমঙ্গলময় হয়, ততদিন কার্য্য করিয়া অনম্ভর পূথিবী সম্ভোগ করিব, তাঁহার কথাও তদ্রপ মিথ্যা। উভরের क्लानज़िर रहेरव ना । यात्रात नशु मित्रा ११४ नाहे, यात्रात विकक গমনই পথ-এ কথাও শিক্ষা করিতে হইবে। আমরা প্রকৃতির সাহায্যকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই, কিন্তু তাহার প্রতিবাদী হইয়াই জন্মিরাছি। আমরা বন্ধনের কর্ত্তা হইয়াও আপনাদিগকে वनी क्रिए क्रिंश क्रिए हि। এই वांधी क्रांथा इटेंए जामिन? প্রকৃতি ইহা প্রদান করে নাই। প্রকৃতি বলিতেছে—'যাও, বনে গিয়া বাস কর।' মানব বলিতেছে—'আমি বাটী নির্ম্মাণ করিব, প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিব।' সে তাহাই করিতেছে। মানব-জাতির ইতিহাস প্রাক্তিক নিয়মের সহিত যুদ্ধই প্রদর্শন করে এবং মহুয়াই অবশেষে বিজয়ী হয়। অন্তর্জগতে আসিয়া দেখ, দেখানেও দেই যুদ্ধ চলিয়াছে; ইহা পাশব মানব ও আধ্যাত্মি<sup>ক</sup> মানবের সংগ্রাম; আলোক ও অন্ধকারে সংগ্রাম। মানব এখানেও বিজেতা। মানব এই স্বাধীনতা-পদবী প্রাপ্ত হইতে

## मानूरवत यथार्थ अक्रथ ।

কালের রাম খ্রামের মনে লাগে না বলিয়া প্রাচীন সব জিনিবই একেবারে ফেলিয়া দিতে হইবে, তাহারও কোন অর্থ নাই। 'অমুক মহাপুরুষ এই কথা বলিয়াছেন, অতএব ইহা বিশাস কর,' ধর্মসকল এইরূপ বলাতে যদি তাহারা উপহাসের যোগ্য হয়, তবে আধুনিকগণ অধিক উপহাসের যোগ্য। এথনকার কালে যদি क्ट मूना, वृक्ष वा क्रेमात উक्ति **উक्क** करत, त्र राष्ट्राश्लीन रहा ; কিন্ত হাক্সলি ( Huxley ), টিগুল ( Tyndall ) বা ডাক্ইনের ( Darwin ) নাম করিলেই লোকে সে কথা একেবারে অকাট্য বলিয়া গ্রাহ্থ করিয়া লয়। 'হাক্সলি এই কথা বলিয়াছেন,' অনেকের পক্ষে এই কথা বনিলেই যথেষ্ট ৷ আমরা কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়াছিই বটে ৷ আগে ছিল ধর্মের কুসংস্কার, এখন হইয়াছে বিজ্ঞানের কুসংস্কার; তবে আগেকার কুসংস্কারের ভিতর দিয়া জীবনপ্রদ আধ্যাত্মিকভাব আসিত, এই আধুনিক কুসংস্কারের ভিতর দিয়া কেবল কাম ও লোভ আসিতেছে। সে কুসংস্কার ছিল ঈশবের উপাসনা লইয়া, আর আধুনিক কুসংস্কার—অতি ত্বণিত ধন, যশ বা শক্তির উপাসনা। ইহাই প্রভেদ। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত পৌরাণিক গলগুলিনম্বন্ধে আবার আলোচনা করা যাউক। এই সমুদর গরগুলির ভিতরেই এই এক প্রধান ভাব দেখিতে পাওয়া যার যে, মানুষ পূর্বে যাহা ছিলেন, তাহা হইতে এক্ষণে অবনত হইরা পড়িয়াছেন। আধুনিক কালের তত্তাবেষিগণ বোধ হয় যেন এই তত্ত্ব একেবারে অস্বীকার করিয়া থাকেন। ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিতগণ বোধ হয় যেন এই সত্য একেবারে সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিতেছেন। তাঁহাদের মতে মান্ত্র ক্ষুদ্র মাংসল জন্তবিশেষের

#### खानयांग।

(Mollusc) ক্রমবিকাশমাত্র, অতএব পূর্ব্বোক্ত পৌরাণিক সিদ্ধান্ত সত্য হইতে পারে না। ভারতীয় পুরাণ কিন্তু উভয় মতেরই সমন্ত্র ক্রিতে সমর্থ। ভারতীয় পুরাণ মতে, সকল উন্নতিই তরঙ্গাকারে, হইয়া থাকে। প্রত্যেক তরঙ্গই একবার উঠিয়া আবার পড়ে. পড়িয়া আবার উঠে, আবার পড়ে, এইরূপ ক্রমাগত চলিতে থাকে। প্রত্যেক গতিই চক্রাকারে হইয়া থাকে। আধুনিক বিজ্ঞানের **पृष्टि** ए पिथाल प्रश्ने याँहरन, मासूष रक्नन क्रमनिकारण छे९ प्रह्न, ্ এ প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হয় না। ক্রমবিকাশ বলিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়াকেও ধরিতে হইবে। বিজ্ঞানবিৎই তোমায় বলিবেন, কোন যন্ত্রে তুমি যে পরিমাণে শক্তি প্রয়োগ করিবে, উহা হইতে ভূমি সেই পরিমাণ শক্তিই পাইতে পার। অসৎ ( কিছু না ) श्रेरा गेर (किছू) कथन श्रेरा शास्त्र ना। यिन **मानव**-शूर्ग मानव--- वृक्ष-मानव, औष्टे-मानव, कृष्य माश्मन कछविटमारवत कमविकाम হয়, তবে ঐ জন্তকেও ক্রমসমূচিত বুদ্ধ বলিতে হইবে। যদি তাহা না হয়, তবে এই মহাপুরুষগণ কোথা হইতে উৎপন্ন হইলেন ? অসং হইতে ত কখন সতের উদ্ভব হয় না। এইরূপে আমরা শাস্ত্রের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় ক্রিতে পারি। যে শক্তি ধীরে ধীরে নানা সোপানের মধ্য দিয়া পূর্ণ মনুষ্যরূপে পরিণত হয়, তাহা কথন শৃত্ত হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। উহা কোথাও না কোথাও বর্ত্তমান ছিল; আর যদি তোমরা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া এরপ কুত্র মাংসল জম্ভবিশেষ বা জীবাণু ( Protoplasm ) পর্যান্ত গিয়া উহাকেই আদিকারণ স্থির করিয়া থাক, তবে ইহা নিশ্চর যে, ঐ জীবাণুতে ঐ শক্তি কোন না কোন ব্লপে অবস্থিত ছিল।

## गानूरवत यथार्थ ऋत्रथ ।

বর্ত্তমান কালে এই এক মহা বিচার চলিতেছে যে, এই ভূতসমষ্টি দেহই কি আত্মা, চিন্তা প্রভৃতি বলিয়া পরিচিত শক্তির বিকাশের কারণ, অথবা চিন্তাশক্তিই দেহোৎপত্তির কারণ ? অবশ্র জগতের সকল ধর্মাই বলেন, চিন্তা বলিয়া পরিচিত শক্তিই শরীরের প্রকাশক —তাঁহারা ইহার বিপরীত মতে আস্থা প্রকাশ করেন না। কিন্তু আধুনিক অনেক সম্প্রদায়ের মত, - চিন্তাশক্তি কেবল শরীর নামক ষদ্রের বিভিন্ন অংশগুলির কোন বিশেষরূপ সনিবেশে উৎপন্ন। যদি এই দিতীয় মতটী স্বীকার করিয়া লইয়া বলা যায়, এই আত্মা বা मन वा छेशांक वा जाशाहि मां ना कन, छेश এই बज़ुपारजाश यखबरे क्लयक्रें , य मक्ल ज्ञानिक प्राप्त अधिक । भनीन गर्नन क्रि-তেছে, তাহাদেরই রাসায়নিক বা ভৌতিক যোগে উৎপন্ন, তাহাতে এই প্রশ্ন অমীমাংসিত রহিয়া যায়। শরীর গঠন করে কে? কোন শক্তি এই ভৌতিক অণুগুলিকে শরীররূপে পরিণত করে ? কোন্ শক্তি প্রকৃতিস্থ জড়বস্তরাশি হইতে কিয়দংশ লইয়া, তোমার শ্রীর একরপে, আমার শরীর আর একরপে, গঠন করে? এই সকল বিভিন্নতা কিলে হয় ? আত্মানামক শক্তি শরীরস্থ ভৌতিক পরমাণু-গুলির বিভিন্ন সন্নিবেশে উৎপন্ন বলিলে 'গাড়ীর পেছনে হোড়া জোতা'র ভার হয়। কিরূপে এই সরিবেশ উৎপর হইল ? কোন শক্তি উহা করিল ? যদি তুমি বল, অন্ত কোন শক্তি এই সংযোগ সাধন করিরাছে, আর আত্মা—যাহা এক্ষণে জড়রাশিবিশেষের সহিত সংযুক্ত-রূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহাই আবার ঐ জড় পরমাণুসকলের সংযোগের ফলস্বরূপ, তাহা হইলে কোন উত্তর হইল না। যে মত, অতাত মতকে খণ্ডন না করিয়া, সমুদয় না হউক, অধিকাংশ ঘটনা—

#### खानर्याग ।

অধিকাংশ বিষয় ব্যাখ্যা করিতে পারে, তাহাই গ্রহণীয়। স্কুজা ইহাই বেশী যুক্তিসঙ্গত যে, যে শক্তি জড়রাশি গ্রহণ করিয়া তার হইতে শরীর গঠন করে, আর যে শক্তি শরীরের ভিতরে প্রকাশিত রহিরাছে, ইহারা উভরে অভেন। অতএব, 'বে চিন্তাশক্তি আমাদের দেহে প্রকাশিত হইতেছে, উহা কেবল জড়াণুর সংযোগোৎপর স্ত্রাং তাহার দেহনিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই,' এই কথার কোন স্ব নাই। আর শক্তি কথন জড় হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। বরং ইহা প্রমাণ করা অধিক সম্ভব যে ুযাহাকে আমরা জড় বনি, তাহার অন্তিত্বই নাই। উহ। কেবল শক্তির এক বিশেষ অবস্থ মাত্র 🅦 কাঠিয় প্রভৃতি জড়ের গুণসকল বিভিন্নরূপ স্পন্দনের ফ্র প্রমাণ করা যাইতে পারে। জড়পরমাণুর ভিতর প্রবল কম্পন উৎপাদন করিলে, উহা কঠিন হইয়া যাইবে। থানিকটা বায়ু রাশিতে যদি অতিশন্ন প্রবল গতি উৎপাদন করা যান্ন, তবে উহাকে টেবিল অপেক্ষাও কঠিন বোধ হইবে। অদৃশ্য বায়ুরাশি যদি প্রবন ঝটিকার রেগে গতিশীল হয়, তবে উহাতে ইস্পাতের ডাণ্ডাকে বাঁকাইরা দিবে ও ভাঙ্গিয়া ফেলিবে—কেবল গতিশীলতা দারা উহাতে এমন কাঠিন্তের স্থায় ধর্ম জন্মাইবে। এই দৃষ্টা<sup>র</sup> হইতে ইহা কল্পনা করা যাইতে পালে যে, অনমূভাব্য ও অঞ্ ইথারকে যদি প্রবল চক্রগতিবিশিষ্ট করা যায়, তবে উহাতে জড় পদার্থের গুণসমূহের সম্পূর্ণ সাদৃশ্র দেখা যাইবে। এইরূপ ভাবে বিচার করিলে ইহা বরং প্রমাণ করা সহজ হইবে যে, আমর বাহাকে ভূত বলি, তাহার কোন অন্তিম্ব নাই, কিন্তু অপর ম<sup>ত্তী</sup> প্রমাণ করা যার না।

## মানুষের যথার্থ স্বরূপ।

শরীরের ভিতরে এই যে শক্তির বিকাশ দেখা যাইভেছে, ইহা কি ? আমরা সকলেই ইহা সহজে ব্বিতে পারি—ঐ শক্তি যাহাই হউক, উহা জড়পরমাণুগুলিকে লইয়া তাহা হইতে আক্বতি-বিশেষ— মন্থ্য-দেহ—গঠন করিতেছে। আর কেহ আসিয়া তোমার আমার জন্ম শরীর গঠন করে না। অপরে আমার হইরা থাই-তেছে, এরূপ আমি কখন দেখি নাই। আমাকেই ঐ খাতের সার শরীরে গ্রহণ করিয়া, তাহা হইতে রক্ত মাংস অস্থি প্রভৃতি সমুদয়ই গঠন করিতে হয়। এই অদ্ভূত শক্তিটী কি ? ভূত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্ত নামুষের পক্ষে ভরাবহ বোধ হয়; অনেকের পক্ষে উহা কেবলমাত্র আত্মানিক ব্যাপার বলিয়া প্রতীত হয়। আমরা স্কুতরাং বর্ত্তমানে কি হয়, সেইটীই বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমরা বর্ত্তমান বিষয়টীই গ্রহণ করিব। সে শক্তিটী কি, যাহা এক্ষণে আমার মধ্য দিয়া কার্য্য করিতেছে ? আমরা দেখিয়াছি, সকল প্রাচীন শাস্ত্রেই এই শক্তিকে লোকে এই শরীরেরই মত শরীরসম্পন্ন একটা জ্যোতির্শ্বর পদার্থ বলিয়া মনে করিত, তাহারা বিশ্বাস করিত, উহা এই শরীর মাইলেও থাকিবে। ক্রমশঃ আমরা দেখিতে পাই, ঐ জ্যোতির্মন দেহমাত্র বলিয়া সম্ভোষ হইতেছে না—আর একটী উচ্চতর ভাব লোকের মন অধিকার করিতেছে। তাহা এই যে, কোনরপ শরীর শক্তির স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না। বাহারই আক্লতি আছে, তাহাই কতকগুলা প্রমাণুর সংহতিমাত্র, স্তরাং উহাকে পরিচালিত করিতে আর কিছুর প্রয়োজন। যদি এই শরীরকে গঠন ও পরিচালন করিতে এই শরীরাতিরিক্ত

#### खानयाग्।

কিছুর প্রয়োজন হয়, তবে সেই কারণেই ঐ জ্যোতির্ময় মেছের গঠন ও পরিচালনে তদ্দেহাতিরিক্ত আর কিছুর প্রয়োজন হইবে। এই 'আর কিছুই,' আত্মা শব্দে অভিহিত হইল। আত্মাই ১ জ্যোতির্মন্ন দেহের মধ্য দিয়া যেন স্থূল শরীরের উপর কার্য -ক্রিতেছেন। ঐ জ্যোতির্মন্ন দেহই মনের আধার বলিয়া বিবেচিত হয়, আর আত্মা উহার অতীত। আত্মা মন নহেন, তিনি মনের উপর কার্য্য করেন এবং মনের মধ্য দিরা শরীরের উপর কার্য্য করেন। তোমার একটা আত্মা আছে, আমার একটা আত্মা আছে, প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ একটা একটা আত্মা আছে এবং একট ্রকটা স্ক্র শরীরও আছে ; ঐ স্ক্র শরীরের সাহায্যে আমর স্থূল দেহের উপর কার্য্য করিয়া থাকি। এক্ষণে এই সায়া ও উহার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল। শরীর ও মন হইতে পৃথক্ এই আত্মার স্বরূপ কি ? অনেক বাদ প্রতি वाम श्रेट नानिन, नानािविध निकास ७ अनुमान श्रेट नािन, নানাপ্রকার দার্শনিক অমুসন্ধান চলিতে লাগিল,—আমি আপন দের সমক্ষে এই আত্মা সম্বন্ধে তাঁহারা যে কতকগুলি সিদ্ধারে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিতে চেষ্টা করিব। জি ভিন্ন দর্শনের এই এক বিষয়ে মতৈক্য দেখা যার যে, আত্মার পর সাহাই হউক, উহার কোন আকৃতি নাই, আর যাহার আর্থ নাই, তাহা অবশুই সর্বব্যাপী হইবে। কাল মনের অন্তর্গট দেশও মনের অন্তর্গত। কালব্যতীত কার্য্যকারণভাব থাকিছে পারে না। ক্রমবর্ত্তিভার ভাব ব্যতীত কার্য্যকারণ ভাবও থারি পারে না ৷ অতথ্যব, দেশকালনিমিত্ত মনের অন্তর্গত, জার এ

## मानूरवत यथार्थ अक्रथ।

আত্মা মনের অতীত ও নিরাকার বলিয়া, উহাও অবশ্র দেশকাল-নিমিত্তের অতীত। আর যদি উহা দেশকালনিমিত্তের অতীত হয়, जाश रहेरन छेरा व्यवश्च क्यूनुख रहेरत। धरेरादा हिन्तूनर्गरनत চুড়ান্ত বিচার আদিল। অনন্ত কথন হুইটা হুইতে পারে না। যদি আত্মা অনন্ত হয়, তবে কেবল একটা মাত্ৰ আত্মাই থাকিতে পারে, আর এই যে অনেক আত্মা বলিয়া বিভিন্ন ধারণা রহিয়াছে,— তোমার এক আত্মা, আমার আর এক আত্মা—ইহা সত্য নহে। অতএব মানুষের প্রকৃত স্বরূপ একমাত্র, অনন্ত, ও সর্বব্যাপী। আর এই ব্যবহারিক জীব মান্নবের এই প্রকৃত স্বরূপের সীমাবন্ধ ভাবমাত্র। এই হিসাবে পূর্ব্বোক্ত পৌরাণিক তত্বগুলিও সত্য হইতে পারে যে, এই ব্যবহারিক জীব, তিনি যতদুর বড় হউন না কেন, মামুষের ঐ অতীক্রিয় প্রকৃত স্বরূপের অস্টুট প্রতিবিশ্বমাত্র) অতএব মান্তবের প্রকৃত স্বরূপ—আত্মা—কার্যকারণের অতীত বলিয়া—দেশকালের অতীত বলিয়া—অবশ্রই মুক্তস্বভাব ৷ তিনি কথন বন্ধ ছিলেন না, তাঁহাকে বন্ধ করিবার কাহারও শক্তি ছিল না। এই ব্যবহারিক জীব, এই প্রতিবিদ্ধ, দেশকালনিমিতের ষারা সীমাবদ্ধ, স্থতরাং তিনি বদ্ধ। অথবা আমাদের কোন কোন দার্শনিকের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, 'বোধ হয় তিনি যেন বদ্ধ হইরা রহিরাছেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি বদ্ধ নন।' আমাদের আত্মার ভিতরে যথার্থ সত্য এইটুকু—এই সর্বব্যাপী, অনস্ত, চৈতস্থভাব; আমরা স্বভাবতঃই উহা—উহা চেষ্টা করিয়া আর আমাদিগকে হইতে হয় না। প্রত্যেক আত্মাই অনম্ভ স্তরাং ব্দামৃত্যুর প্রান্ন আসিতেই পারে না। কতকগুলি বালক পরীক্ষা

#### खानयाग ।

দিতেছিল। পরীক্ষক কঠিন কঠিন প্রশ্ন করিতেছিলেন, তাহার নধ্যে এই প্রশ্ন ছিল—'পৃথিবী কেন পড়িয়া যায় না ?' তিনি মাখ্যাকর্ষণের নিয়ম প্রভৃতি উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিতেছিলেন। অধিকাংশ বালকবালিকাই কোন উত্তর দিতে পারিল না। কে কেহ মাধ্যাকর্ষণ বা আর কিছু বলিরা উত্তর দিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একটা বুদ্ধিমতী বালিকা আর একটা প্রশ্ন করিয়া ঐ প্রশ্নের উত্তর দিল—'কোথায় উহা পড়িবে ?' এই প্রশ্নই রে ভুল। পৃথিবী পড়িবে কোথায় ? পৃথিবীর পক্ষে পতন বা উখান किছूरे नारे। अनस्र प्राप्त छेशत नी पूर्वाता किছूरे नारे। छेश কেবলমাত্র আপেক্ষিকের অন্তর্গত। অনন্ত কোথায়ই বা বাইবে, কোথা হইতেই বা আসিবে ? যখন মানুষ ভূতভবিয়তের চিন্তা— তাহার কি হইবে, এই চিন্তা—ত্যাগ করিতে পারে, বধন মে দেহকে সীমাবদ্ধ স্থতরাং উৎপত্তি-বিনাশশীল জানিয়া দেহাতিমান ত্যাগ করিতে পারে, তথনই সে এক উচ্চতর অবস্থার উপনী रुष । **( एरु ७ जाजा नर्टन, मन् ७ नर्टन, का**त्रन, উহাদের श्रा বৃদ্ধি আছে। কেবল জড় জগতের অতীত আত্মাই অনস্ত কাৰ্ ধরিয়া থাকিতে পারেন। শেরীর ও মন প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীন। ইহারা পরিবর্ত্তনশীল কতকগুলি ঘটনা-শ্রেণীর নামমাত্র। ইহার যেন নদীস্বরূপ, উহার প্রত্যেক জলপরমাণুই নিয়ত চঞ্চলভাবাপর। তথাপি আমরা দেখিতেছি, উহা সেই একই নদী। এই দেয়ে প্রত্যেক পরমাণ্ই নিয়তপরিণামশীল; কোন ব্যক্তিরই করে মুহূর্ত্ত ধরিয়াও একরূপ শরীর থাকে না। তথাপি মনের উগ এক প্রকার সংস্কারবশতঃ আমরা উহাকে এক শরীর বিশি

## মানুষের যথার্থ স্বরূপ।

বিবেচনা করি। মনের সম্বন্ধেও এইরূপ; ক্ষণে স্থী, ক্ষণে इःथी ; करन जवन, करन इर्वन । निम्नज्भितनामनीन चूर्निविरनम ! উহাও স্থতরাং আত্মা হইতে পারে না; আত্মা অনন্ত। পরিবর্তন কেবল সদীম বস্তুতেই সম্ভব। অনম্ভের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয়, ইহা অসম্ভব কথা। তাহা কথন হইতে পারে না। শরীর-হিসাবে তুমি আমি একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারি,জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুই নিত্য-পরিণামশীল; কিন্তু জগৎকে সমষ্টিরূপে ধরিলে, উহাতে গতি বা পরিবর্ত্তন অসম্ভব। গতি সর্ব্বত্রই আপেক্ষিক। আমি যখন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাই, তাহা একটা টেবিলের অথবা অপর একটা বস্তুর সহিত তুলনায় বুঝিতে হইবে, জগতের কোন পরমাণু অপর একটা পরমাণুর সহিত তুলনার পরিণাম প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু সমুদর জগৎকে সমষ্টি-ভাবে ধরিলে কাহার সহিত তুলনায় উহা স্থান পরিবর্ত্তন করিবে ? ঐ সমষ্টির অতিরিক্ত ত আর কিছু নাই। অতএব এই অনস্ত— একনেবাদ্বিতীয়ং, অপরিণামী, অচল ও পূর্ণ এবং উহাই পার-. মার্থিক সন্তা। স্থতরাং সর্বব্যাপীর ভিতরেই সত্য আছে, সাস্তের ভিতর নহে। যতই আরামপ্রদ হউক না কেন, আমরা কুদ্র সাস্ত সদাপরিণামী জীব, এই ধারণা প্রাচীন ভ্রমজ্ঞানমাত্র। যদি লোককে বলা যায়, তুমি সর্কব্যাপী অনন্ত পুরুষ, তাহারা ভয় পাইরা থাকে। সকলের ভিতর দিয়া তুমি কার্য্য করিতেছ, সকল চরণের দ্বারা তুমি চলিতেছ, সকল মুখের দ্বারা তুমি কথা কহিতেছ, সকল নাসিকা দারাই তুমি খাস প্রখাস কার্য্য নির্বাহ করিতেছ। লোককে ইহা বলিলে তাহারা ভন্ন পাইন্না থাকে। তাহারা

#### खानरयांग ।

তোমায় পুনঃ পুনঃ বলিবে, এই 'অহং' জ্ঞান কথন যাইবে না। লোকের এই 'আমিদ্ব' কোন্টী, তাহা ত আমি দেখিতে পাই না। দেখিতে পাইলে স্থাী হই।

ছোট শিশুর গোঁফ নাই ; বড় হইলে তাহার গোঁফ দাড়ি হয়। যদি 'আমিত্ব' শরীরগত হয়, তবে ত বালকের 'আমিত্ব' নষ্ট হইয়া গেল। বদি 'আমিত্ব' শরীরগত হয়, তবে আমার একটী চকু ব ছন্ত নষ্ট হইলে 'আমিস্ক'ও নষ্ট হইয়া গেল। মাতালের ন ছাড়া উচিত নর, তাহা হইলে তাহার 'আমিম্ব' যাইবে ! চোরের সাধু হওয়া উচিত নয়, তাহা হইলে সে তাহার 'আমিত্ব' হারাইবে। কাহারও তাহা হইলে এই ভরে নিজ নিজ অভ্যাস ত্যাগ কর উচিত নন্ন! অনন্ত ব্যতীত আর 'আমিম্ব' কিছুতেই নাই। এই অনন্তেরই কেবল পরিণাম হয় না। আর সবই ক্রমাগত পরি-ণামণীল। 'আমিত্ব' শ্বৃতিতেও নাই। 'আমিত্ব' যদি শ্বৃতিতে থাকিত, তবে মন্তকে প্রবল আঘাত প্রাপ্ত হইরা আমার অতীত স্মৃতি নুষ হইয়া গেলে, আমার 'আমিত্ব' লোপ হইত, আমি একেবারে নোগ পাইতাম! ছেলেবেলার হুই তিন বৎসর আমার স্মরণ নাই; যা স্থৃতির উপর আমার অস্তিত্ব নির্ভর করে, তাহা হইলে ঐ হই জি বংসর আমার অন্তিত্ব ছিল না বলিতে হইবে। তাহা হইবে আমার জীবনের যে অংশ আমার শ্বরণ নাই, সেই সময়ে আদি खीविं हिनाम ना विनास रहेरत । रहेरा अवश्व 'आमिश्व' महानी . খুব সন্ধীৰ্ণ ধারণা। আমরা এখনও 'আমি' নহি! আমরা <sup>এই</sup> আমিম্ব' লাভের জন্ম চেষ্টা করিতেছি—উহা অনস্ত; উহা মাহুবের প্রকৃত স্বরূপ। ্বাহার জীবন সমূদর জগভাপী, তিনিং জীবিত, আর ষতই আমরা আমাদের জীবনকে শরীররূপ ক্ষুদ্র সাস্ত পদার্থে বদ্ধ করিয়া রাখি, ততই আমরা মৃত্যুর দিকে অগ্রসর इहे। जामातित जीवन त्य मुहूर्ल ममुनत्र अग्रं वाश वात्क, যে মুহূর্ত্তে উহা অপরে ব্যাপ্ত থাকে, সেই মুহূর্ত্তেই আমরা জীবিত, আর যে সময় আমরা এই কুদ্র জীবনে আপনাকে বদ্ধ করিয়া রাখি, সেই মুহূর্তেই মৃত্যু, এবং এই জন্মই আমাদের মৃত্যুভয় আইসে। 🐐 তুলুভয় তথনই জয় করা বাইতে পারে, বথন নাত্ত্ব উপলব্ধি করে যে, বতদিন এই জগতে একটী জীবনও রহিয়াছে, ততদিন সেও জীবিত 🕽 এরূপ লোক উপলব্ধি করিয়া থাকেন, আমি সকল বস্তুতে, সকল দেহে বর্ত্তমান; সকল জম্বর মধ্যেই আমি বর্ত্তমান। আমিই এই জগৎ, সমুদন্ন জগৎই আমার শরীর। ষতদিন একটা পরমাণু পর্য্যস্ত রহিয়াছে, ততদিন আমার মৃত্যুর সম্ভাবনা কি ? কে বলে, আমার মৃত্যু হইবে ?' তথন এরপ ব্যক্তি নির্ভূয় হইয়া যান, তথনই নির্ভীক অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। নিয়ত পরিণানশীল ক্রুদ্র ক্রুদ্র বস্তুর মধ্যে অবিনাশিত্ব আছে বলা বাতুলতা মাত্র। একজন প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক বলিয়াছেন, আত্মা অনন্ত, স্নতরাং আত্মাই 'আমি' হইতে পারেন। অনন্তকে ভাগ করা যাইতে পারে না—অনন্তকে খণ্ড খণ্ড করা যাইতে পারে না। এই এক অবিভক্ত সমষ্টি স্বরূপ অনন্ত আত্মা রহি-য়াছেন, তিনিই মান্থবের যথার্থ 'আমি', তিনিই 'প্রকৃত নান্তব।' মান্ত্ৰ বলিয়া যাহা বোধ হইতেছে, তাহা কেবলমাত্ৰ ঐ 'আমি'কে ব্যক্ত জগতের ভিতর প্রকাশ করিবার চেষ্টার ফলমাত্র; আর আত্মাতে কথন 'ক্রমবিকাশ' থাকিতে পারে না। এই যে সকল Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, অসাধু সাধু হইতেছে, পশু নান্ন্য হইতেছে, এ সকল কথন আত্মাতে হয় नां। मत्न कत्र, यन এकটी यवनिका রহিয়াছে; আর উহার মধ্যে একটা ক্ষুদ্র ছিদ্র রহিয়াছে, উহার ভিতর দিরা আমার সমুথস্থ কতকগুলি—কেবল কতকগুলি মুখমাত্র সন্মুথের দুখ্য আমার নিকট অধিকতর প্রকাশিত হইতে शांत्क, जात यथन के ছिज्छी ममूनत्र यवनिका वाि शिवा यात्र, ज्थन আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া থাকি। এস্থলে তোমার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই ; তুমি বাহা, তাহাই ছিলে। ছিদ্রেরই ক্রমবিকাশ হইতেছিল, আর তৎসঙ্গেসঙ্গে তোমার প্রকাশ হইতে-ছিল। আস্মা-সম্বন্ধেও এইরূপণ্ তুনি মুক্তস্বভাব ও পূর্ণ ই আছ। উহা চেষ্টা করিয়া পাইতে হয় না। ধর্মা, ঈশ্বর বা পরকালের এই সকল ধারণা কোথা হইতে আসিল ? মানুষ ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া বেড়ায় কেন ? কেন সকল জাতির ভিতরে, সকল স্নাজেই মানুষ পূর্ণ আদর্শের অয়েষণ করে—তাহা মহয়ে, ঈশ্বরে বা অন্ত কিছুতেই হউক ? তাহার কারণ—উহা তোমার মধ্যেই বর্ত্তমান আছে। তোমার নিজের হাদয়ই ধক্ ধক্ করিতেছে, তুমি মনে করিতেছ, বাহিরের কোন বস্তু এইরূপ শব্দ করিতেছে। তোমার আত্মার অভ্যন্তরস্থ ঈশ্বরই তোমাকে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে, তাঁহার উপলব্ধি করিতে, প্রেরণ করিতেছেন। এখানে সেখানে, মন্দিরে গির্জায়, স্বর্গে মর্ত্ত্যে, নানা স্থানে এবং নানা উপায়ে অন্বেষণ করিবার পর অবশেষে আমুরা যেখান হইতে আরম্ভ ক্রিয়াছিলাম—অর্থাৎ আমাদের আত্মাতেই, বৃত্তাকারে ঘুরিয়া

মানুষের যথার্থ স্থরূপ।

আদি এবং দেখিতে পাই—বাঁহার জন্ম আমরা সমুদর জগতে অৱেষণ করিতেছিলান, বাঁহার জন্ম আনরা মন্দির গির্জ্জা প্রভৃতিতে কাতর হইয়া প্রার্থনা এবং অশ্রু বিদর্জন করিতেছিলাম, বাহাকে আমরা স্তুর আকাশে মেঘরাশির পশ্চাতে লুকায়িত অব্যক্ত রহস্তমর বলিয়া মনে করিতেছিলাম, তিনি আমাদের নিকট হইতেও নিকটতম, প্রাণের প্রাণ, তিনিই আমার দেহ, তিনিই আমার আস্মা,— पूर्विरे थायि—श्रामिरे पूर्वि। रेशरे छामात अत्रर्थ—डेशांक প্রকাশ কর। তোমাকে পবিত্র হইতে হইবে না—ভূমি পবিত্র-यরূপই আছ। তোনাকে পূর্ণস্বরূপ হইতে হইবে না, তুমি পূর্ণ-স্বরূপই আছ। সমুদর প্রকৃতিই ববনিকার ভার তাঁহার অন্ত-রালবর্ত্তী সত্যকে ঢাকিয়া রহিয়াছেন। / তুমি যে কোন সৎ চিস্তা ৰা সং কাৰ্য্য কর, তাহা কেবলমাত্র যেন আবরণকে ধীরে ধীরে ছিন্ন করিতেছে/ আর সেই প্রকৃতির অন্তরালম্ব শুদ্ধম্বরূপ অনস্ত क्षेत्रंत প্রকাশিত হইতেছেন। √ ইহাই মানুষের সমগ্র ইতিহাস। ঐ আবরণ স্থন্ম হইতেও স্থন্মতর হইতে থাকে, তখন প্রকৃতির অন্তরালস্থ আলোক নিজ স্বভাববশতঃই ক্রনশঃ ক্রনশঃ অধিক-পরিমাণে দীপ্তি পাইতে থাকেন, কারণ, তাঁহার স্বভাবই এইরূপ ভাবে দীপ্তি পাওয়া। উহাকে জানা যায় না; আমরা উহাকে জানিতে বুথাই চেষ্টা করিয়া থাকি। যদি উনি জ্ঞেয় হইতেন, তাহা হইলে উহার স্বভাবেরই বিলোপ হইত, কারণ, উনি নিত্য-জ্ঞাতা। জ্ঞান ত সৃসীম; কোন বস্তুর জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, উহাকে জেন্ববস্তুরূপে, বিষয়রূপে চিন্তা করিতে হইবে। তিনি ত সকল বস্তুর জ্ঞাতা-স্বরূপ, সকল বিষয়ের বিষয়িস্বরূপ, এই বিশ্ব-

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ख्वानयांग।

ব্রদ্মাণ্ডের সাক্ষিস্বরূপ, তোমারই আত্মান্বরূপ। জ্ঞান যেন একটী নিম্ন অবস্থা.—অবনত ভাবমাত্র। আমরাই সেই আত্মা; উহাকে আবার জানিব কিরপে ? প্রত্যেক ব্যক্তিই সেই আত্মা এবং সকলেই বিভিন্ন উপায়ে ঐ আত্মাকে জীবনে প্রকাশিত করিতে চেষ্টা করিতেছে; তা না হইলে এত নীতিপ্রণালী কোথা হইতে আসিল ? সমুদয় নীতিপ্রণালীর তাৎপর্য্য কি ? সকল নীতি-প্রণালীতে একটা ভাবই ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইরা বর্ত্তনান—অপরের উপকার করা। মানবজাতির সমুদর সংকর্মের মূল অভিসন্ধি—মাতুষ, জম্ভ সকলের প্রতি দয়া। কিন্তু এই সকল खनिरे 'আমিই জগৎ; এই জগৎ এক অখণ্ডস্বরূপ,' এই সনাতন সত্যের বিভিন্ন ভাব নাত্র। তাহা না হইলে, অপরের হিত করিবার যুক্তি কি ? কেন আমি অপরের উপকার করিব ? কিসে আমায় অপরের উপকার করিতে বাধ্য করে ? এই সর্ব্বত্ত সমদর্শনজনিত সহাত্মভূতির ভাব হইতেই ইহা হইয়া থাকে। অতি কঠোর অন্তঃকরণও কথন কথন অপরের প্রতি সহামুভূতিসম্পন্ন হইয়া থাকে। এমন কি, যে ব্যক্তি—এই আপাতপ্রতীয়মান 'অহং' প্রকৃতপক্ষে ভ্রমনাত্র, এই ভ্রমাত্মক 'অহং'এ আসক্ত থাকা অতি নীচ কার্যা,এই সকল কথা গুনিলে ভর পায়—সেই ব্যক্তিই তোমাকে বলিবে, সম্পূর্ণ আত্মতাগই সমন্ত নীতির ভিত্তি। কিন্তু পূর্ণ আত্ম-ত্যাগ কি ? সম্পূৰ্ণ আত্মত্যাগ হইলে কি অবশিষ্ট থাকে ? আত্ম-ত্যাগ অর্থে এই আপাতপ্রতীয়নান 'অহং'এর ত্যাগ, সর্বপ্রকার স্বার্থপরতার পরিত্যাগ। এই অহন্ধার ও মনতা পূর্ব্ব কুসংস্কারের ফলস্বরূপ, আর যতই এই অহং ত্যাগ হইতে থাকে, ততই আত্ম

মানুষের যথার্থ স্বরূপ।

নিত্যস্বরূপে, নিজ পূর্ণ মহিমায় প্রকাশিত হন। ইহাই প্রব্রুত আত্মতাগ—ইহাই সমূদ্য নীতিশিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ—কেন্দ্রস্বরূপ। মাহ্ম উহা জাত্মক আর নাই জাত্মক, সমূদ্য জগৎ সেই দিকে বীরে বীরে চলিয়াছে, অল্লাধিক পরিমাণে তাহাই অভ্যাস করিতেছে। কেবল অধিকাংশ লোক উহা অজ্ঞাতভাবে করিয়া থাকে মাত্র। তাহারা উহা জাতসারে করুক। ইহা, প্রকৃত আত্মা নহে জানিয়া, তাহারা এই ত্যাগয়জ্ঞ আচরণ করুক। এই ব্যবহারিক জীব সসীম জগতের ভিতরে আবদ্ধ। এক্ষণে বাহাকে মাত্মর বলা বাইতেছে, তাহা সেই জগতের অতীত অনম্ভ সন্তার সামান্ত আভাষ মাত্র, সেই সর্বব্বরূপ অনস্ভ অনলের এক কণামাত্র। কিন্তু সেই অনস্ভই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ।

এই জ্ঞানের ফল—এই জ্ঞানের উপকারিতা কি ? আজ কাল সব বিষয়ই এই ফল—এই উপকার—দেখিয়াই পরিমাণ করা হয়। অর্থাৎ মোট কথাই এই, উহাতে কত টাকা, কত আনা, কত পরসা হয়। লোকের এরপ জিজ্ঞাসা করিবার কি অধিকার আছে ? সত্য কি উপকার বা অর্থের মাপকাটি লইয়া বিচারিত হইবে ? মনে কর, উহাতে কোন উপকার নাই, উহা কি কম সত্য হইয়া যাইবে ? উপকার বা প্রয়োজন সত্যের নির্ণায়ক হইতে পারে না। বাহা হউক, এই জ্ঞানে মহৎ উপকার ও প্রয়োজনও আছে। আমরা দেখিতেছি, সকলেই স্থথের অন্বেরণ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ে কেই কথনও স্থথ পার নাই। স্থথ আত্মাতেই কেবল পাওয়া বায় ) অতএব এই আত্মাতে স্থখলাভ করাই মান্তবের

#### खानरयाग ।

নর্ব্বোচ্চ প্রয়োজন। আর এক কথা এই যে, অজ্ঞানই সকল তঃখের জনক, এবং মূল অজ্ঞান এই যে, আমরা মনে করি, সেই অনম্ভস্তরূপ যিনি, তিনি আপনাকে সাম্ভ মনে করিয়া কাঁদিতেছেন; সমস্ত অজ্ঞানের মূলভিত্তি এই যে, অবিনাশী নিতাগুদ্ধ পূর্ণ আত্মা হইয়াও আমরা ভাবি বে, আমরা কুদ্র কুদ্র মন, আমরা কুদ্র কুদ্র দেহ্যাত্র; ইহাই সমুদর স্বার্থপরতার মূল। যথনই আমি আপনাকে একটা কুদ্র দেহ বলিয়া বিবেচনা করি, তথনই আমি উহাকে—জগতের অস্থান্ত শরীরের স্থথছ:থের দিকে দৃষ্টি না क्रिजांरे—त्रका क्रिए वर छेरात मोन्स्या मण्णामन क्रिए ইচ্ছা করি। তখন তুমি আমি ভিন্ন হইয়া বাই। যখনই এই ভেদজ্ঞান আইমে, তথনই উহা সর্বপ্রকার অমঙ্গলের দার খুলিয়া দেয় এবং দর্মপ্রকার ত্বঃথ প্রদব করে। স্থতরাং পূর্মোক্ত জ্ঞানলাভে এই উপকার হইবে যে,যদি বন্ত মান কালের মন্তব্যজাতির খুব সামান্ত অংশও এই ক্ষুদ্রভাব ত্যাগ করিতে পারে, তবে কালই এই জগৎ স্বৰ্গব্ধপে পরিণত হইবে, কিন্তু নানাবিধ যন্ত্র এবং বাহ-अग९मस्सीम खात्नत উन्नि एउ छेश कथन इटेरव नां। অগ্নির উপর তৈল প্রক্ষেপ করিলে অগ্নিশিখা আরও বদ্ধিত হয়, সেইন্নপ উহাতে হঃথই বৃদ্ধি হইন্না থাকে। আত্মজ্ঞান ব্যতীত মতই ভৌতিক জ্ঞান উপাৰ্জিত হইতে থাকে, তাহা কেবল অগ্নিতে ত্মতাহতি মাত্র। উহাতে কেবল স্বার্থপর লোকের হস্তে অপরের কিছু লইবার জন্ত, অপরের জন্ত নিজের জীবন না দিয়া অপরের স্বন্ধে থাইবার জন্ম আর একটা যন্ত্র—আর একটা স্থবিধা দেওয়া হয় মাত্ৰ।

## মানুষের যথার্থ স্বরূপ।

আর এক প্রশ্ন—ইহা কি কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব ? বর্ত্তমান সমাজে ইহা কি কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে ? তাহার উত্তর এই, সত্য—প্রাচীন বা আধুনিক কোন সমাজকে সম্মান প্রদর্শন করে না। সমাজকেই সত্যের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করিতে হইবে ; নতুবা সমাজ ধ্বংস হউক, কিছু ক্ষতি নাই। সূত্যই সকল প্রাণী এবং সকল সমাজের মূল ভিত্তিস্বরূপ ; স্থতরাং সত্য কথন সমাজের মত আপনাকে গঠিত করিবে না। যদি নিঃস্বার্থপরতার স্থায় মহৎ সত্য সমাজে কার্য্যে পরিণত না করা যায়, তবে বরং সমাজ ত্যাগ করিয়া বনে গিয়া বাস কর। তাহা হইলেই সাহসীর মত কার্য্য করিলে। সাহস ছই প্রকারের আছে ;—এক প্রকারের সাহস-কামানের মূথে বাওয়। ইহা যদি প্রকৃত সাহস হয়; তাহা হইলে ত ব্যাদ্রগণ মন্তব্য হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়া পড়ে। কিন্তু আর এক রকমের সাহস আছে, তাহাকে সান্তিক সাহস বলা যাইতে পারে। একজন দিখিজয়ী সমাট্ একবার ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার গুরু তাঁহাকে ভারতীয় সাধুদের সহিত-্ সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। অনেক অমুসন্ধানের পর তিনি দেখিলেন, এক বৃদ্ধ সাধু এক প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সম্রাট্ তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্তা কহিয়া বড়ই সম্ভষ্ট হইলেন। স্থতরাং তিনি ঐ সাধুকে সঙ্গে করিয়া নিজ-प्रिंग नहेंगा यांचेरा ठांकिलन। माधू जांचारा अत्रीकृष क्टेलन, विलान- "आमि এই বনে বেশ आनत्म आहि।" मुआं विलान, —"আমি সমুদর পৃথিবীর সম্রাট্। আমি আপনাকে অসীম ঐর্য্য ও উচ্চ পদমর্য্যাদা প্রদান করিব।" সাধু বলিলেন—"ঐর্য্যু,

## ञ्जानत्यां १।

পদমর্য্যাদা প্রভৃতি কিছুতেই আমার আকাজ্ঞা নাই।" তথন সমাট विललन, — "আপনি यपि আমার সহিত না বান, তবে আমি আপনার বিনাশসাধন করিব।" সাধু তথন উচ্চ হাস্ত করিয়া বলিলেন,—"মহারাজ, তুমি বত কথা বলিলে, তন্মধ্যে ইহাই দেখি-তেছি, মহা অজ্ঞানের মত কথা। তুমি আমাকে সংহার কর; সাধ্য কি ? স্থ্য আমায় শুষ্ক করিতে পারে না, অগ্নি আমায় পোড়াইতে পারে না, কোন যন্ত্রও আমাকে সংহার করিতে পারে না; কারণ, আমি জন্মরহিত, অবিনাশী, নিত্যবিভ্যমান, नर्सवाशी, नर्सगिक्रिगान् बाजा।" रेश बात এक প্रकारतत সাহসিকতা। ১৮৫৭ সালের সিপাহীবিদ্রোহের সময় একটী মুস্লমান সৈনিক একজন মহাত্মা সন্যাসীকে অস্ত্রাঘাত করিয়া প্রায় হত্যা করিয়াছিল। হিন্দু-বিদ্রোহিগণ ঐ মুসলমানকে স্বামীজির নিকট ধরিয়া আনিয়া বলিল—'বলেন ত, ইহাকে হত্যা করি।' কিন্তু স্বামীজি তাহার দিকে কিরিয়া বলিলেন,—'ভাই, তুমিই সেই, তুমিই সেই,'—এই বলিতে বলিতে তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করিলেন। এও একপ্রকার সাহসিকতা। যদি তোমরা সত্যের আদর্শে সমাজ গঠন না করিতে পার, যদি এমন ভাবে সমাজ গঠন না করিতে পার, যাহাতে সেই সর্ব্বোচ্চ সত্য স্থান পাইতে পারে, তাহা হইলে তোমরা আর বাহুবলের কি গৌরব কর ?—তাহা হইলে তোমরা তোমাদের পাশ্চাত্য মণ্ডলী-সকলের কি গৌরব কর ? তোমাদের মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কি গৌরব কর, যদি তোমরা কেবল দিবারাত্রি বলিতে থাক—'ইহা কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব'। পরদা কড়ি ছাড়া আর কিছুই কি কার্য্যকর নহে ? যদি

তাই হয়, তবে তোমাদের সমাজের এত অহন্ধার কর কেন ? সেই সমাজই সর্বশ্রেষ্ঠ, যেথানে সর্ব্বোচ্চ সত্য কার্য্যে পরিণত করা ষাইতে পারে—ইহাই আমার মত। আর যদি সমাজ এক্ষণে উচ্চতম সত্যকে স্থান দিতে অপারগ হয়, তবে উহাকে উপযুক্ত করিয়া লও। উহাকে উপযুক্ত করিয়া লও, আর যত শীঘ্র তুমি উহাতে ক্লতকার্য্য হইবে, ততই নঙ্গল। হে নরনারীগণ, আত্মাতে জাগ্রত হইরা উঠ, সত্যে বিশ্বাদী হইতে সাহদী হও, সত্যের অভ্যাদে সাহদী হও। জগতে কতকগুলি সাহ্সী নরনারীর প্রয়োজন। সাহসী হওয়া বড় কঠিন। শারীরিক সাহস বিষয়ে ব্যাঘ্র মন্তব্য হইতে শ্রেষ্ঠ। উহাদের স্বভাবতঃই ঐ্রপ সাহসিকতা আছে। এ বিষয়ে বরং পিপী निका जना जल इरेट थिंछ। এই भारी दिक नार्शिक जांद কথা কেন কও ? সেই সাহসিকতার অভ্যাস কর, যাহা মৃত্যুর সনক্ষেও ভন্ন পান্ন না, যাহা মৃত্যুকে স্বাগত বলিতে পারে, যাহাতে মাত্র্ব জানিতে পারে—দে আত্মা, আর সমুদর জগতের মধ্যে কোন অদ্রেরই সাধ্য নাই, তাহাকে সংহার করে, সমুদর বজ্ব মিলিলেও তাহাদের সাধ্য নাই, তাহাকে সংহার করে, জগতের সমুদর অ্থির সাধ্য নাই, তাহাকে দগ্ধ করিতে পারে—যে সাহসিকতা সত্যকে জানিতে সাহসী হয় এবং জীবনে সেই সত্য দেখাইতে পারে। সেই ব্যক্তিই মুক্ত পুরুষ, সেই ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে আত্ম-স্বরূপ হইরাছেন।, ইহা এই সমাজে—প্রত্যেক সমাজেই—অভ্যাস করিতে হইবে। 'আত্মা সম্বন্ধে প্রথমে শ্রবণ, পরে মনন, তৎপরে निषिधामन कतिए श्हेरव।'

আজকালকার সমাজে একটা গতি দেখা দিরাছে—কার্য্যের ৬৩

#### खानयाग ।

দিকে বেশী ঝোঁক দেওয়া এবং সর্বপ্রেকার মনন, থান ধারণা প্রভৃতিকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া। কার্য্য খুব ভাল বটে, কিন্তু তাহাও চিন্তা হইতে প্রস্থত। মনের ভিতর বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির বিকাশ হয়, তাহাই যথন শরীরের ভিতর দিয়া অমুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই কার্য্য বলে। চিন্তা ব্যতীত কোন কার্য্য হইতে পারে না। মন্তিম্বকে উচ্চ উচ্চ চিন্তা—উচ্চ উচ্চ আদর্শে পূর্ণ কর, ক্রন্তুলিকে দিবারাত্র মনের সম্মুথে স্থাপন করিয়া রাথ, তাহা হইলে উহা হইতেই মহৎ মহৎ কার্য্য হইবে। অপবিত্রতা সম্বদ্ধে কোন কথা বলিও না, কিন্তু মনকে বল, আমরা শুদ্ধ পবিত্র স্বরূপ। আমরা ক্ষুদ্র, আমরা জন্মিয়াছি, আমরা মরিব—এই চিন্তায় আমরা আপনাদিগকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছি, এবং তজ্জ্ঞা সর্ব্বদাই একরূপ ভয়ে জড়সড় হইয়া রহিয়াছি।

একটা আসন্নপ্রস্বা সিংহী একবার নিজ শিকার অয়েবণে বহির্গত হইয়াছিল। সে দূরে একদল মেষ বিচরণ করিতেছে দেখিয়াই বেমন তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্ম লাফ দিল, অমনি তাহার প্রাণত্যাগ হইল, একটা মাতৃহীন সিংহশাবক জন্মগ্রহণ করিল। মেষদল ঐ সিংহশাবকটার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল, সেও মেষগণের সহিত একত্র বাদ্ধিত হইতে লাগিল, মেবের স্থায় গাম খাইয়া প্রাণধারণ করিতে লাগিল, মেবের স্থায় চীৎকার করিতে লাগিল; যদিও সে একটা রীতিমত সিংহ হইয়া দাঁড়াইল, তথাপি সে নিজেকে মেষ বলিয়া ভাবিতে লাগিল। এইরূপে দিন য়ায়, এমন সময়ে আর একটা প্রকাণ্ডকায় সিংহ শিকার অয়েষণে তথায় উপস্থিত হইল, কিন্তু সে দেখিয়াই আশ্র্যা

## মানুষের যথার্থ স্বরূপ।

হইল যে, উক্ত মেষদলের মধ্যে একটী সিংহ রহিয়াছে, আর সে মেষধর্মী হইরা বিপদের আগমন-সম্ভাবনামাত্রেই পলাইরা যাইতেছে। সে উহার নিকট গিয়া, 'সে যে সিংহ, মেষ নহে,' বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু যাই সে অগ্রসর হইতে গেল, অমনি মেষপাল পলাইয়া গেল---সঙ্গে সঙ্গে মেষ-সিংহটীও পলাইল। যাহা হউক, ঐ সিংহটী উক্ত নেয-সিংহটীকে তাহার যথার্থ স্বরূপ বুঝাইয়া দিবার मक्त्र जांश कतिन ना। तम के तम्ब-मिश्र ही कांथात्र थात्क, कि करत, नका कतिराज नांशिन। এकिन मिथन, म्य अक आंत्रशांत्र পড়িরা ঘুমাইতেছে। সে দেখিয়াই তাহার উপর লাফাইরা পড়িয়া বলিল—'ওহে, তুমি মেষপালের সঙ্গে থাকিয়া আপন স্বভাব जुनित्न त्कन ? जूमि ज त्मर नह, जूमि त्य मिश्ह।' त्मर-मिश्ही বলিয়া উঠিল—'কি বলিতেছ, আমি বে মেষ, সিংহ কিরূপে হইব ?' সে কোন মতে বিশ্বাস করিবে না যে, সে সিংহ, বরং সে মেবের স্থায় চীৎকার করিতে লাগিল। সিংহ তাহাকে টানিয়া একটী হ্রদের দিকে লইয়া গেল, বলিল—'এই দেখ তোমার প্রতি-विष, এই দেখ আমার প্রতিবিষ। তথন সে এই হুইটীরই তুলনা করিতে লাগিল। সে একবার সেই সিংহের দিকে, একবার নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। তথন मूहर्प्डत मर्था जाहात এहे ब्लानामत्र हरेन रा, मजा व्यामि मिश्हरे ত বটি। তথন সে সিংহগর্জন করিতে লাগিল, তাহার মেষবৎ টীৎকার কোথায় চলিয়া গেল! তোমরা সিংহ-স্বরূপ তোমরা আত্মা, গুদ্ধস্বরূপ, অনস্ত ও পূর্ণ। জগতের মহাশক্তি তোমাদের ভিতর। "হে সথে, কেন রোদন করিতেছ? জন্মমৃত্যু

#### छ्वानयार्ग ।

তোমারও নাই, আমারও নাই। কেন কাঁদিতেছ? তোমার রোগত্বঃথ কিছুই নাই, তুমি অনন্ত আকাশস্বরূপ, নানাবর্ণের মেদ উহার উপর আসিতেছে, এক মুহূর্ত্ত থেলা করিয়া আবার কোথায় অন্তর্হিত হইতেছে; কিন্তু আকাশ যে নীলবর্ণ, সেই নীলবণ্ট রহিয়াছে।" এইরূপে জ্ঞানের অভ্যাস করিতে হইবে। আমরা জগতে পাপ-তাপ দেখি কেন? কারণ, আমরা নিজেরাই অসং। পথের ধারে একটা স্থাণু রহিয়াছে। একটা চোর সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, সে ভাবিল—এ একজন পাহারাওয়ালা। নায়ক উহাকে তাহার নায়িকা ভাবিল। একটা শিশু উহাকে দেখিয়া ভূত মনে করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এইরূপে উহাকে ভিন্নভিন্নরূপ দেখিলেও, উহা সেই স্থাণু ব্যতীত অপর কিছুই ছিল না।

আমরা নিজেরা যেমন, জগৎকেও তদ্ধপ দেখিয়া থাকি।
একটা টেবিলের উপর এক থলে মোহর রাখিয়া দাও, আর মনে
কর, সেখানে যেন একজন শিশু রহিয়াছে। একজন চার
আসিয়া ঐ স্বর্ণমূজাগুলি গ্রহণ করিল। শিশুটী কি বুঝিতে
পারিবে—উহা অপহত হইল ? আমাদের ভিতরে যাহা, বাহিরেও
তাহা দেখিয়া থাকি। শিশুটীর মনেও চোর নাই, সে বাহিরেও
স্বতরাং চোর দেখে না। সকল জ্ঞানসম্বন্ধে তদ্দপ। জগতের
পাপ অত্যাচারের কথা বলিও না। বরং তোমাকে যে, জগতের
এখনও পাপ দেখিতে হইতেছে, তজ্জন্য রোদন কর। নিজে
কাদ যে, তোমাকে এখনও সর্ব্বত্র পাপ দেখিতে হইতেছে। আর
বিদি তুমি জগতের উপকার করিতে চাও, তবে আর জগতের

## गांत्रु वित्र यथार्थ अक्रथ।

উপর দোষারোপ করিও না। উহাকে আরও অধিক হুর্বল করিও না। এই সকল পাপ ছঃখ প্রভৃতি আর কি १ এছবি ত ছর্বলতারই ফল। লোকে ছেলেবেলা হুইতেই শিক্ষা পার বে, সে হর্মল ও পাপী। জগৎ এতদ্রপ শিক্ষা দারা দিন দিন হর্মল হইতে ছর্মনতর হইয়াছে। তাহাদিগকে শিখাও বে, তাহারা সকলেই সেই অমৃতের সস্তান—এমন কি, যাহাদের ভিতরে আত্মার প্রকাশ অতি ক্ষীণ, তাহাদিগকেও উহা শিখাও। বাল্য-यांशांक जाशां मिशांक वर्षार्थ माशांच कतित्व, याशांक जाशां मिशांक সবল করিবে, याशाँত তাशामের একটা यथार्थ हिज- इहेरत। ত্র্বলতা ও অবসাদকারক চিস্তা যেন তাহাদের মস্তিক্ষে প্রবেশ না করে। সং চিন্তার স্রোতে গা ঢালিয়া দাও, আপনার :ম্নকে সর্বাদা বল—'আমিই সেই, আমিই সেই'; তোমার মনে দিনরাত্তি ইহা সঙ্গীতের মত বাজিতে থাকুক, আর মৃত্যুর সময়েও 'সোহহং' 'সোংহং' বলিয়া মর। ইহাই সত্য—জগতের অনন্ত শক্তি তোমার ভিতরে। যে কুসংস্কারে তোমার মনকে আহৃত রাখিয়াছে, তাহাকে তাড়াইয়া দাও। সাহসী হও। সত্তকে জানিয়া, তাহা জীবনে পরিণত কর, চরম লক্ষ্য অনেক দুরে হইতে উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

# मान्द्रवत यथार्थ ऋतारा।

# ( নিউইয়র্কে প্রদত্ত বক্তৃত। । )

আমরা এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, কিন্তু আমাদের চকু দ্রে, অতি দুরে—অনেক সময়, অনেক ক্রোশ দূরে দৃষ্টিবিক্ষেপ করিতেছে। মামুষ্ও যতদিন চিন্তা করিত আরম্ভে করিয়াছে, ততদিন এইরূপ করিতেছে। মামুষ সর্বদাই বর্ত্তমানের বাহিরে দৃষ্টিবিক্ষেপ করিতেছে। মাতুষ জানিতে চাহে—এই শরীর-ধ্বংসের পর সে কোথায় যায়। এই রহশু উদ্ভেদের জন্য অনেক মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে; শত শত মত স্থাপিত হইয়াছে, আবার শত শত মত খণ্ডিত হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে; আর য্তদিন মানুষ এই জগতে বাস করিবে, বর্তদিন সে চিস্তা করিবে, ততদিন এইরূপ চলিবে। এই সকল মতগুলিতেই কিছু না কিছু সত্য আছে। আবার ঐগুলিতে অনেক অসত্যও আছে। এই সম্বন্ধে ভারতে যে সকল অনুসন্ধান হইয়াছে, তাহারই সার, তাহারই ফল আমি আপনাদের নিকট বলিতে চেষ্টা করিব। ভারতীয় দার্শনিকগণের এই সকল বিভিন্ন মতের সমন্বয় করিতে এবং যদি সম্ভব হয়, তাহার সহিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সমন্বয় সাধন করিতে চেষ্টা করিব।

বেদান্তদর্শনের এক উদ্দেশ্য—একত্বের অনুসন্ধান। হিন্দুগণ বিশেষের প্রতি বড় দৃষ্টি করেন না, তাঁহারা সর্ব্বদাই সামান্যের

— ७४ তাহাই নহে, **मर्खनाभी** मार्स्सलोभिक वस्तुत जात्ववन मक्कान क्रिशाष्ट्रन, "এमन कि श्रेषार्थ आष्ट्र, याशांक जानिता সমুদয়ই জানা হয়।" যেমন একতাল মৃত্তিকাকে জানিতে পারিলে, জগতের সমুদর মৃত্তিকাকে জানিতে পারা যায়, সেইরূপ এমন কি वञ्ज आह्न, याशात्क जानित्न ममूमम जगराज जाननां श्रेत । এই তাঁহাদের একমাত্র অনুসন্ধান, এই তাঁহাদের একমাত্র জিজ্ঞাসা। তাঁহাদের মতে সমুদয় জগৎকে বিশ্লেষণ করিয়া একমাত্র "আকাশ" পদার্থে পর্য্যবসিত করা যাইতে পারে। আমরা আমাদের চতুদিকে যাহা কিছু দেখিতে পাই, স্পর্শ করিতে পারি বা আস্বাদ করি, এমন কি, আমরা যাহা কিছু অন্তব করিতে পারি, স্বই কেবল-মাত্র এই আকাশেরই বিভিন্ন বিকাশমাত্র। এই আকাশ হুন্দ ও সর্বব্যাপী। কঠিন, তরল, বাপ্পীয়—সকল পদার্থ, সর্ব্বপ্রকার আফতি, শরীর, পৃথিবী, স্থ্য, চক্র, তারা স্বর্ই এই আকাশ হইতে উৎপন্ন।

এই আকাশের উপর কোন্ শক্তি কার্য্য করিয়া তাহা হইতে জগৎ সজন করিল ? আকাশের সঙ্গে একটী সর্বব্যাপী শক্তি বহিয়াছে। জগতের মধ্যে যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে—আকর্ষণ, বিকর্ষণ, এমন কি, চিস্তাশক্তি পর্য্যস্ত, প্রাণনামক এক মহাশক্তির বিকাশ। এই প্রাণ আকাশের উপর কার্য্য করিয়া এই জগৎপ্রপঞ্চ রচনা করিয়াছে। কর্মপ্রারম্ভে এই প্রাণ যেন জনস্ত আকাশ-সমূদ্রে প্রস্থপ্ত থাকে। আদিতে এই আকাশ গতিইীনরূপে অবস্থিত ছিল। পরে প্রাণের প্রভাবে এই আকাশ-

छ्वान्तर्याग ।

সমুদ্রে গতি উৎপন্ন হয়। আর এই প্রাণের যেমন গতি হইতে থাকে, তেমনই এই আকাশ-সমূত্র হইতে নানা ব্রহ্মাণ্ড, নানা জগং কত স্থ্য, কত চল্ৰ, কত তারা, পৃথিবী, মানুষ, জন্ত, উদ্ভিদ এবং नानागिक छे९भन इरेट थाक । अञ्चर हिन्तूरात मर मुक् প্রকার শক্তি প্রাণের এবং সর্বপ্রকার ভূত আকাশের বিভিন্নরপ-নাত্র। কল্পান্তে সমুদর কঠিন পদার্থ দ্রব হইয়া যাইবে, তথন সেই তরল পদার্থটী বাঙ্গীয় আকারে পরিণত হইবে। তাহা আবার তেজোরপ ধারণ করিবে। অবশেষে সমৃদর বাহা হইতে উৎপর रहेशाहिल, मिटे जाकार्य लग्न रहेरत। जात जाकर्षण, विकर्षण, গতি প্রভৃতি সমুদয় শক্তি ধীরে ধীরে মূল প্রাণে পরিণত হইবে। তার পর যত দিন না পুনরায় কল্লারম্ভ হয়, ততদিন এই প্রাণ যেন নিজিত অবস্থায় থাকিবে। কল্পারম্ভ হইলে আবার জাগ্রত इंदेश नानाविश क्रेप थ्यकां कित्रत, जावात कन्नावमारन ममूनब्रे লয় হইবে। এইরপে আসিতেছে, যাইতেছে,—একবার পশ্চাতে, আবার সন্মুখদিকে যেন ত্রলিতেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, একবার স্থিতিশীল, আবার গতিশীল হইতেছে; একবার প্রস্থপ্ত, আর একবার ক্রিয়াশীল হইতেছে। এইরূপ অনন্ত কাল ধরিয়া চলিয়াছে।

কিন্ত এই বিশ্লেষণও আংশিক হইল। আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানও এই পর্যন্ত জানিয়াছেন। ইহার উপরে ভৌতিক বিজ্ঞানের অনুসন্ধান আর যাইতে পারে না। কিন্তু এই অনুস্বানের এথানেই শেষ হইয়া যায় না। আমরা এথনও এমন জিনিব পাইলাম না, যাহাকে জানিলে সমুদ্র জানা হইল। আমরা সমৃদয় জগৎকে ভূত ও শক্তিতে,অথবা প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের ভাষায় বলিতে গেলে, আকাশ ও প্রাণে পর্য্যবসিত করিয়ছি। এক্ষণে আকাশ ও প্রাণকে আর কিছুতে পর্য্যবসিত করিতে হইবে। উহাদিগকে মন নামক উচ্চতর ক্রিয়াশক্তিতে পর্য্যবসিত করা যাইতে পারে। মহৎ অর্থাৎ সমষ্টি চিন্তাশক্তি হইতে প্রাণ ও আকাশ—উভয়ের উৎপত্তি। চিন্তাশক্তিই এই ছইটা শক্তিয়পে বিভক্ত হইয়া যায়। আদিতে এই সর্ব্ব্যাপী মন ছিলেন। ইনিই পরিণত হইয়া আকাশ ও প্রাণরূপ ধারণ করিলেন, আর এই ছইটার সমবায়ে সমৃদয় জগৎ নির্শিত হইয়াছে।

এক্ষণে মনস্তত্ত্ব আলোচনা করা যাউক। আমি তোমাকে দেখিতেছি। চক্ষু দারা বিষয় গৃহীত হইতেছে, উহা অমুভূতিজনক সায় দারা মস্তিক্ষে প্রেরিত হইতেছে। এই চক্ষু দর্শনের সাধন নহে, উহা বাহিরের বন্তুমাত্র; কারণ, দর্শনের প্রকৃত সাধন — বাহা মস্তিক্ষে বিষয়-জ্ঞানের সংবাদ বহন করে, তাহা বদি নষ্ট করিয়া দেওয়া যায়, তবে আমার বিশটী চক্ষু থাকিলেও, তোমাদের কাহাকেও দেখিতে পাইব না। অক্ষিজালের (Retina) উপর সম্পূর্ণ ছবি পড়িতে পারে, তথাপি আমি তোমাদিগকে দেখিতে পাইব না। স্তেরাং প্রকৃত দর্শনেক্রিয় এই চক্ষু হইতে পৃথক্; প্রকৃত চক্ষুরিক্রিয় অবশ্র চক্ষুযন্ত্রের পশ্চাতে অবস্থিত। সকল প্রকার বিষয়ামুভূতি সম্বন্ধেই ইহা ব্ঝিতে হইবে। নাসিকা আণেক্রিয় নহে; উহা ব্য়মাত্র, উহার পশ্চাতে আণেক্রিয়। প্রত্যেক ইক্রিয় সম্বন্ধেই ব্ঝিতে হইবে, প্রথমে এই স্থল শরীরেই ইক্রিয়-বাহ্যযন্ত্রিলি অবস্থিত; তৎপশ্চাতে কিন্তু ঐ স্থল শরীরেই ইক্রিয়-বাহ্যযন্ত্রিক ক্রিম্বান্তর্গান তৎপশ্চাতে কিন্তু ঐ স্থল শরীরেই ইক্রিয়-বাহ্যযন্ত্রিক ক্রিম্বান্তর্গান তৎপশ্চাতে কিন্তু ঐ স্থল শরীরেই ইক্রিয়-বাহ্যযন্ত্রিক ক্রিম্বান্তর্গান তৎপশ্চাতে ক্রিয় ঐ স্থল শরীরেই ইক্রিয়-বাহ্যযন্ত্রিল অবস্থিত; তৎপশ্চাতে ক্রিয় ঐ স্থল শরীরেই ইক্রিয়-বাহ্যযন্ত্রিল অবস্থিত ; তৎপশ্চাতে ক্রিয় ঐ স্থল শরীরেই ইক্রিয়-বাহ্যযালিক ক্রিম্বান্তর্গান ক্রিমান ক্রিমান্তর্গানিক ক্রিমান ক্রিমান ক্রিমান্ত্রিক ক্রিমান ক্রিমান

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust: Funding by MoE-IKS জ্ঞান্যোগ।

গণও অবস্থিত। কিন্তু তথাপি পর্য্যাপ্ত হইল না। মনে কর, আমি তোমার সহিত কথা কহিতেছি, আর তুমি অতিশয় মনোযোগ-পূর্ব্বক আমার কথা শুনিতেছ, এমন সময় এখানে একটা ঘটা বাজিল, তুমি হয়ত সেই ঘণ্টাধ্বনি শুনিতেই পাইবে না। ঐ শন্ধ-তরঙ্গ তোমার কর্ণে উপনীত হইয়া কর্ণপটহে লাগিল, স্নায়ু দারা ঐ সংবাদ মন্তিকে পঁহুছিল, কিন্তু তথাপি তুমি শুনিতে পাইলে না কেন ? যদি মস্তিকে সংবাদ বহন পর্যান্ত সমস্ত প্রবণপ্রক্রিরাটী সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, তবে তুমি শুনিতে পাইলে না কেন ? তাহা হইলে দেখা গেল, এই শ্রবণপ্রক্রিয়ার জন্ম আরো কিছুর আবশ্রক — मन रेक्टिय़ यूक **ছिल नां । यथन मन रेक्टिय़ र्**टेप्ड पृथक् थारक, ইন্দ্রিয় উহাকে যে কোন সংবাদ আনিয়া দিতে পারে, মন তাহা গ্রহণ করিবে না। ষধন মন উহাতে যুক্ত হয়, তথনই কেবল উহার পক্ষে কোন সংবাদ গ্রহণ সম্ভব। কিন্তু ইহাতেও বিষয়ানু-ভূতি সম্পূর্ণ হইবে না। বাহিরের যন্ত্র সংবাদ বহন করিতে পারে, ইন্দ্রিয়গণ ভিতরে উহা বহন করিতে পারে, মন ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু তথাপি বিষয়ামুভূতি সম্পূর্ণ হইবে না। একটা জিনিষ আবশ্রক। ভিতর হইতে প্রতিক্রিয়া আবশ্রক। প্রতিক্রিয়া হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। বাহিরের বস্তু যেন আমার অন্তরে সংবাদপ্রবাহ প্রেরণ করিল। আমার মন উহা গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধির নিকট উহা অর্পণ করিল, বৃদ্ধি পূর্বে হইতে অবস্থিত মনের সংস্কার অমুসারে উহাকে সাজাইল এবং বাহিরে প্রতিক্রিয়া প্রবাহ প্রেরণ করিল। ঐ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়ামুভূতি হইয়া থাকে। মনের যে শক্তি এই প্রতিক্রিয়া প্রেরণ করে,

তাহাকে বৃদ্ধি বলে। তথাপি এই বিষয়ামূভূতি সম্পূর্ণ হইল না। মনে কর, একটা ক্যামেরা ( Camera ) রহিয়াছে, তার একটা বন্ত্রথণ্ড রহিয়াছে। আমি ঐ বন্ত্রথণ্ডের উপর একটা চিত্র ফেলি-বার চেষ্টা করিতেছি। আমি কি করিতেছি ? আমি ক্যামেরা হইতে নানাপ্রকার আলোক্কিরণ ঐ বন্ত্রখণ্ডের উপর ফেলিতে এবং ঐ স্থানে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিতেছি। একটা অচল বস্তুর আবশুক, যাহার উপর চিত্র ফেলা যাইতে পারে। কোন সচল বস্তুর উপর চিত্র ফেলা অসম্ভব—কোন স্থির বস্তুর প্রয়োজন। কারণ, আমি যে আলোককিরণগুলি ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি, সে গুলি স্চল; এই সচল আলোককিরণগুলিকে কোন অচল বস্তুর উপর একত্রীভূত, একীভূত, মিলিত করিতে হইবে। ইক্রিয়-গণ ভিতরে যে সকল অন্তভূতি লইয়া মনের নিকট এবং মন বুদ্ধির নিকট সমর্পণ করিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধেও এইরূপ। যতক্ষণ না এমন কোন বস্তু পাওয়া যায়, যাহার উপর এই চিত্র ফেলিতে পারা বার, বাহাতে এই ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলি একত্রীভূত, মিলিত হইতে পারে, ততক্ষণ এই বিষয়ামূভূতিও সম্পূর্ণ হইতেছে না। কি সে বস্তু, যাহা সমুদয়কে একটা একত্বের ভাব প্রদান করে? কি সে বস্তু, বাহা বিভিন্ন গতির ভিতরেও প্রতি মুহর্ত্তে একত্ব রক্ষা করিয়া থাকে ? কি সে বস্তু, যাহার উপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলি যেন একত্র গ্রাথিত থাকে, যাহার উপর বিষয়গুলি আসিয়া যেন একত্র বাস করে এবং এক অখণ্ডভাব ধারণ করে ? আমরা দেখিলাম, এরূপ কিছু আবগুক, আর সেই কিছু শরীর মনের তুলনার অচল হওয়া আবশুক। যে বস্ত্রথণ্ডের উপর ঐ ক্যামেরা

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্র প্রক্ষেপ করিতেছে, তাহা ঐ আলোককিরণগুলির তুলনার অচল, তাহা না হইলে কোন চিত্র হইবে না। অর্থাৎ ইহার একটী ব্যক্তি হওয়া আবশ্রক। এই কিছু, যাহার উপর মন এই সকল চিত্রাঙ্কন করিতেছে,—এই কিছু, যাহার উপর মন ও বুদ্ধি দারা বাহিত হইয়া আমাদের বিষয়ায়ুভূতি সকল স্থাপিত, শ্রেণীবদ্ধ ও একত্রীকৃত হয়, তাহাকেই মায়ুরের আত্মা বলে।

আমরা দেখিলাম, সমষ্টি-মন বা মহৎ, আকাশ ও প্রাণ এই ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। আর মনের পশ্চাতে আত্মা রহিয়াছে। সমষ্টি-মনের পশ্চাতে যে আত্মা, তাঁহাকে ঈশ্বর বলে। ব্যষ্টিতে ইহা মানবের আত্মা মাত্র। বেমন জগতে সমষ্টি-মন আকাশ ও প্রাণরূপে পরিণত হইয়াছেন, তদ্রপ সমষ্টি-আত্মাও মনরূপে পরিণত হইয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন এই—ব্যষ্টি মানব সম্বন্ধেও কি তজপ? নাহবেরও মন কি তাঁহার শরীরের স্রষ্টা, আর তাঁহার আত্মা তাঁহার মনের স্রষ্টা ? অর্থাৎ মান্তবের শরীর, মন ও আত্মা—তিনটী বিভিন্ন বৃস্তু, অথবা ইহারা একের ভিতরেই তিন, অথবা ইহারা এক পদার্থেরই বিভিন্ন অবস্থামাত্র ? আমরা ক্রমশঃ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। যাহা হউক, আমরা এতক্ষণে এই পাইলাম, প্রথমতঃ এই স্থলদেহ, তৎপশ্চাতে ইক্রিয়গণ, মন, বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধিরও পশ্চাতে আত্মা। প্রথম যেন আমরা পাইলাম, আত্মা শরীর হইতে পৃথক্, মন হইতেও পৃথক্। এই স্থান ইইতেই ধর্মজগতের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। (হৈতবাদী বলেন,—আত্ম সণ্ডণ অর্থাৎ ভোগ, স্থুখ, ছঃখ—সবই যথার্থতঃ আত্মার ধর্ম; ष्यदेवज्यामी वत्तन,—रेश निर्श्व ।

আমরা প্রথমে বৈতবাদীদের মত,—আত্মা ও উহার গতিসম্বন্ধে তাঁহাদের মত বর্ণন করিয়া, তার পর যে মত উহা সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করে. তাহা বর্ণন করিব। অবশেষে অদ্বৈতবাদের দ্বারা উভন্ন মতের সামঞ্জন্ত সাধন করিতে চেষ্টা করিব। এই মানবাত্মা শরীর-মন হইতে পৃথক বলিয়া এবং আকাশ প্রাণে গঠিত নর বলিয়া অমর। (कन १ मत्राच्यत वा विनश्चताच्यत व्यर्थ कि १ यांश विक्षिष्ठ ब्हेंगा यांग्र. তাহাঁই বিনশ্বর। আর ষে দ্রব্য কতকগুলি পদার্থের সংযোগলন্ধ, তাহাই বিশ্লিষ্ট হইবে। কেবল যে পদার্থ অপর পদার্থের সং-যোগোৎপন্ন নয়, তাহা কখন বিশ্লিষ্ট হয় না, স্কুতরাং তাহার বিনাশ কখন হইতে পারে না। তাহা অবিনাশী। তাহা অনম্ভ কাল ধরিয়া রহিয়াছে, তাহার কথন সৃষ্টি হয় নাই। সৃষ্টি কেবল সংযোগমাত্র; শূন্ত হইতে সৃষ্টি কেহ কথন দেখে নাই। সৃষ্টিসম্বন্ধে আমরা কেবল এই মাত্র জানি যে, উহা পূর্ব্ব হইতে অবস্থিত কতকগুলি বস্তুর न्जन न्जन क्रार्थ এकव सिनन मांव 🖟 जारा यिन रहेन, जरत এहे মানবাক্সা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংযোগোৎপন্ন নয় বলিয়া অবশু অনস্ত কাল ধরিয়া ছিল এবং অনস্তকাল ধরিয়া থাকিবে। শরীর-পাত হুইলেও আত্মা থাকিবেন। বেদান্তবাদীদের মতে—মথন এই শরীর পতন হয়, ज्थन मानत्वत रेक्तियुग्न मत्न नम्न रुम्न, मन প্রাণে नम्न रुम्न, প্রाণ আত্মার প্রবেশ করে, আর তথন সেই মানবাত্মা যেন হক্ষ শরীর বা লিঙ্গশরীরক্রপ বসন পরিধান করিয়া যান। এই স্থন্ম শরীরেই माञ्चरवतं मभूमग्र मंद्रकात वाम करत । मःकात कि १ मन यन इरमत তুলা, আর আমাদের প্রত্যেক চিন্তা যেন সেই হলে তরঙ্গতুলা। বেমন হ্রদে তরঙ্গ উঠে, আবার পড়ে, পড়িয়া অন্তর্হিত হইয়া যায়, Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেইরূপ মনে এই চিন্তাতরম্বগুলি ক্রমাগত উঠিতেছে, আবার অন্তহিত হইতেছে। কিন্তু উহারা একেবারে অন্তর্হিত হয় না। উহারা
ক্রমশঃ স্কল্পতর হইয়া যায়, কিন্তু বর্ত্তমান থাকে। প্রয়োজন হইলে
আবার উদয় হয়। যে চিন্তাগুলি স্কল্পতর রূপ ধারণ করিয়াছে,
তাহারই কতকগুলিকে আবার তরঙ্গাকারে আনয়ন করাকেই শ্বৃতি
বলে। এইরূপে আমরা বাহা কিছু চিন্তা করিয়াছি, যে কোন কার্য্য
আমরা করিয়াছি, সবই মনের মধ্যে অবস্থিত আছে। সবগুলিই
স্কল্পভাবে অবস্থিতি করে এবং মারুষ মরিলেও, এই সংস্কারগুলি
তাহার মনে বর্ত্তমান থাকে—উহারা আবার স্কল্প শরীরের উপর
কার্য্য করিয়া থাকে। আ্ঝা, এই সকল সংস্কার এবং স্কল্পশরীররূপ বসন পরিধান করিয়া চলিয়া যান, ও এই বিভিন্নসংস্কাররূপ
বিভিন্ন শক্তির সমবেত ফলই আ্ঝার গতি নিয়্ননিত করে। তাঁহাদের মতে আ্ঝার ত্রিবিধ গতি হইয়া থাকে।

বাঁহারা অত্যন্ত ধার্মিক, তাঁহাদের মৃত্যু হইলে, তাঁহারা হর্যানমির অম্পরণ করেন; হর্যারশি অম্পরণ করিয়া তাঁহারা হর্যানাকে উপনীত হন; তথা হইতে চন্দ্রলোক এবং চন্দ্রলোক হইতে বিহালোকে উপন্থিত হন; তথা লাঁহাদের সহিত আর একজন মুক্তান্থার সাক্ষাৎ হয়; তিনি ঐ জীবান্থাগণকে সর্ব্বোচ্চ ব্রন্ধলোকে লাইয়া বান। এইয়ানে তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমন্তা লাভ করেন; তাঁহাদের শক্তি ও জ্ঞান প্রায় ঈশ্বরের তুল্য হয়) আর বৈতবাদীদের মতে—তাঁহারা তথায় অনস্তকাল বাস করেন, অথবা, অবৈতবাদীদের মতে—কল্লাবসানে ব্রন্ধের সহিত একস্থ লাভ করেন। যাঁহারা সকামভাবে সৎকার্য্য করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর

## मानूरवत यथार्थ अक्रथ ।

চন্দ্রলোকে গমন করেন। এখানে নানাবিধ স্বর্গ আছে। তাঁহার। এখানে স্থন্ন শরীর—দেবশরীর লাভ করেন। তাঁহারা দেবতা হইরা এখানে বাস করেন ও দীর্ঘকাল ধরিয়া স্বর্গস্থুখ উপভোগ করেন। এই ভোগের অবসানে আবার তাঁহাদের প্রাচীন কর্ম্ম বলবান হয়, স্থতরাং পুনরায় তাঁহাদের মর্ত্তালোকে পতন হয়। তাঁহারা বায়-লোক, মেঘলোক প্রভৃতি লোকের ভিতর দিয়া আসিয়া অবশেষে বুষ্টিধারার সহিত পৃথিবীতে পতিত হন। বৃষ্টির সহিত পতিত হইরা তাঁহারা কোন শস্যকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। তৎপরে সেই শস্য কোন ব্যক্তি ভোজন করিলে, তাহার ওরসে সেই জীবাত্মা পুনরায় কলেবর পরিগ্রহ করে। যাহারা অতিশর ছর্ব্ব ভ, তাহা-দের মৃত্যু হইলে, তাহারা ভূত বা দানব হয় এবং চক্রলোক ও পৃথিবীর মাঝামাঝি কোন স্থানে বাস করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনুষ্যগণের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিয়া থাকে, কেহ কেহ আবার মনুষ্যগণের প্রতি মিত্রভাবাপর। তাহারা কিছুকাল ঐস্থানে থাকিয়া, পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া পশুজন্ম গ্রহণ করে। কিছুদিন পশুদেহে নিবাস করিয়া তাহারা আবার মানুষ হয়, আর একবার মুক্তিলাভ করিবার উপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে আমরা দেখিলাম, যাঁহারা মুক্তির নিকটতম সোপানে পঁছছিয়াছেন, ধাঁহাদের ভিতরে খুব অলপরিমাণে অপবিত্রতা অবশিষ্ট আছে, তাঁহারাই স্ব্যিকিরণ ধরিয়া ব্রহ্মণোকে গমন করেন। বাঁহারা শাঝারি রকমের লোক, বাঁহারা স্বর্গে বাইবার কামনা রাখিয়া কিছু সংকার্য্য করেন, চন্দ্রলোকে গমন করিয়া সেই সকল ব্যক্তি সেই স্থানস্থ স্বর্গে বাস করেন, তথায় তাঁহারা দেবদেহ প্রাপ্ত হন, কিন্তু Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

#### खानर्याग।

তাঁহাদিগকে মুক্তিলাভ করিবার জন্য আবার মনুষ্যদেহ ধারণ করিতে হয়। আর যাহারা অত্যন্ত অসং, তাহারা ভূত, দানব প্রভৃতি রূপে পরিণত হয়, তার পর তাহারা পশু হয়; তৎপরে মুক্তি-লাভের জন্য তাহাদিগকে আবার মন্ত্যাজন্ম গ্রহণ করিতে হয়। এই পৃথিবীকে কর্মভূমি বলে। ভাল মন্দ কর্ম্ম সবই এখানে করিতে হয়। মানুষ স্বৰ্গকাম হইয়া সৎকাৰ্য্য করিলে, তিনি স্বৰ্গে গিয়া দেবতা হন ; এই অবস্থায় তিনি আর নৃতন কর্ম্ম করেন না, কেবল পৃথিবীতে তাঁহাকর্ত্তক কৃত সংকর্মের ফলভোগ করেন। আর এই সংকর্ম যাই শেষ হইয়া যায়, অমনি তিনি জীবনে যে সকল অসং কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহার সমবেত ফল তাঁহার উপর বেগে আইদে, তাহাতে তাঁহাকে পুনর্ব্বার এই পৃথিবীতে টানিয়া আনে। এইরূপে, শাহারা ভূত হয়, তাহারা সেই অবস্থায় কোনরপ নৃতন কর্ম না করিয়াই কেবল ভূতকশ্মের ফলভোগ করে, তার পর পগুজন্মগ্রহণ ক্রিয়া তথায়ও কোন নৃতন কর্ম্ম করে না, তার পর তাহারা আবার মাত্র্য হয়।

মনে কর, কোন ব্যক্তি সারা জীবন অনেক মন্দ কায করিল, কিন্তু একটী খুব ভাল কায়ও করিল, তাহা হইলে সেই সংকার্য্যের ফল তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পাইবে, আর ঐ কার্য্যের ফল শেষ হইরা যাইবামাত্রই, অসংকর্মগুলিও তাহাদের ফল প্রদান করিবে। যে সবলোক কতকগুলি ভাল ভাল বড় বড় কায় করিয়াছে, কিন্তু যাহাদের সারা জীবনের গতিটা ভাল নহে, তাহারা দেবতা হইবে। দেব-দেহসম্পন্ন হইয়া, দেবতাদের শক্তি কিছু কাল সম্ভোগ করিয়া, আবার তাহাদিগকে মানুষ হইতে হইবে। যথন সংকর্মের শক্তি ক্ষয় হইয়া

যাইবে, তথন আবার সেই প্রাতন অসংকার্যগুলির ফল হইতে থাকিবে। যাহারা অতিশয় অসংকর্ম করে, তাহাদিগকে ভূতযোনি, দানবযোনি গ্রহণ করিতে হইবে, আর যথন ঐ অসংকার্যগুলির ফল শেষ হইয়া যায়, তথন যে সংকর্মটুকু অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে তাহাদিগকে আবার মান্ন্য করিবে। যে পথে ব্রহ্মলোকে যাওয়া যায়, যথা হইতে পতন বা প্রত্যাবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই, তাহাকে দেব্যান বলে, আর চন্দ্রলোকের পথকে পিতুয়ান বলে।

অতএব বেদান্তদর্শনের মতে মানুষই জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী, আর এই পৃথিবীই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান, কারণ, এইখানেই মুক্ত হইবার একমাত্র সম্ভাবনা। দেবতা প্রভৃতিকেও মুক্ত হইতে হইলে মানবজন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। এই মানবজন্মেই মুক্তির সর্ব্বাপেকা অধিক স্থবিধা।

এক্ষণে এই মতের বিরোধী মতের আলোচনা করা যাউক।
বৌদ্ধগণ এই আত্মার অন্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন। বৌদ্ধগণ
বলেন, এই শরীর-মনের পশ্চাতে আত্মা বিনিয়া একটা পদার্থ আছে—
মানিবার আবশুকতা কি ? ইহা মানিবার আবশ্যকতা কি ? এই
শরীর ও মনোরপ যন্ত্র স্বতঃসিদ্ধ বলিলেই কি যথেষ্ট ব্যাখ্যা হইল না?
আবার একটা তৃতীয় পদার্থ করনার প্রয়োজন কি ? এই যুক্তিগুলি
খুব প্রবল। যতদূর পর্যান্ত অনুসন্ধান চলে, ততদূর বোধ হয়, এই
শরীর ও মনোযন্ত্র স্বতঃসিদ্ধ; অন্ততঃ আমরা অনেকে এই তন্থটা এই
ভাবেই দেখিয়া থাকি। তবে শরীর ও মনের অতিরিক্ত,অথচ শরীরমনের আশ্রম ভূমিম্বরূপ আত্মা-নামক একটি পদার্থের অন্তিত্ব কয়নায়
আবশ্যকতা কি ? তিরু শরীর, মন, বলিলেই ত যথেষ্ট হয়। নিয়ত-

छ्वानयाग ।

পরিণামশীল জড়স্রোতের নাম শরীর, আর নিয়তপরিণামশীল চিস্তা-স্রোতের নাম মন। তবে এই বে একত্বের প্রতীতি হইতেছে, তাহা किरम ? तोक वलन, — এই একত্ব वाखविक नारे। এकि जनस मनान नरेबा पुतारेख थाक। पुतारेल, এकটी অधित वृखस्त्रभ इट्रेंद । वाखिविक क्लान वृख इम्र नार्ट, किन्छ मनात्नत निम्न पूर्वन উহা ঐ বৃত্তের আকার ধারণ করিয়াছে। এইরূপ আমাদের জীবনেও একত্ব নাই; জড়ের রাশি ক্রমাগত চলিয়াছে। সমুদর জড়রাশিকে এক বলিতে ইচ্ছা হয়, বল, কিন্তু তদতিরিক্ত বাস্তবিক কোন একছ নাই। মনের সম্বন্ধেও তদ্ধপ; প্রত্যেক চিন্তা অপর . চিন্তা হইতে পৃথক্। এই প্রবল চিম্ভাম্রোতেই এই ভ্রমাত্মক একত্বের ভাব রাথিয়া বাইতেছে; স্থতরাং ভৃতীয় পদার্থের আর আবশ্রকতা कि ? এই योश किছू मिथा योरेज्जह, এই जफ़्त्यांज ও এই চিম্ভাম্রোত – কেবল ইহাদেরই অস্তিত্ব আছে; ইহাদের পশ্চাতে আর কিছু ভাবিবার আবশুকতা কি ? আধুনিক অনেক সম্প্রদায় বৌদ্ধদের এই মত গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা मकलारे এरे मजरक जाँशामग्र निष जाविकात विना প্রতিপন্ন क्तिरा रेष्ट्रां करतन । अधिकाः न तो क्षमर्गत्न तरे त्यां कथां वि যে, এই পরিদৃশ্রমান জগৎই পর্য্যাপ্ত; ইহার পশ্চাতে আর কিছু আছে কি না, তাহা অনুসন্ধান করিবার কিছুমার আবশ্রকতা নাই। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ জগৎই সর্বায়— কোন বস্তকে এই জগতের আশ্রয়ক্কপে কল্পনা করিবার আবশ্রক कि ? मम्बर खनममंहि। धनन आहमानिक भवार्थ कन्ननी করিবার কি আবশুকতা আছে, যাহাতে সেগুলি লাগিয়া থাকিবে?

## মানুষের যথার্থ স্থরূপ।

পদার্থের জ্ঞান আইসে, কেবল গুণরাশির বেগে স্থানপরিবর্ত্তনবশতঃ, কোন অপরিণামী পদার্থ বাস্তবিক উহাদের পশ্চাতে আছে বিল্যা নয়। আমরা দেখিলাম, এই যুক্তিগুলি অতিপ্রবল, আর উহা সাধারণ মানবের অন্তভূতির স্বপক্ষে খুব সাক্ষ্য দিয়া থাকে। বাস্তবিকও লক্ষে একজনও এই দৃশু-জগতের অতীত কিছুর ধারণা করিতে পারে কি না, সন্দেহ। অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রকৃতি নিতাপরিণামশীলমাত্র। আমাদের মধ্যে খুব অল্প লোকেই আমাদের পশ্চাদ্দেশস্থ সেই স্থির সমুদ্রের অত্যল্প আভাষও পাইরাছেন। আমাদের পক্ষে এই জগৎ কেবল তরঙ্গপূর্ণমাত্র। তাহা হইলে আমরা ছইটা মত পাইলাম। একটা এই,—এই শরীর-মনের পশ্চাতে এক অপরিণামী সন্তা রহিয়াছে; আর একটা মত এই,—এই জগতে নিশ্চলত্ব বলিয়া কিছুই নাই, সবই চঞ্চল, সবই কেবল পরিণাম। যাহা হউক, অবৈতবাদেই এই ছই মতের সামঞ্জ্ঞ পাওয়া যায়।

অবৈতবাদী বলেন, 'জগতের একটা অপরিণামী আঁশ্রর আছে'— বৈতবাদীর এই বাক্য সত্য; অপরিণামী কোন পদার্থ কল্পনা না করিলে, আমরা পরিণামই কল্পনা করিতে পারি না। কোন অপেক্ষাক্তত অল্পরিণামী পদার্থের তুলনায় কোন পদার্থকে পরিণামিরূপে চিন্তা করা বাইতে পারে, আবার তাহা অপেক্ষাও অল্পরিণামী পদার্থের সহিত তুলনার উহাকে আবার পরিণামি-রূপে নির্দেশ করা বাইতে পারে, বতক্ষণ না একটী সম্পূর্ণ অপরিণামী পদার্থ বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়। এই জ্বগৎ-প্রপঞ্চ অবশ্য এমন এক অবস্থায় ছিল, বথন উহা স্থিরশান্ত ছিল, বথন উহা শক্তিদ্বরের সামঞ্জন্তবরূপ ছিল, অর্থাৎ বথন প্রকৃত পক্ষে

## खानयाग ।

কোন শক্তিরই অস্তিম্ব ছিল না; কারণ, বৈষম্য না হইলে শক্তির বিকাশ হয় না। এই ব্রহ্মাণ্ড আবার সেই সাম্যাবস্থা প্রাপ্তির জন্ম চলিয়াছে। যদি আমাদের কোন বিষয় সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান शांत्क, जाश এই। दिक्वामीता यथन वत्नन, त्कान अवित्रामी পদার্থ আছে, তখন তাঁহারা ঠিকই বলেন, কিন্তু উহা যে শরীর মনের সম্পূর্ণ অতীত, শরীরমন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, এ কথা বলা जून। वोत्क्रता व वलन, ममूनम जन किवन পरिनामश्रवाह-মাত্র, এ কথাও সত্য; কারণ, যতদিন আমি জগৎ হইতে পৃথক, যতদিন আমি আমার অতিরিক্ত আর কিছুকে দেখি, মোট কথা, যতদিন বৈতভাব থাকে, ততদিন এই জগৎ পরিণামশীন ৰলিয়াই প্ৰতীত হইবে। কিন্তু প্ৰকৃত কথা,—এই জগৎ পরি-ণামীও বটে, আবার অপরিণামীও বটে। আত্মা, মন ও শরীর, जिनि शृथक् वस नार, छेशाता वकरे। वकरे वस कथन (मर, কথন মন, কথন বা দেহমনের অতীত আত্মা বলিয়া প্রতীত হয়। যিনি শরীরের দিকে দেখেন, তিনি মন পর্যান্ত দেখিতে পান না; যিনি মন দেখেন, তিনি আত্মা দেখিতে পান না; আর যিনি আত্মা দেখেন, তাঁহার পক্ষে শরীর ও মন—উভয়ই কোণার চলিয়া যায় ! যিনি কেবল গতি দেখেন, তিনি সম্পূর্ণ স্থিরভাব দেখিতে পান না, আর যিনি দেই সম্পূর্ণ স্থির ভাব দেখেন, তাঁহার পক্ষে গতি কোথায় চলিয়া যায়। সর্পে রজ্জ্বম হইল। ব ব্যক্তি রজ্জুকে সর্প দেখিতেছে, তাহার পক্ষে রজ্জু কোথায় চলির যায়, আর যথন ভ্রান্তি দূর হইয়া সে ব্যক্তি রজ্জ্ই দেখিতে থাকে, ভাহার পক্ষে সর্প আর থাকে না।

## মানুষের যথার্থ স্বরূপ।

তাহা হইলে দেখা গেল, একটীমাত্র বস্তুই আছে, তাহাই নানারপে প্রতীত হইতেছে। ইহাকে আত্মাই বল, আর বস্তই বল, বা অন্ত কিছুই বল, জগতে কেবল একমাত্র ইহারই অস্তিত্ব আছে। অদৈতবাদের ভাষায় বলিতে গেলে এই আত্মাই ব্ৰহ্ম, কেবল নামরূপ-উপাধিবশতঃ বছ প্রতীত হইতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গগুলির দিকে দৃষ্টিপাত কর; একটা তরঙ্গও সমুদ্র হইতে পৃথক্ নহে। তবে তরঙ্গকে পৃথক্ দেখাইতেছে কেন? নাম-রপ—তরঙ্গের আফতি, আর আমরা উহাকে 'তরঙ্গ' এই যে নাম প্রদান করিয়াছি, তাহাতেই—উহাকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করিয়াছে। নাম রূপ চলিয়া গেলেই, উহা যে সমুদ্র ছিল, সেই সমুদ্রই রহিয়া যায়। তরঙ্গ ও সমুদ্রের মধ্যে কে প্রভেদ ক্রিতে পারে ? অতএব এই সমুদয় জগৎ একস্বরূপ হইল। নামরূপই या शार्थका तहना कतिशाष्ट्र। त्यमन सूर्या नक नक कनकनात উপরে প্রতিবিধিত হইয়া প্রত্যেক জলকণার উপরেই স্থাের একটী পূর্ণ প্রতিক্বতি সৃষ্টি করে, তন্ত্রপ সেই এক আত্মা, সেই এক সভা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে প্ৰতিবিদিত হইয়া নানারূপে উপলব্ধ হইতেছেন। কিন্তু বাস্তবিক উহা এক। বাস্তবিক 'আমি' বা 'তুমি' বলিয়া किছूरे नारे- मवरे এक। इस वन- मवरे जामि, ना इस वन- मवरे তুমি। এই দ্বৈতজ্ঞান সম্পূর্ণ মিথা।, আর সমুদয় জগৎ এই ৈ দৈতজ্ঞানের ফল। যথন বিবেকের উদয়ে মানুষ দেখিতে পার, 'ছইটা বস্তু নাই, একটা বস্তু আছে, তখন তাহার উপলব্ধি হয়-त्मरे धरे जनस बक्ता ७-स्रक्रभ स्रेशाह । जागिरे धरे भित्रवर्तन-भीन জগৎ, আমিই আবার অপরিণামী, নিগুণ, নিতাপুণ, নিতানন্দময়।

#### खानरयांग।

অত্এব নিতাগুদ, নিতাপূর্ণ, অপরিণামী, অপরিবর্ত্তনীয় এক আত্মা আছেন ; তাঁহার কথন পরিণাম হয় নাই, আর এই স্কুল বিভিন্ন পরিণাম সেই একমাত্র, আত্মাতেই প্রতীত হইতেছে মাত্র। উহার উপরে নামরূপ এই সকল বিভিন্ন স্বপ্নচিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। আকৃতিই তরঙ্গকে সমূদ্র হইতে পৃথক্ করিয়াছে। মনে কর তরঙ্গটী মিলাইয়া গেল, তথন কি ঐ আকৃতি থাকিবে ? না উহা একেবারে চলিয়া যাইবে। তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে সাগরের অন্তিত্বের উপর নির্ভর করে, কিন্তু সাগরের অন্তিৎ তরম্বের অন্তিত্বের উপর নির্ভর করে না। যতক্ষণ তরঙ্গ থাকে, ততক্ষণ রূপ থাকে, কিন্তু তরঙ্গ নিবৃত্ত হইলে ঐ রূপ আর থাকিতে পারে না। এই নামরপকেই মারা বলে। এই মারাই ভিন্ন জি যুক্তি স্তলন করিয়া একজনকে আর একজন হইতে পৃথৰ বোধ করাইতেছে। কিন্তু ইহার অন্তিত্ব নাই। মায়ার অন্তিত্ব আছে বলা যাইতে পারে না। 'রূপে'র বা আরুতির অস্তিত্ব আছে, বলা যাইতে পারে না; কারণ, উহা অপরের অন্তিত্বের উপর নির্ভর করে। আবার উহা নাই, তাহাও বলা যাইতে পারে না; কারণ, উহাই এই সকল ভেদ করিয়াছে। অদৈতবাদীয यत्न এই मोत्रा वा अब्बान वा नामक्रभ, अथवा हेयुद्वाभीव्रशंभव मण ংদেশকালনিমিন্ত, এই এক অনন্ত সন্তা হইতে এই বিভিন্নরপ জগং সভা দেখাইতেছে; প্রমার্থত: এই জগৎ এক অথও-সর্গ। যতদিন পর্যান্ত কেহ ছুইটা বস্তুর কল্পনা করেন, ততদিন তিনি প্রান্ত। যথন তিনি জানিতে পারেন, একমাত্র সন্তা আছে, তথনই তিনি े यथार्थ क्वानिबाह्म । यज्हे मिन याँहेरजहू, जजहे जामारमंत्र निक्<sup>र</sup>

8

এই मठा প্রমাণিত হইতেছে। कि জড়জগতে, कि मনোজগতে, कि व्यशाचाबनात्व, नर्सवारे वरे नवा श्वमानिक रहेरव्ह । वयन প্রমাণিত হইরাছে বে, তুমি, আমি, স্থ্য, চক্র, তারা—এ সবই এক জড়সমুদ্রের বিভিন্ন অংশের নামমাত্র। এই জড়রাশি ক্রনাগত পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। যে শক্তিকণা কয়েক মাস পূর্বে সূর্য্যে ছিল, তাহা আজ হয়ত মন্থয়ের ভিতর আসিয়াছে; কাল হয়ত উহা পগুর ভিতরে, আবার পরশ্ব হয়ত কোন উদ্ভিদে প্রবেশ করিবে। সর্বাদাই আসিতেছে যাইতেছে। উহা একমাত্র অণুগু-জড়রাশি—কেবল নামরূপে পৃথক্। উহার এক বিন্দুর নাম र्या, এक विनूत नाम हक्त, এकविन् जाता, এकविन् मानूष, একবিন্দু পশু, একবিন্দু উদ্ভিদ্, এইরপ। আর এই যে বিভিন্ন নাম, ইহা ভ্রমাত্মক; কারণ, এই জড়রাশির ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটিতেছে। এই জগৎকেই আর এক ভাবে দেখিলে চিন্তাসমূত্র-कर्ण প্রতীয়মান হইবে, উহার এক একটা বিন্দু এক একটা মন; তুমি একটা মন, আমি একটা মন, প্রত্যেকেই এক একটা মনমাত্র। ररेज মোহাবরণ অপসারিত হইয়া যায়, यथन মন एक रहेग्रा যায়, তথন উহাকেই নিত্যগুদ্ধ, অপরিণামী, অবিনাশী, অথও, পূর্ণস্বরূপ পুরুষ বলিয়া প্রতীতি হইবে। তবে দৈতবাদীর পরলোকবাদ—মাতুষ মরিলে স্বর্গে যায়, অথবা অমুক অমুক লোকে যার, অসংলোকে ভূত হয়, পরে পশু হয়— धमव कथात कि रहेन ? अदिक्वांनी वलन, -- कर आमि ना, কেহ যায়ও না। তোমার পক্ষে যাওয়া আসা কিসে Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS জ্ঞানযোগ।

সম্ভব ? তুমি অনম্ভস্বরূপ, তোমার পক্ষে বাইবার স্থান আর কোথার ?

কোন বিখ্যালয়ে কতকগুলি ছোট বালক-বালিকার পরীক্ষা इटें एक । भरीक्षक थे कां एक एक निर्म नाना तथ किन প্রশ্ন করিতেছিলেন। অক্সান্ত প্রশ্নের মধ্যে তাঁহার এই প্রশ্নও ছিল-পৃথিবী পড়িয়া যায় না কেন ? অনেকেই প্রশ্নটী বুঝিতে পারে নাই, স্কুতরাং যাহার যাহা মনে আসিতে লাগিল, সে সেই-রূপ উত্তর দিতে লাগিল। একটা বুদ্ধিমতী বালিকা আর একটা প্রশ্ন করিয়া ঐ প্রশ্নটীর উত্তর করিল,—"কোণায় উহা পড়িবে ?" ঐ প্রশ্নটীই ত ভূল। জগতে উচু নীচু বলিয়া ত কিছুই নাই। উচু নীচু আপেক্ষিক জ্ঞানমাত্র। আত্মা সম্বন্ধেও তদ্ধপ। জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে প্রশ্নই ভূল। কে যায়, কে আসে? তুমি কোণায় नारे ? এমন স্বৰ্গ কোথায় আছে, যেখানে তুমি পূৰ্ব্ব হইতেই অবস্থিত নহ ? নামুষের আত্মা সর্বব্যাপী। তুমি কোথায় যাইবে ? কোথায় বাইবে না ? আত্মা ত সর্ব্বত্র। স্থতরাং সম্পূর্ণ জীবন্মুক্ত ব্যক্তির পক্ষে এই বালকস্থলভ স্বপ্ন, এই জন্মৃত্যু-রূপ বালকস্থলভ ভ্রম, স্বর্গ নরক প্রভৃতি স্বপ্প—সবই একেবারে অম্বহিত হইয়া যায়; যাহাদের ভিতরে কিঞ্চিৎ অজ্ঞান অবশিষ্ট আছে, তাহাদের পক্ষে উহা ব্রন্ধলোকান্ত নানাবিধ দুশু দেখাইরা অন্তহিত হয়; অজ্ঞানীর পক্ষে উহা থাকিয়া যায়।

সমূদয় জগৎ, স্বর্গে যাইবে, মরিবে, জন্মিবে—এ কথা বিশ্বাস করে কেন ? আমি একথানি গ্রন্থ পাঠ করিতেছি, উহার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পঠিত হইতেছে এবং ওণ্টান হইতেছে। আর এক পৃষ্ঠা আদিল— উহাও ওন্টান হইল। পরিণান প্রাপ্ত হইতেছে কে ? কে যায় আসে? আমি নহি,—এ পুত্তকেরই পাতা ওণ্টান হইতেছে। সমূদর প্রকৃতিই আতার সমুথস্থ একথানি পুস্তকস্বরূপ। উহার অধ্যায়ের পর जशांत्र পড़ा रहेता वारेटाउट ७ ७ छोन रहेटाउट, नृजन मुख मन्नूर्थ আসিতেছে। উহাও পড়া হইরা গেল ও ওণ্টান হইল। আবার নতন অধ্যায় আদিল; কিন্তু আত্মা বেমন, তেমনই—অনন্তস্বরূপ। প্রকৃতি পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছেন, আত্মা নহেন। উহার কথন পরিণাম হয় না। জন্মমৃত্যু প্রকৃতিতে, তোমাতে নহে। অজ্ঞেরা ভ্রান্ত হইয়া মনে করে, আমরা জন্মাইতেছি, মরিতেছি, প্রকৃতি নহেন ; যেমন আমরা ভ্রান্তিবশতঃ মনে করি, সূর্য্য চলিতেছে, স্থৃতরাং এ সকল ভ্রান্তিমাত্র, যেমন আমরা ভ্রমবশতঃ পৃথিবী নহে। **दिन्ना को अप्रिक्ट मार्टिक मार्टिक मार्टिक विद्या मर्टिक कि । जन्म मृज्या जिल्ह** ঠিক এইরপ। যখন মানুষ কোন বিশেষরপ ভাবে থাকে, তখন সে ইহাকেই পৃথিবী সূর্য্য চক্র তারা প্রভৃতি বলিয়া দেখে; আর যাহারা ঐরপ মনোভাবসম্পন,তাহারাও ঠিক তাহাই দেখে। তোমার আমার মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক থাকিতে পারে, বাহারা বিভিন্নপ্রকৃতিসম্পন্ন। তাহারাও আমাদিগকে কখন দেখিবে না, আমরাও তাহাদিগকে কথন দেখিতে পাইব না। আমরা একরপচিত্তবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণীকেই দেখিতে পাই। যে যন্ত্রগুলি একপ্রকার কম্পনবিশিষ্ট, সেই-গুলির মধ্যে একটা বাজিলেই অপরগুলি বাজিরা উঠিবে। কর, আমরা এক্ষণে ঘেরুপ প্রাণকম্পনসম্পন্ন, উহাকে আমরা 'মানব-কম্পন' নাম প্রদান করিতে পারি;—বদি উহা পরি-বর্ত্তিত হইয়া যায়, তবে আর মহন্ত দেখা যাইবে না, উহার পরিবর্তে

অন্তর্মপ দৃশ্র আমাদের সমক্ষে আসিবে—হয়ত দেবতা ও দেব-कार किया जमर लाटकत शक्क मानर्व ७ मानवजार ; किन्नु व সবগুলিই এই এক জগতেরই বিভিন্ন ভাব মাত্র। এই জগং মানবদৃষ্টিতে পৃথিবী, স্থ্য, চন্দ্র, তারা প্রভৃতিরূপে আবার দানবের मृष्टित पिरान-स्राहे नंत्रक वा भाष्टिशानकार প্রতীত হहेत्. আবার বাহারা স্বর্গে বাইতে চাহে,তাহারা এই স্থানকেই স্বর্গ বিনিয়া দেখিবে। যাহারা সারা জীবন ভাবিতেছে, আমরা স্বর্গসিংহাসনাক্ষ ঈশবের নিকট গিয়া সারা জীবন তাঁহার উপাসনা করিব, তাহাদের मृज्य रहेल जाराजा जारामित छिख्य थे विषयर प्राथित। धरे জগৎই তাহাদের চক্ষে একটা বৃহৎ স্বর্গে পরিণত হইরা যাইবে; তাহারা দেখিবে—নানাপ্রকার অঞ্চর কিন্নর উড়িয়া বেড়াইতেছে, আর দেবতারা সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। স্বর্গাদি সমুদর্যই মায়ু-বেরই ক্বত। অতএব অদৈতবাদী বলেন,—দৈতবাদীর কথা সত্য বটে, কিন্তু ঐ সকল তাহার নিজেরই রচিত। এই সব লোক, এই সব দৈত্য, পুনৰ্জন্ম প্ৰভৃতি সবই রূপক, মানবজীবনও তাহাই। ঐগুলি কেবল রূপক, আর মানবজীবন সত্য, ইহা হইতে পারে না। মাত্রৰ সর্ব্বদাই এই ভূল করিতেছে। অন্তান্ত জিনিব—যথা স্বর্গ নরক প্রভৃতিকে রূপক বলিলে তাহারা বেশ বুঝিতে পারে, কিন্তু তাহারা নিজেদের অন্তিত্বকে রূপক বলিয়া কোন মতে স্বীকার করিতে চায় না। এই আপাত-প্রতীয়মান সমুদয়ই রূপকমাত্র আর আমর भतीत- এই জ्ञानरे नर्सारभका मिथा। - श्रामत्रा कथनरे भतीत निर উহা হুইতেও পারি না। আমরা কেবল মানুষ, ইহাই ভয়ানক মিথ্যা কথা। আমরাই জগতের ঈশ্বর। ঈশ্বরের উপাসনা

করিতে গিয়া আমরা নিজেদের অব্যক্ত আত্মারই সনা করিয়া আসিতেছি। তুমি জন্ম হইতে পাপী বা অসং शुक्रय- এইটা ভাবাই সর্বাপেক্ষা মিথ্যা কথা। যিনি নিজে পাপী, তিনিই কেবল অপরকে পাপী দেখিয়া থাকেন। মনে কর, এখানে একটী শিশু রহিয়াছে, আর তুমি টেবিলের উপর এক মোহরের থলি রাখিলে। মনে কর একজন দস্ত্য আসিয়া ঐ मार्व नरेवा शिन । भिन्न शिक्ष के सार्वत थिन क्रवान छ অন্তর্দ্ধান — উভয়ই সমান ; তাহার ভিতরে চোর নাই, স্মতরাং সে বাহিরেও চোর দেখে না। পাপী ও অসৎ লোকই বাহিরে পাপ দেখিতে পায়, কিন্তু সাধু লোকের পক্ষে তাহা বোধ হয় না। অত্যন্ত অসাধু পুরুষেরা এই জগৎকে নরক্ষরূপ দেখে; যাহারা মাঝামাঝি লোক, তাহারা ইহাকে স্বর্গস্বরূপ দেখে; আর বাহারা পূর্ণ সিদ্ধ পুরুষ, তাঁহারা ইহাকে সাক্ষাৎ ভগবান-স্বরূপে দর্শন করেন। তথনই কেবল তাঁহার চক্ষু হইতে আবরণ চলিয়া যায়, আর তথন সেই ব্যক্তি পবিত্র ও শুদ্ধ হইয়া দেখিতে পান, তাঁহার দৃষ্টি একেবারে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। যে স্কল হঃস্বপ্ন তাঁহাকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া উৎপীড়ন করিতেছিল, তাহা একেবারে চলিয়া যায়; আর যিনি আপনাকে এতদিন মানুষ,দেবতা, দানব প্রভৃতি বলিয়া মনে করিতেছিলেন, যিনি আপনাকে কথন উৰ্চ্চে, কখন অধোতে, কখন পৃথিবীতে, কখন স্বৰ্গে, কখন বা অন্ত স্থানে অবস্থিত বলিয়া ভাবিতেছিলেন, তিনি দেখিতে পান—তিনি वाखिविक मर्कागाभी, जिनि कालात अधीन नन, कान जांशात अधीन, সমুদর স্বর্গ তাঁহার ভিতরে, তিনি কোনরূপ স্বর্গে. অবস্থিত নহেন

—আর মানুষ কোন না কোন কালে যে কোন দেবতা উপাসনা করিয়াছে, সবই তাঁহার ভিতরে, তিনি কোন দেবতায় অবস্থিত নহেন; তিনিই দেব, অস্থর, মাহুষ, পশু, উদ্ভিদ্, প্রস্তর প্রভৃতির স্ষ্টিকর্ত্তা, আর তথন মাহুবের প্রকৃত বরূপ তাঁহার নিকট এই জগং হইতে শ্রেষ্ঠতর, স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠতর এবং সর্বব্যাপী আকাশ হইতে অধিক সর্বব্যাপিরপে প্রকাশ পায়। তথনই मालूष निर्जय रहेया याय, जथनरे मालूष मूक रहेया याय। जथन সব লান্তি চলিয়া যায়, সব ছঃথ দূর হইয়া যায়, সব ভয় একে-বারে চিরকালের জন্য শেষ হইয়া যায়। তথন জন্ম কোণায়-চলিয়া যার, তার সঙ্গে মৃত্যুও চলিয়া যার ; হুঃথ চলিয়া যার, তার সঙ্গে সুখও চলিরা যায়। পৃথিবী উড়িয়া যায়, তার সঙ্গে স্বর্গও উড়িয়া যায় ; শরীর চলিয়া যায়, তার সঙ্গে মনও চলিয়া যায়। সেই ব্যক্তির পক্ষে সমুদর জগৎই যেন অব্যক্ত ভাব ধারণ করে। যে শক্তিরাশির নিয়ত সংগ্রাম—নিয়ত সংঘর্ষ, ইহা একেবারে স্থগিত হইয়া যায়, আর যাহা শক্তি ও ভূতরূপে, প্রকৃতির বিভিন্ন চেষ্টারূপে প্রকাশ পাইতেছিল, যাহা স্বয়ং প্রকৃতিরূপে প্রকাশ পাইতেছিল, বাহা বর্গ, পৃথিবী, উদ্ভিদ্, পশু, মারুষ, দেবতা প্রভৃতিরূপে প্রকাশ পাইতেছিল, সেই সমুদর এক অনন্ত, অচ্ছেদ্য, অপরিণামী সন্তার্প পরিণত হইরা যায়; আর জ্ঞানী পুরুষ দেখিতে পান, তিনি সেই সন্তার সহিত অভেদ। "বেমন আকাশে নানাবর্ণের মেব আসিয়া থানিক ক্ষণ থেলা কুরিয়া পরে অন্তর্হিত হইয়া যায়," সেইরূপ এই আত্মার সন্মুখে পৃথিবী, স্বর্গ, চন্দ্রলোক, দেরতা, স্থখছঃথ প্রভৃতি আদিতেছে; কিন্তু উহারা দেই অনন্ত অপরিণামী নীলবর্ণ আকাশকে আমাদের সম্মুখে রাখিয়া অন্তর্হিত হয়। আকাশ কখন পরিণাম প্রাপ্ত হয় না, মেবই কেবল পরিণাম প্রাপ্ত হয়। ত্রমবশতঃ আমরা মনে করি, আমরা অপবিত্র, আমরা সান্ত, আমরা জগং হইতে পৃথক। প্রকৃত মানুষ এই এক অথণ্ড সন্ত্রাস্কর্প।

এক্ষণে হুইটা প্রশ্ন আসিতেছে। প্রথমটা এই, "এই অদ্বৈত-জ্ঞান উপলব্ধি করা কি সম্ভব ? এতক্ষণ পর্যান্ত ত মতের কথা হইল ইহার অপরোক্ষামূভূতি কি সম্ভব ?'' হাঁ, সম্পূর্ণই সম্ভব। এমন অনেক লোক সংসারে এখনও জীবিত, গাঁহাদের পক্ষে অজ্ঞান চিরকালের জন্ম চলিয়া গিয়াছে। ইহারা কি এই সত্য উপলব্ধি করিবার পরক্ষণেই মরিয়া যান ? আমরা যত শীঘ্র মনে করি, তত শীঘ্ৰ নয়। এককাঠখণ্ডসংযোজিত হুইটী চক্ৰ একত্ৰ চলিতেছে। যদি আমি একথানি চক্র ধরিয়া সংযোজক কাষ্ঠ-थखंडीत्क कांग्रिमा किन, ज्रात जामि त्य ठळकथानि धित्रमाहि, তাহা থামিয়া যাইবে ; কিন্তু অপর চক্রের উপর পূর্বপ্রদত্ত বেগ রহিরাছে, স্বতরাং উহা কিছুক্ষণ গিরা তবে পড়িরা বাইবে। পূর্ণ তদ্বরূপ আত্মা যেন একথানি চক্র, আর শরীরমনরূপ ভ্রাস্তি আর थक्षी ठळ, कर्म्बक्रभ कार्श्वमण्ड चात्रा त्यार्क्किं। ब्लानरे त्यरे क्रीत्र, ষাহা ঐ ছইটীর সংযোগদও ছেদন করিয়া দেয়। যখন আত্মারপ চক্ৰ স্থগিত হইয়া যাইবে, তথন আত্মা,আসিতেছেন যাইতেছেন অথবা তাঁহার জন্মমৃত্যু হইতেছে, এ সকল অজ্ঞানের ভাব পরিত্যাগ করিবেন, আর প্রকৃতির সহিত তাঁহার মিলিতভাব, এবং অভাব, বাসনা—সব চলিয়া যাইবে; তখন আত্মা দেখিতে পাইবেন, তিনি Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণ, বাসনারহিত। কিন্তু শরীরমনক্ষপ অপর চক্রে প্রাক্তন কর্মের বেগ থাকিবে। স্থতরাং যতদিন না এই প্রাক্তন কর্মের বেগ একেবারে নিবৃত্ত হয়, ততদিন উহারা থাকিবে। ঐ বেগ নিবৃত্ত হইলে শরীরমনের পতন হইবে, তথন আত্মা মুক্ত হইবেন। তথন আর স্বর্গে যাওয়া বা স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসা, এমন কি, ব্রন্মলোকে গমন পর্যান্ত স্থগিত হইয়া যাইবে; কারণ, তিনি কোখা হইতে আসিবেন, কোথায়ই বা যাইবেন? যে ব্যক্তি এই জীবনেই এই অবস্থা লাভ করিয়াছেন, যাহার পক্ষে অন্ততঃ এক মিনিটের জন্মও এই সংসারদৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়া সত্য প্রতিভাত হইয়াছে, তিনি জীবয়ুক্ত বলিয়া কথিত হন। এই জীবয়ুক্ত অবস্থা লাভ করাই বেদান্তীর লক্ষ্য।

একসমরে আমি ভারত মহাসাগরের উপক্লে ভারতের পশ্চিমভাগন্থ মরুপণ্ডে ভ্রমণ করিতেছিলাম। আমি অনেক দিন ধরিরা
পদর্বজে মরুতে ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু প্রতিদিন এই দেখিরা
আশ্চর্য্য হইতাম যে, চতুর্দিকে স্কুলর স্থানর ব্রুদ্ধ রহিরাছে,
তাহাদের সকলগুলির চতুর্দিকে বৃক্ষরাজি বিরাজিত আর ঐ জলে
বৃক্ষসমূহের ছায়া বিপরীতভাবে পড়িয়া নড়িতেছে। কি অভ্ত
দৃশ্ম ! ইহাকে আবার লোকে মরুভূমি বলে । আমি একমাস
ভ্রমণ করিলাম, ভ্রমণ করিতে করিতে এই অভ্তত প্রদাসকল ও
বৃক্ষরাজি দেখিতে লাগিলাম। একদিন অতিশর তৃষ্ণার্ত্ত হওরার
আমার একট্র জল থাইবার ইচ্ছা হইল, স্পতরাং আমি ঐ
স্কুলর নির্দাল প্রদসমূহের মধ্যে একটীর দিকে অগ্রসর হইলাম।
অগ্রসর হইবামাত্র হঠাৎ উহা অদৃশ্য হইল, আর আমার মনে তথ্ন

এই জ্ঞানের উদয় হইল, 'যে মরীচিকা সম্বন্ধে সারা জীবন পুস্তকে পড়িরা আসিতেছি, এ সেই মরীচিকা।' আর তাহার সহিত এই জ্ঞানও আসিল—'এই সারা মাসের মধ্যে প্রত্যহুই আমি মরীচিকাই मिथिया जानिटाहि, किन्न जानिजाम ना त्य, देश मतीहिका। তার পর দিন আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। পূর্বের মতই হ্রদ मिथा गाँहेर्ड नां शिन, किन्ह जे महत्र महत्र जहे खाने जामिएड नांशिन त्य, उंदा मतीिं हिका, मजा इन नत्द। এই क्रांश्मचत्क्रं তজপ। আমরা প্রতি দিন, প্রতি মাস, প্রতি বংসর, এই জগ-নাকতে ভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু মরীচিকাকে মরীচিকা বলিয়া वृबित्व পারিতেছি नां। এক দিন এই মরীচিকা অদৃশ্র হইবে, কিন্তু উহা আবার আসিবে।, শরীর প্রাক্তন কর্মের অধীন পাকিবে, স্থতরাং ঐ মরীচিকা ফিরিয়া আসিবে। যতদিন আমরা কর্ম ধারা বন্ধ, ততদিন জগৎ আমাদের সম্মুখে আসিবে। নর, নারী, পশু, উদ্ভিদ্, আসক্তি, কর্ত্তব্য—সব আসিবে, কিন্তু উহারা .পূর্ব্বের স্থার আমাদের উপর শক্তিবিস্তারে সমর্থ হইবে না। এই নব জ্ঞানের প্রভাবে কর্ম্মের শক্তি নাশ হইবে, উহার বিষদাত ভাঙ্গিরা যাইবে; জগৎ আমাদের পক্ষে একেবারে পরিবর্ত্তিত रहेशा याहेरत; कातन, रामन जन प्राप्त याहेरत, राज्यनि छेरात সহিত সত্য ও মরীচিকার প্রভেদ জ্ঞানও আসিবে।

তথন এই জগৎ আর সেই পূর্বের জগৎ থাকিবে না। তবে এইরপ জ্ঞানসাধনে একটা বিপদাশস্কা আছে। আমরা দেখিতে গাই, প্রতি দেশেই লোকে এই বেদাস্কদর্শনের মত গ্রহণ করিয়া বলে,—'আমি ধর্মাধর্মের অতীত, আমি বিধিনিষেধের অতীত, • © Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS জানুযোগ

স্তরাং আমি বাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারি।" এই দেনেই দেখিবে, অনেক অক্তান বলিয়া থাকে,—"আমি বদ্ধ নহি, আমি स्त्रः मेचत्रस्त्रभ ; आमि गांश रेष्टा, তांशरे कतित।" रेश हिक-নহে, যদিও ইহা সত্য যে, আত্মা ভৌতিক, মানসিক বা নৈতিক— সর্ব্বপ্রকার নিয়মের অতীত। नित्रत्यत्र मत्था वक्षन, नित्रत्यत्र বাহিরে মুক্তি। ইহাও সত্য যে, মুক্তি আত্মার জন্মগত স্বভাব, উহা তাঁহার জন্মপ্রাপ্ত স্বত্, আর আত্মার যথার্থ মুক্তস্বভাব ভৌতিক আবরণের মধ্য দিয়া মামুষের আপাত-প্রতীয়মান মুক্তস্বভাবরূপে প্রতীত হইতেছে। তোমার জীবনের প্রতি মুহুর্ত্তই তুমি জাপ-নাকে মুক্ত বলিয়া অনুভব করিতেছ। আমরা আপনাকে মুক্ত অত্তব না করিয়া এক মুহূর্তও জীবিত থাকিতে পারি না, কণা কহিতে পারি না; কিংবা খাসপ্রখাসও ফেলিতে পারি না। কিছ আবার, অর চিন্তায় ইহাও প্রমাণিত হয় যে, আমরা যন্ত্রতুল্য, মুক্ত नहि। ं जर्द कान्षी मछा ? এই य 'जामि मुक्त'—এই शावनाष्टिर কি ভ্রমাত্মক? একদল বলেন, – 'আমি মুক্ত-স্বভাব'—এই ধারণা লমাত্মক; আবার অপর দল বলেন,—'আমি বদ্ধভাবাপন্ন'—এই शांत्रगारे जमाञ्चक। जत धरे विविध जमूजूजि काथा रहेए আদিরা থাকে ? মানুষ প্রকৃত পক্ষে মুক্ত ; মানুষ প্রমার্থতঃ যাহা, তাহা মুক্ত ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না ; কিন্তু যথনই তিনি मात्रात अगरा चारमन, यथनरे जिनि नामक्राभित मर्था भएजन, जथनरे जिनि वक रहेना यान। 'साधीन देखा' देश तलाई जुल। हेन्ह কথন স্বাধীন হইতেই পারে না। কি করিয়া হইবে ? প্রকৃত মার্য যিনি, যথন তিনি বদ্ধ হইয়া যান, তথনই তাঁহার ইচ্ছার উর্ব

হয়, তাহার পূর্বেন নহে। মান্তবের ইচ্ছা বদ্ধভাবাপর, কিন্তু উহার মূল যাহা, তাহা নিত্যকালের জন্ম মুক্ত। স্নতরাং বন্ধনের অবস্থাতেও এই মনুয়ঞ্জীবনেই হউক, দেব-জীবনেই হউক, স্বর্গে অবস্থানকালেই इडेक, जात गर्र्खा जवशानकारनरे रुडेक, जागारनत विधिनख অধিকারস্বরূপ এই মুক্তির স্থৃতি থাকিয়া যায়। আর জ্ঞাতসারে वा बङ्धाञ्जादत वागता जकतारे थे मुख्तित पिरकरे छित्राहि। যথন মান্ত্র মুক্তিলাভ করেন, তথন তিনি নিয়মের দ্বারা কিরূপে বন্ধ হুইতে পারেন ? জগতের কোন নিয়মই তাঁহাকে বন্ধ করিতে পারে ना, कातन, এই বিশ্বক্ষাগুই তাঁহার। তিনিই তথন সমুদয় विश्वविका अन्यक्रि । इस वन-छिनिट ममूनस क्रां ना इस वन,-তাঁহার পক্ষে জগতের অন্তিত্বই নাই। তবে তাঁহার নিঙ্গ, দেশ ইত্যাদি কুদ্র কুদ্র ভাব কিরূপে থাকিবে ? তিনি কিরূপে বলিবেন — जामि शुक्रव, जामि द्वी, जथवां जामि वानक ? এগুनि कि मिथा क्था नरह ? जिनि कानियाहिन—त्म छिनि मिथा। ज्थन जिनि এইগুলি পুরুষের অধিকার, এইগুলি স্ত্রীর অধিকার,—কিরূপে বলিবেন ? কাহারও কিছুই অধিকার নাই, কাহারই সভয় षिष्ठ नारे। शुरुष नारे, जीउ नारे; बाबा निम्नरीन, निज-তদ। আমি পুরুষ বা স্ত্রী বলা, অথবা আমি অমুকদেশবাসী বলা मिथाावान माज। সমুদর জগৎই আমার দেশ, সমুদর জগৎই আমার; কারণ, সমূদয় জগতের দারা যেন আমি আপনাকে আবৃত করিয়াছি। সমুদর জগৎ যেন আমার শরীর হইরাছে। কিন্ত শামরা দেখিতেছি—অনেক লোকে বিচারের সময় এই সব কথা বলিয়া, কার্য্যের সময় অপবিত্র কার্য্য সকল করিয়া থাকে। আর

- জ্ঞানযোগ।

যদি আমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—কেন তাহারা এইরুপ করিতেছে, তাহারা উত্তর দিবে—'এ তোমাদের বুঝিবার ভ্রম। আমাদের দারা কোন অস্থায় কার্য্য হওয়া অসম্ভব।' এই সক্ষ লোককে পরীক্ষা করিবার উপায় কি? উপায় এই,—

যদিও সদস্ৎ উভয়ই আত্মার খণ্ড প্রকাশমাত্র, তথাপি অস ম্ভাবই আত্মার বাহু আবরণ, আর 'সং' ভাব—মাহুষের প্রকৃত স্বরূপ যে আত্মা, তাঁহার অপেক্ষাকৃত নিকটতম আবরণ। দিন না মানুষ 'অসং'এর স্তর ভেদ করিতে পারিতেছেন, ততদিন তিনি সতের স্তরে পঁছছিতেই পারিবেন না; আর ষতদিন না তিনি সদসৎ উভয় স্তর ভেদ করিতে পারিতেছেন, ততদিন তিনি আত্মার নিক্ট প্ৰছিতে পারিবেন না। আত্মার নিকট প্ৰছিলে তাঁহার কি অবশিষ্ট থাকে ? অতি সামাগ্র কর্মা, ভূত-জীবনের কার্য্যের অতি সামান্ত বেগই অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু এ বেগ - গুভকর্ম্মেরই বেগ। যত দিন না অসম্বেগ একেবারে রহিত হইয়া যাইতেছে, यजिन ना शूर्व्सत्र **अ**श्रविज्ञा এकেবারে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, ज्ङ দিন কোন ব্যক্তির পক্ষে সত্যকে প্রত্যক্ষ এবং উপলব্ধি কর অসম্ভব। স্বতরাং, বিনি আত্মার নিকট প্রছছিয়াছেন, বিনি সত্যবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার কেবল ভূত-জীবনের গুভ সংস্কার, ক্র বেগগুলি অবশিষ্ট থাকে। শরীরে বাস করিলেও এবং অনবর্গ কর্ম করিলেও তিনি কেবল সংকর্ম করেন ; তাঁহার মুখ সকলে প্রতি কেবল আশীর্কচন বর্ষণ করে, তাঁহার হস্ত কেবল সংকার্থী করিয়া থাকে, তাঁহার মন কেবল সৎ চিন্তা করিতেই সমর্থ; তাঁহা উপস্থিতিই, তিনি বেখানেই যান না কেন, সর্বত্রই মানবছাতি ্মহাকল্যাণকর্ এরূপ ব্যক্তি দারা কোন অসৎ কর্ম কি সম্ভব ? তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত, 'প্রতাক্ষাহভূতি,' এবং 'শুধু মুখে বলা'র ভিতর বিস্তর প্রভেদ। অজ্ঞান ব্যক্তিও নানা জ্ঞানের কথা কহিন্না থাকে। তোতা গাখীও এইরূপ বকিন্না থাকে। মুখে বলা এক, উপলব্ধি আর এক। দর্শন, মতামত, বিচার, শাস্ত্র, মন্দির, সম্প্রদায় প্রভৃতি কিছু মন্দ নয়, কিন্তু এই প্রত্যক্ষা-कुछि इरेल अनव आत थारक ना। मानिह्य अवश छेनकाती কিন্তু মানচিত্রে অন্ধিত দেশ স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়া, তার পর আবার সেই মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত কর, তথন তুমি কত প্রভেদ দেখিতে পাইবে। স্থতরাং যাহারা সত্য উপলব্ধি করিয়াছে, তাহাদিগকে আর উহা বুঝিবার জন্ম ন্যায়-যুক্তি তর্কবিতর্ক প্রভৃতির আশ্রয় লইতে হয় না। তাহাদের পক্ষে উহা তাহাদের অন্তরাত্মার মর্ম্মে মর্মে প্রবিষ্ট হইম্বাছে— প্রত্যক্ষরও প্রত্যক্ষ হইয়াছে। বেদান্তবাদীদের ভাষায় ব্রিতে গেলে বলিতে হয়, উহা যেন তাহার করামলকবং হইয়াছে। প্রতাক্ষ উপলব্ধিকারীরা. অসম্ভুচিতচিত্তে বলিতে পারেন, 'এই <sup>(ম</sup>, স্বাস্থা রহিয়াছেন।' তুমি তাঁহাদের সহিত মৃতই তর্ক করনা কেন, তাঁহারা তোমার কথার হাসিবেন মাত্র, তাঁহারা উহা আবোল তাবোল বাক্য বলিয়া মনে করিবেন। শিশু যা-তা বলুক না কেন, তাঁহারা তাহাতে কোন কথা কহেন না। তাঁহারা সত্য উপলব্ধি ক্রিয়া "ভরপুর" হইয়া আছেন। মনে क्त, प्रि अक्षी तम तिथेश जानिश्रष्ट, जात अक्षन राक्षि তোমার নিকট আসিয়া এই তর্ক করিতে লাগিল বে, ঐ সেশের

ে Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথন অন্তিম্বই ছিল না; এইরূপ সে ক্রমাগত তর্ক করিরা বাইতে পারে, কিন্তু তাহার প্রতি তোমার মনের ভাব এইরূপ হইবে যে, সে ব্যক্তি বাতুলালয়ের উপযুক্ত । এইরূপ যিনি ধর্মের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিরাছেন, তিনি বলেন, "জগতে ধর্ম সম্বন্ধে বে সকল কথা শুনা যায়, সে সকল কেবল বালকের কথামাত্র । প্রত্যক্ষায়ুভূতিই ধর্মের সার-কথা ।" ধর্ম উপলব্ধি করা যাইতে পারে। প্রশ্ন এই, তুমি কি উহার অধিকারী হইরাছ ? তোমার কি ধর্মের আবশুকতা আছে ? যদি তুমি ঠিক ঠিক চেষ্টা কর, তবে তোমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইবে, তথনই তুমি প্রকৃত পক্ষে ধার্মিক হইবে। যতদিন না তোমার এই উপলব্ধি হইতেছে, ততদিন তোমাতে এবং নান্তিকে কোন প্রভেদ নাই। নান্তিকেরা তবু অকপট, কিন্তু যে বলে, আমি ধর্ম্ম বিশ্বাস করি', অথচ কথন উয়

তার পরের প্রশ্ন এই—উপলব্ধির পরে কি হয় ? মনে কর, আমরা জগতের এই অথগু ভাব (আমরাই যে সেই একমার অনন্ত পুরুষ, তাহা) উপলব্ধি করিলাম; মনে কর, আমরা জানিতে পারিলাম,—আত্মাই একমাত্র আছেন, আর তিনিই বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাইতেছেন; এইরূপ জানিতে পারিলে, তার পর আমাদের কি হয় ? তাহা হইলে, আমরা কি নিশ্চেষ্ট হইয়া এক কোণে বিশ্নি মরিয়া যাইব ? জগতে ইহা দ্বারা কি উপকার হইবে ? সেই প্রাচীন প্রশ্ন আবার ব্রিয়া ফিরিয়া! প্রথমতঃ, উহা দ্বারা জগতের উপকার হইবে কেন ? ইহার কি কোন যুজি আছে ? লোকের এই প্রশ্ন করিবার কি অধিকার আছে, 'ইহাতে জগতের কি উপকার

মানুষের যথার্থ স্বরূপ।

হুটবে ?' ইহার অর্থ কি ? ছোট ছেলে নিষ্ট দ্রব্য ভালবাসে: 🏁 মনে কর, তুমি তাড়িতের বিষয়ে কিছু গবেষণা করিতেছ। শিশু তোমাকে জিজাসিতেছে,—'ইহাতে কি মিষ্টি কেনা যায় ?' তুমি বলিলে, —'না'। 'তবে ইহাতে কি উপকার হইবে ?' তত্ত্বজানের আলোচনায় ব্যাপৃত দেখিলেও, লোকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিয়া বসে.—'ইহাতে জগতের কি উপকার হইবে ? ইহাতে কি আমাদের টাকা হইবে ?' 'না'। 'তবে ইহাতে আর উপকার কি ?' মানুষ জগতের হিত করা অর্থে এইরূপই বুঝিয়া থাকে। তথাপি ধর্মের এই প্রত্যক্ষামুভূতিই জগতের সম্পূর্ণ উপকার করিয়া থাকে। লোকের ভয় হয়,—যুথন সে এই অবস্থা লাভ করিবে, যুখন সে উপলব্ধি করিবে যে, সবই এক, তথন তাহার প্রেমের প্রস্তবণ एकारेजा यारेत ; जीवतनत भूनावान् यारा कि हूं, मव हिनजा यारेत ; এই জীবনে ও পরজীবনে তাহারা যাহা কিছু ভালবাসিত, তাহাদের পক্ষে তাহার কিছুই থাকিবে না। কিন্তু লোকে এ বিষয় একবার ভাবিয়া দেখে না যে, যে সকল ব্যক্তি নিজ স্থচিন্তায় একরপ উদাসীন, তাঁহারাই জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ কন্মী হইয়া গিয়াছেন। ज्थनरे मानूस यथार्थ जानवारम, यथन मानूस प्रिथित भाष, जाराज ভালবাসার জিনিষ কোন কুদ্র মর্ত্ত্য জীব নহে। তথনই মানুষ ৰথাৰ্থ ভাল বাসিতে পারে, যখন সে দেখিতে পায়, তাহার ভাল-বাদার পাত্র—খানিকটা মৃত্তিকাখণ্ড নহে, স্বয়ং ভগবান। স্ত্রী স্বামীকে আরও অধিক ভালবাসিবেন, যদি তিনি ভাবেন,—স্বামী সাক্ষাৎ ব্রহামররপ। স্বামীও স্ত্রীকে অধিক ভালবাসিবেন, যদি নিতে পারেন,—স্ত্রী স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ ) সেই মাতাও সন্তান-

-

#### छ्वानयाग ।

कुर्गण्टक दिनी जानवांत्रिदिन, यिनि मञ्जानगण्टक वक्तयक्रेश (मर्थन) সৈই ব্যক্তি তাঁহার মহা শত্রুকেও প্রীতি করিবেন, যিনি জানেন,— ত্র শক্ত সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। সেই ব্যক্তিই সাধু ব্যক্তিকে ভান-বাসিবেন, যিনি জানেন,—সেই সাধু ব্যক্তি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। দেই লোকেই আবার অতিশয় অসাধু ব্যক্তিকেও ভালবাসিবেন, বিনি জানেন,—সেই অসাধুতম পুরুষেরও পশ্চাতে সেই প্রভু রহিন্নাছেন) বাঁহার পক্ষে এই কুদ্র অহং একেবারে মৃত হইয়া গিয়াছে, এবং তৎস্থল ঈশ্বর অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, সেই ব্যক্তি জগৎকে ইঙ্গিতে পরিচালন করিতে পারেন। তাঁহার পক্ষে সমুদর জগং সম্পূর্ণরূপে অস্ত আকার ধারণ করে। হুঃথকর ক্লেশকর বাহা কিছু, সনই তাঁহার পক্ষে চলিয়া যায়; সকল প্রকার গোলমান-দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়। জগৎ তথন তাঁহার পক্ষে কারাগারস্বরূপ ন হইয়া ( বেখানে আমরা প্রতিদিন এক টুক্রা রুটির জন্ম ঝগড়া— মারামারি করি) আমাদের ক্রীড়াক্ষেত্ররূপে পরিণত হইবে। তথন জগৎ অতি স্থন্দরভাবে পরিণত হইবে। এইরূপ ব্যক্তিরই কেবল বলিবার অধিকার আছে যে,—'এই জগৎ কি স্থলর!' তাঁহারই কেবল বলিবার অধিকার আছে যে, সবই মঙ্গলম্বরূপ। **এইরূপ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতে জগতের এই মহান্ হিত হইবে দে,** জগতের এই সকল বিবাদ—গগুগোল সব দূর হইয়া জগতে শান্তির त्रांका श्रेट्रत । यिन कंगराजत मकन मानूष जांक এर महान् मराजत এক বিন্দুও উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার <sup>পকে</sup> এই সমুদর জগৎই আর একরূপ ধারণ করিবে, আর এই <sup>স্ব</sup> গণ্ডগোলের পরিবর্ত্তে শান্তির রাজত্ব আসিবে। অসভাভাবে

তাড়াতাড়ি করিয়া সকলকে ছাড়াইয়া যাইবার প্রবৃত্তি জগৎ হইতে চলিয়া যাইবে। উহার সঙ্গে সঙ্গেই সকল প্রকার অশান্তি, সকল প্রকার দ্বণা, সকল প্রকার ঈর্ব্যা এবং সকল প্রকার অন্তভ চির-কালের জন্ম চলিয়া যাইবে। তখন দেবতারা এই জগতে বাস क्तिर्यन। ज्थन এই জগৎই স্বৰ্গ হইয়া যাইবে। আর যথন দেবতায় দেবতায় খেলা, যখন দেবতায় দেবতায় কাষ, যখন দেবতার দেবতার প্রেম, তথন আর কি অশুভ থাকিতে পারে ? ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির এই মহা স্থফল। সমাজে তোমরা যাহা কিছু দেখিতেছ, সবই তথন পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্তরূপ ধারণ করিবে। তথন তোমরা মামুষকে আর থারাপ বলিয়া দেখিবে না; ইহাই প্রথম মহালাভ। তথন তোমরা আর কোন অস্তায়কার্য্যকারী দরিত্র নরনারীর দিকে দ্বণাপূর্বক দৃষ্টিপাত করিবে না। হে মহিলাগণ, তোমরা আর, যে হুঃখিনী কামিনী রাত্তিতে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, দ্বণাপূর্বক তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না; কারণ, তোমরা সেথানেও সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে দেখিরে। তথন তোমাদের আর ঈর্ব্যা বা অপরকে শান্তি দিবার ভাব উদর হইবে না; ঐ मवरे চनिम्ना वारेट्य । তथन थ्यम এত প্রবল হইবে यে, মানবজাতিকে সংপথে পরিচালিত করিতে আর চাবুকের প্রয়োজন হইবে না।

যদি জগতে নরনারীগণের লক্ষ ভাগের এক ভাগও শুদ্ধ চুপ করিয়া বসিয়া থানিক ক্ষণের জন্মও বর্লেন,—"তোমরা সকলেই ঈশ্বর; হে মানবগণ, হে পগুগণ, হে সর্ব্ধপ্রকার জীবিত প্রাণী, তোমরা সকলেই এক জীবস্ত ঈশ্বরের প্রকাশ," তাহা হইলে অর্দ্ধি ঘণ্টার মধ্যেই সমৃদ্য় জগৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইরে। তথন

চতুর্দিকে ঘুণার বীজ প্রক্ষেপ না করিয়া, ঈর্ব্যা ও অসং চিন্তার প্রবাহ প্রক্ষেপ না করিয়া, সকল দেশের লোকেই চিন্তা করিবেন. সবই তিনি। যাহা কিছু দেখিতেছ বা অনুভব করিতেছ, স্বট তিনি। তোমার মধ্যে অগুভ না থাকিলে, তুমি অগুভ দেখিরে কিরপে ? তোমার মধ্যে চোর না থাকিলে, তুমি কেমন করিয়া कात प्रिथित ? <u>एमि निष्क थनी ना इरेल</u>, थूनी प्रिथित किन्नाल ? সাধু হও, তাহা হইলে অসাধু ভাব তোমার পক্ষে একেবারে চলিয় योरेरत। এरेक्स्प ममूनम् बन्न পরিবর্ত্তিত হইয়া योरेरत। ইহাই ममास्क्रत मह९ नाछ। मानूरायत शक्क देश मह९ नाछ। এই मकन ভাব ভারতে প্রাচীনকালে অনেক বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি আবিদ্ধার ও কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। কিন্তু আচার্য্যগণের সঙ্কীর্ণতা এবং দেশের পরাধীনতা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে এই সকল চিম্বা চতুर्দিকে প্রচার হইতে পায় নাই। তাহা না হইলেও, এগুনি খুব মহাসত্য; যেখানেই এগুলি তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে পাইরাছে, সেইথানেই মানুব দেবভাবাপর হইরাছে। একজন দেবপ্রকৃতিক মামুষের দারা আমার সমুদর জীবনটা পরি-বর্ত্তিত হইরা গিরাছে; ইহার সম্বন্ধে আগামী রবিবার তোমাদের নিকট বলিব। এক্ষণে এই সকল ভাব জগতে প্রচারিত হইবার সময় আসিতেছে। মঠে আবদ্ধ না থাকিয়া, কেবল পণ্ডিতদের পাঠের জন্ম দার্শনিক প্রকসমূহে আবদ্ধ না থাকিয়া, কেবল কতকগুলি সম্প্রদায়ের এবং কতকগুলি পণ্ডিতব্যক্তির এক-চেটিয়া অধিকারে না থাকিয়া, উহা সমুদয় জগতে প্রচারিত হইবে; তাহাতে উহা সাধু পাপী, আবালবৃদ্ধবনিতা, শিক্ষিত অশিক্ষিত Digitization by eGangotri and Sarayu Trut र्यान्या क्यार्थ विज्ञानिक ।

সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি হইতে পারে। তথন এই সকল ভাব জগতের বায়ুতে থেলা করিতে থাকিবে, আর আমরা যে বায়ু খাস-প্রখাস দারা গ্রহণ করিতেছি, তাহার প্রত্যেক তালে তালে বলিবে, —'তত্ত্বমসি'। এই অসংখ্যচন্দ্রস্থাপূর্ণ সমুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, বাক্য-উক্রারণ-কারী প্রত্যেক পদার্থের ভিতর দিয়া বলিবে,—'তত্ত্বমসি'।

# মারা ও ঈশ্বরধারণার ক্রমবিকাশ।

আমরা দেখিয়াছি, অদৈত বেদান্তের একতম মূলভিত্তিস্বরূপ মায়াবাদ অস্ফুটভাবে সংহিতাতেও দেখিতে পাওয়া যায়, আর উপনিষদে যে সকল তত্ত্ব খুব পরিস্ফুট ভাব ধারণ করিয়াছে, সংহিতাতে তাহার সকলগুলিই অস্ফুটভাবে কোন না কোন আকারে বর্ত্তমান। আপনারা অনেকেই এক্ষণে মায়াবাদের তর সম্পূর্ণক্লপে অবগত হইয়াছেন এবং বুঝিতে পারিয়াছেন; অনেক সময় লোকে ভ্রান্তিবশতঃ নায়াকে 'ভ্রম' বলিয়া ব্যাখ্যা করে; অতএব তাঁহারা য়খন জগৎকে নায়া বলেন, তখন উহাকেও 'ভ্রম' বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয়। মায়ার 'ভ্রম' এই অর্থ বড় ঠিক নহে। মায়া কোন বিশেষ মত নহে, উহা কেবল বিশ্বব্দ্ধাণ্ডের স্বরূপ বর্ণনা মাত্র। সেই মায়াকে বৃঝিতে হইলে, আমাদিগকে সংহিতা পর্যান্ত যাইতে হইবে, এবং প্রথমে মায়া সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল, তাহা পর্য্যন্ত দেখিতে হইবে। আমরা দেখিয়াছি, লোকের দেবতার জ্ঞান কিরূপে আদিল। বুঝিতে হইবে, এই দেবতারা প্রথমে কেবল শক্তিশালী পুরুষমাত্র ছিলেন। আপনারা অনেকে গ্রীক, হিক্র, পারসী বা অপরাপর জাতির প্রাচীন শারে দেবতারা আমাদের দৃষ্টিতে বে সকল কার্য্য অতীব দ্বণিত, সেই সকল কার্য্য করিতেছেন, এইরূপ বর্ণনা দেখিয়া ভীত হইয়া থাকেন;

কিন্তু আনরা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাই বে, আমরা উনবিংশ শতান্দীর লোক, আর এই সব দেবতা অনেক সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের জীব; আর আমরা ইহাও ভূলিয়া যাই যে, ঐ সকল দেবতার উপাসকেরা তাঁহাদের চরিত্রে কিছু অসঙ্গত দেখিতে পাইতেন না. বা তাঁহারা তাঁহাদের দেবতাদের যেরূপ বর্ণনা করিতেন, তাহাতে তাঁহারা কিছুমাত্র ভয় পাইতেন না ; কারণ, সেই সকল দেবতারা তাঁহাদেরই মত ছিলেন। আমাদের সারা জীবনে আমাদের এই শিক্ষা করিতে হইবে যে. প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার নিজ নিজ আদর্শা-মুসারে বিচার করিতে হইবে, অপরের আদর্শানুসারে নয়। তাহা না করিয়া, আমরা আমাদের নিজ আদর্শ দারা অপরের বিচার করিয়া থাকি। এরূপ করা উচিত নয়। আমাদের চতুপার্শ্ববর্ত্তী লোক্সকলের সহিত ব্যবহার করিবার সময় আমরা সর্বনাই এই ভূলে পড়ি, আর আমার ধারণা, অপরের সহিত আমাদের যাহা কিছু বিবাদ বিসংবাদ হয়, তাহা কেবল এই এক কারণ হইতে হয় বে, আমরা অপরের দেবতাকে আমাদের নিজ দেবতা দারা, অপরা-পর আদর্শ আমাদের নিজ আদর্শ দারা এবং অপরের অভিসন্ধি আমাদের নিজ অভিদন্ধি দারা বিচার করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় আমি হয়ত কোন বিশেষ কার্য্য করিতে পারি, আর যথন আমি দেখি; আর এক জন লোক সেইরূপ কার্য্য করিতেছে, আমি মনে করিয়া লই, তাহারও সেই অভিসন্ধি; षागांत्र गतन এकथा এकवात्र छनत्र इत्र ना त्य, यनि छन्न স্মান হইতে পারে, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন সহস্র সহস্র কারণ সেই একই ফল প্রসব করিতে পারে। আমি যে কারণে সেই কার্য্য

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে প্রবর্ত্তিত হইরা থাকি, তিনি সেই কার্য্য অস্ত অভিসন্ধিত্তে করিতে পারেন। স্কৃতরাং ঐ সকল প্রাচীন ধর্ম বিচার করিবার সময়, আমরা যে ভাবে অপরের সম্বন্ধে বিচার করিয়া থাকি, সেয়৸ ভাবে যেন বিচারে অগ্রসর না হই; কিন্তু আমরা যেন সেই প্রাচীন কালের চিন্তাপ্রণালীর ভাবে আপনাদিগকে ভাবিত করিয়া বিচার করি।

ওল্ড টেষ্টামেণ্টের নিষ্ঠুর জিহোভার বর্ণনায় অনেকে ভীঙ হইয়া থাকেন; কিন্তু ভীত হইবার কারণ কি? লোকের ইয় কল্পনা করিবার কি অধিকার আছে যে, প্রাচীন রাহুদীদিগের জিহোভা আজকালকার ঈশ্বরের মত হইবেন ? আবার ইহাও আমাদের বিশ্বত হওয়া উচিত নয় বে, আমাদের পরে বাঁহারা আসিবেন, ঠাহারা, আমরা যে ভাবে প্রাচীনদের ধর্ম বা ঈশবের ধারণায় হাস্ত করিয়া থাকি, আমাদের ধর্ম বা ঈশ্বরের ধারণায়ঃ সেইভাবে হাক্ত করিবেন। তাহা হইলেও এই সকল বিভি ঈশ্বর-ধারণার মধ্যে সংযোগসাধক এক স্থবর্ণ-স্ত্র বিভ্নান, আর বেদান্তের উদ্দেশ্য—এই স্ত্র আবিষ্কার করা। প্রীকৃষ্ণ বিদিয়াছেন, —ভিন্ন ভিন্ন মণি বেমন একস্থতে গ্রথিত, সেইরূপ এই স্কন বিভিন্ন ভাবের ভিতরেও এক স্ত্র রহিরাছে। আর আধুনি ধারণাম্পারে সেগুলি ষতই বীভংস, ভয়ানক বা দ্বণিত বিশ্ব প্রতীয়মান হউক না কেন, বেদান্তের কর্ত্তব্য—ঐ সকল ধারণা এবং বর্ত্তমান ধারণাসকলের ভিতর এই সংযোগস্ত্র আবিষ্কার কর। ভূতকালের অবস্থা লইয়া বিচার করিলে সেগুলি বেশ সঙ্গত দেখাৰ, আর বোধ হয়, আমাদের বর্তমান ধারণাসকল হইতে সেও<sup>নি</sup>

खरिक वीज्यम हिन ना। यथन आमता मिट श्रीहीनकालत সমাজের অবস্থা, প্রাচীনকালের লোকের নৈতিক ভাব—বাহার ভিতরে ঐ দেবতার ভাব বিকাশ পাইবার অবকাশ পাইয়াছিল তাহা হইতে পুথক্ করিয়া সেই ভাবগুলিকে দেখিতে যাই, তথনই তাহাদের বীভৎসতা প্রকাশ হইয়া পড়ে। প্রাচীনকালের সমাজের অবস্থা এখন ত আর নাই। বেমন প্রাচীন রাছদী বর্ত্তমান তীক্ষ-বৃদ্ধি সাহুদীতে পরিণত হইয়াছেন, যেমন প্রাচীন আর্য্যেরা আধুনিক বুদ্ধিমান হিন্দুতে পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ জিহোভার ক্রমোয়তি ररेशाष्ट्र, त्विकात्मत्र अरेशाष्ट्र । आमत्रा अरेपूक् जून कति त्व, আমরা উপাসকের ক্রমোন্নতি স্বীকার করিয়া থাকি, কিন্তু ঈশবের ক্রমোন্নতি স্বীকার করি না। উন্নতি করিরাছেন বলিরা, তাঁহার উপাসকদিগকে আমরা বেটুকু প্রশংসাবাদ প্রদান করি, ঈশ্বরকে তাহাও দিতে নারাজ। কথাটা এই—তুমি আমি যেমন কোন বিশেষ ভাবের প্রকাশক বলিয়া, ঐ ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তোমার আমার উন্নতি হইয়াছে, সেইরূপ দেবতারাও বিশেষ বিশেষ ভাবের খোতক বলিয়া, ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেবতারও উন্নতি হই-রাছে। তোমাদের পক্ষে এইটা আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে যে, দেবতা বা দিখরের আবার উরতি হয় কি ? এরপভাবে ধরিলে, ইহাও ত বলা বায় যে, মাহুষেরও কথন উন্নতি হয় না। আমরা পরে দেখিব,—এই মান্নবের ভিতর যে প্রকৃত মান্ন্য রহিয়াছেন, তিনি ष्फ्रम, অপরিণামী, শুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। বেমন এই মাতুৰ দেই প্রকৃত মানুষের ছায়া মাত্, তদ্দপ আমাদের ঈশ্বরধারণা কেবল আমাদের মনের স্টমাত্র—উহারা সেই প্রকৃত ঈশবের Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আংশিক প্রকাশ, আভাষমাত্র। ঐ সকল আংশিক প্রকাশের
পশ্চাতে প্রকৃত ঈশ্বর রহিয়াছেন. তিনি নিতাগুদ্ধ, অপরিণামী।
কিন্তু ঐ সকল আংশিক প্রকাশ সর্বদাই পরিণামশীল—উহায়
উহাদের অন্তরালম্ভ সত্যের ক্রমাভিব্যক্তিমাত্র। সেই সত্য বন্দর
অবিকপরিমাণে অভিব্যক্ত হয়, তথন উহাকে উয়তি, আয়
উহার অধিকাংশ আবৃত বা অনভিব্যক্ত থাকিলে, তাহাকে
অবনতি বলে। এইরূপে যেমন আমাদের উয়তি হয়, তেমনি
দেবতারও উয়তি হয়। সাদাসিদে ভাবে ধরিতে গেলে বলিতে
হয়, যেমন আমাদের উয়তি হয়, আমাদের স্বরূপ থেমন প্রকাশ
হয়, তেমনি দেবগণও তাহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিতে
থাকেন।

এক্ষণে আমরা মারাবাদ ব্ঝিতে সমর্থ হইব। জগতের সকল ধর্মাই এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন,—জগতে এই অসামন্ত্রন্ত কেন ? জগতে এই অশুভ কেন ? আমরা ধর্ম্মভাবের প্রথম আরম্ভের সময় এই প্রশ্নের উত্থাপন দেখিতে পাই না; তাহার কারণ—আদিম মন্ত্র্যের পক্ষে জগৎ অসামপ্তত্মপূর্ণ বোধ হয় নাই। তাহার চতুর্দিকে কোন অসামপ্তত্ম ছিল না, কোন প্রকার মতবিরোধ ছিল না, ভালমন্দের কোন প্রতিদ্বিভা ছিল না। কেবল তাঁহাদের হাদমে ছইটা জিনিবের সংগ্রাম হইত। একটা বলিত,—এই কর,আর একটা তাহা করিতে নিষেধ করিত। প্রথমিক মন্ত্র্যা ভাবের দাস ছিলেন। তাঁহার মনে যাহা উন্ধ্রহত, তাহাই তিনি করিতেন। তিনি নিজের এই ভাব সম্বাহ্নি বিচার করিবার বা উহাকে সংযম করিবার চেষ্টা মোটেই

করিতেন না। এই সকল দেবতা সম্বন্ধেও তৃদ্ধেপ; ইহারাওউপন্থিত প্রবৃত্তির অধীন ছিলেন। ইন্দ্র আসিলেন, আর দৈত্যবল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। জিহোভা কাহারও প্রতি সম্বন্ধ,
কাহারও প্রতি বা রুষ্ট; কেন—তাহা কেহ জানে না, জিজ্ঞাসাও
করে না। ইহার কারণ, তথন অন্ধসদ্ধানের প্রবৃত্তিই লোকের
জাগরক হয় নাই; স্থতরাং তিনি যাহা করেন, তাহাই ভাল।
তথন ভালমন্দের কোন ধারণাই হয় নাই। আমরা যাহাকে
মন্দ্র বলি, দেবতারা এমন অনেক কাষ করিতেছেন; বেদে
দেখিতে পাই,—ইন্দ্র ও অক্সান্থ দেবতারা অনেক মন্দ্র কাষ
করিতেছেন, কিন্তু ইন্দ্রের উপাসকদিগের দৃষ্টিতে পাপ বা অসৎ
কার্য্য কিছু ছিল না, স্থতরাং তাঁহারা সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন

নৈতিক ভাবের উন্নতির সহিত মান্নবের মনে এক যুদ্ধ
বাধিল; মান্নবের ভিতরে যেন একটা নৃতন ইন্দ্রিরের আবির্ভাব
হইল। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন জাতি উহাকে বিভিন্ন নামে
অভিহিত করিয়াছেন; কেহ কেহ বলেন,—উহা ঈর্বরের বাণী;
কেহ কেহ বলেন,—উহা পূর্বে শিক্ষার ফল। যাহাই হউক, উহা
প্রবৃত্তির দমনকারী শক্তিরূপে কার্য্য করিয়াছিল। আমাদের
মনের একটা প্রবৃত্তিতে বলে—এই কাষ কর, আর একটা বলে,—
করিও না। আমাদের ভিতরে কতকগুলি প্রবৃত্তি আছে,
সেগুলি ইন্দ্রিরের মধ্য দিয়া বাহিরে ঘাইবার চেষ্টা করিতেছে;
আর তাহার পশ্চাতে, যতই ক্ষীণ হউক না কেন, আর একটা
স্বর বলিতেছে—বাহিরে যাইও না। এই ছইটা ব্যাপারের সংস্কৃত্ত

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাম—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তিই আমাদের সকল কর্দ্ধের মূল। নিবৃত্তি হইতেই ধর্মের উদ্ভব্ । ধর্ম আরম্ভ হয়, এই "করিও না" হইতেই আরম্ভ হয়। বেখানে এই "করিও না" নাই, সেখানে ধর্মের আরম্ভই হয় নাই, বৃথিতে হইবে। এই "করিও না" এই নিবৃত্তির ভাব আসিল। মান্থবের ধারণা—ভাহাদের যুদ্ধনীল পাশ্ধ প্রকৃতি দেবতাসত্ত্বেও উন্ধৃত হইতে লাগিল।

এক্ষণে মানুষের হুদরে একটু ভালবাসা প্রবেশ করিল। অব্য थूव अब ভाলবাসাই তাহাদের হৃদয়ে আসিয়াছিল, আর এখনঃ ষে উহা বড় বেশী, তাহা নহে। প্রথম উহা জাতিতে বদ্ধ ছিল: এই দেবগণ কেবল তাঁহাদের সম্প্রদারকেই মাত্র ভাল বাসিতেন। প্রত্যেক দেবতাই জাতীয় দেবতামাত্রই ছিলেন, কেবল মেই বিশেষ জাতির রক্ষকমাত্রই ছিলেন। আর অনেক সময় ঐ জাতির অঙ্গেরা আপনাদিগকে ঐ দেবতার বংশধর বিন্য বিবেচনা করিত, যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিভিন্নবংশীরের আপনাদিগকে তাঁহাদের এক সাধারণ গোষ্ঠীপতির বংশধর বিশ্ব বিবেচনা করিয়া থাকে। প্রাচীন কালে কতকগুলি জাতি ছিন, এখনও আছে, যাহারা আপনাদিগকে সূর্য্য ও চক্রের বংশবর বলিয়া বিবেচনা করিত। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থসকলে আপনার স্থ্যবংশের বড় বড় বীর সম্রাট্গণের কথা পাঠ করিয়াছেন। ইহারা প্রথমে চক্র-স্থর্য্যের উপাসক ছিলেন; ক্রমশঃ আপনাদিগকে थे ठल्करर्रात्र वश्मधत विनिष्ठा विद्युचना कतिए नाशिलन। স্তরাং বধন এই জাতীয় ভাব আসিতে লাগিল, তথন একট ভালবাসা আসিল, পরস্পরের প্রতি একটু কর্তব্যের ভাব আসিল, একটু সামাজিক শৃঙ্খলার উৎপত্তি হইল, আর অমনি এই ভাবও আসিতে লাগিল, আমরা পরস্পরের দোব সহ্থ ও ক্ষমা না করিয়া, কিরূপে একত্র বাস করিতে পারি ? মান্নুষ কি করিয়া, অন্ততঃ কোন না কোন সময়ে নিজ মনের প্রবৃত্তি সংযম না করিয়া, অপরের—এমন কি, এক জনেরও সহিত বাস করিতে পারে ? উহা অসম্ভব। এইরূপেই সংযমের ভাব আইসে। এই সংযমের ভাবের উপর সমূদর সমাজ গ্রথিত, আর আমরা জানি, যে নর বা নারী এই সহিষ্কৃতা বা ক্ষমারূপ মহতী শিক্ষা আয়ত্ত না করিয়াছেন; তিনি অতি কষ্টে জীবন যাপন করেন।

অতএব বথন এইরূপ ধর্মের ভাব আসিল, তথন মানুবের মনে কিছু উচ্চতর, অপেক্ষাকৃত অধিক নীতিসঙ্গত একটু ভাবের আভাব আসিল। তথন তাঁহাদের ঐ প্রাচীন দেবগণকে—চঞ্চল, সমরপরায়ণ, মত্মপারী, গোমাংসভুক্ দেবগণকে—বাঁহাদের দর্ম মাংসের গন্ধে এবং তীব্র হ্বরার আহুতিতেই পরম আনন্দ ছিল—কেমন গোলমেলে ঠেকিতে লাগিল। দৃষ্টাস্তম্বরূপ দেখ—বেদে বর্ণিত আছে বে, কথন কথন ইন্দ্র হয়ত এত মত্মপান করিতেছেন বে, তিনি মাটীতে পড়িয়া অবোধ্যভাবে বকিতে আরম্ভ করিলেন! এরূপ দেবতায় আর লোকের বিশ্বাস স্থাপন অসম্ভব হইল। তথন সকলেরই অভিসদ্ধি অন্বেবিত—জিজ্ঞাসিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল—দেবতাদেরও কার্য্যের অভিসদ্ধি জিঞ্জাসিত হইতে লাগিল। অমুক দেবতার অমুক কার্য্যের হেতু কি বিদান হেতুই পাওয়া গেল না। স্ক্তরাং লোকে এই সকল

### खानयाग।

দেবতা পরিত্যাগ করিল, অথবা তাহারা দেবতার আরও উচ্চতর ধারণা করিতে লাগিল। তাহারা দেবতাদের কার্যাগুলির মধ্য ষেগুলি ভাল, ষেগুলি তাহারা ব্বিতে পারিল, সেগুলি ম একত্রিত করিল, আর যেগুলি বুঝিতে পারিল না বা ষেগুলি তাহাদের ভাল বলিয়া বোধ হইল না, সেগুলিকেও পৃথক্ করিল: এই ভাল ভাবগুলির সমষ্টিকে তাহারা দেবদেব এই স্বাখ্যা প্রদান করিল। তাঁহাদের উপাস্ত দেবতা তথন কেবল মাত্র শক্তিয় পরিচায়ক রহিলেন না, শক্তি হইতে আরও কিছু অধিক তাহাদের পক্ষে আবশ্রক হইল। তিনি নীতিপরায়ণ দেবল হুইলেন; তিনি মাতুষকে ভালবাসিতে লাগিলেন, তিনি মাতুরে হিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবতার ধারণা তথনগ অক্ষুর রহিল। তাঁহারা তাঁহার নীতিপরায়ণতা এবং শক্তিঃ বদ্ধিত করিলেন মাত্র। জগতের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নীডি পরায়ণ পুরুষ এবং একরূপ সর্বাশক্তিমান্ও হইলেন।

কিন্ত জোড়া তাড়া দিয়া বেশী দিন চলে না। বেমন জগদ্রহারর হক্ষামুস্ক ব্যাথ্যা হইতে লাগিল, তেমনি ঐ রহন্ত দে আরও রহন্তময় হইতে লাগিল। দেবতা বা ঈশ্বরের গুণ মেন সমযুক্তান্তর শ্রেটী নিয়মে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, সন্দেহও সেইয়া সমগুণিতান্তর শ্রেটী নিয়মে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বর্ধন লোকের জিহোভা নামক নিষ্ঠুর ঈশ্বরের ধারণা ছিল, তর্ধন সেই ঈশ্বরের সহিত জগতের সামঞ্জন্ত বিধান করিতে বেক্ট পাইতে হইত, তাহা অপেক্ষা এখন যে ঈশ্বরের ধারণা উপিঞ্চি

मर्समेक्टिमान अंतर त्थाममन नेयरतत तात्वा अक्रभ रेभमाहिक ঘটনা কেন ঘটে ? কেন স্থ অপেক্ষা হঃখ এত বেশী ? সাধ-ভাব যত আছে, তাহা অপেক্ষা অসাধুভাব এত বেশী কেন ? আমরা কিছু খারাপ দেখিব না—বলিয়া, চোক বুজিয়া থাকিতে পারি: কিন্তু তাহাতে জগতের বীভংসতার কিছু পরিবর্ত্তন इत्र ना। थ्व जान विनात विनात रहा द्वा पर कार ग्रानीना-দের\* নরকম্বরূপ, তাহা হইতে উহা কোন অংশে উৎক্রষ্ট নহে। প্রবল প্রবৃত্তি সব রহিয়াছে, ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার প্রবল বাসনা, কিন্তু পূরণ করিবার উপায় নাই। আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের হৃদয়ে এক তরঙ্গ উঠিল—তাহাতে আমাদিগকে কোন কার্য্যে অগ্রসর করিল, আর আমরা একপদ रारे अधानत रहेलाम, अमिन वांश পाहेलाम। आमता সকলেই ট্যাণ্টালাসের মত এই জগতে জীবন ধারণ করিতে এবং মরিতে যেন বিধিনির্ব্বন্ধে অভিশপ্ত! পঞ্চেক্রিয়ের দারা সীমাবদ্ধ জগতের অতীত আদর্শসমূহ আমাদের মন্তিকে আসিতেছে, কিন্তু খনেক চেষ্টাচরিত্র করিয়া দেখিতে পাই, সেগুলিকে কখনই কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায় না। বরং আমরা পারিপার্ষিক

<sup>\*</sup> থীকদিগের মধ্যে একটা পৌরাণিক গল্প আছে। তাহাতে বর্ণিত আছে
বে, ট্যাণ্টালাস্ নামক এক রাজা পাতালে এক হ্রদে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন।
ঐ হদের জল তাহার ওঠ পর্যান্ত আসিত এবং যখনই তিনি পিপাসা নিবারণ
করিবার জন্ম জল পান করিতে উল্পত হইতেন, অমনিই জল সরিয়া বাইত।
তাহার মাধার উপর নানাবিধ ফল ঝুলিত এবং যখনই তিনি ক্ষ্মা নিবৃত্তি করিবার জন্ম ঐ ফল হাত দিয়া লইতে বাইতেন, অমনি উহা সরিয়া বাইত।

r Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থাচক্রে পেষিত হইরা, চুর্ণ বিচূর্ণ হইরা পরমাণ্ডে পরিণত হই। আবার যদি আমি এই আদর্শের জন্ম চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া কেন্দ সাংসারিক ভাবে থাকিতে চাই, তাহা হইলেও আমাকে পঞ্জীন যাপন করিতে হয়,আর আমি অবনতভাবাপন্ন হইরা যাই। স্বজ্যা কোন দিকেই স্থথ নাই। যাহারা এই জগতেই বেমন জন্মাইয়াছ সেইরূপই থাকিতে চায়, তাহাদেরও অদৃষ্টে হঃখ। বাহার আবার সত্যের জন্ম—এই পাশব জীবন হইতে কিছু উল্ল জীবনের জম্ম প্রাণ দিতে অগ্রসর হয়, তাহাদের আবার সংব গুণ অসুথ। ইহা বান্তবিক ঘটনা; ইহার আর কিছু বাগা নাই। ইহার কোন ব্যাখ্যা হইতে পারে না। তবে বেদার এই সংসার হইতে বাহিরে যাইবার পথ দেখাইয়া দেন। এই সকল বক্তৃতার সময় আমাকে সময়ে সময়ে এমন অনেক वर्ष বলিতে হুইবে, বাহাতে তোমরা ভয় পাইবে, কিন্তু আমি যাহা বি, তাহা শ্বরণ রাখিও, উহা বেশ করিয়া হজম করিও, দিবারা ঐ সম্বন্ধে চিন্তা করিও। তাহা হইলে উহা তোমাদের মন্ত্র প্রবেশ করিবে, উহা তোমাদিগকে উন্নত করিবে এবং তোমাদিগ সত্য ব্ঝিতে এবং সত্যে অবস্থিত হইতে সমর্থ করিবে।

এই জগং যে ট্যাণ্টালাসের নরকস্বরূপ, ইহা কোন মতবিশে নহে, ইহা বাস্তবিক সত্য কথা—আমরা এই জগংসম্বরে কি জানিতে পারি না; আবার আমরা জানি না, তাহাও বিলিডে পারি না। এই জগংশৃঞ্জলের অন্তিত্ব আছে, তাহাও আমর বিলতে পারি না, আবার যথন আমরা উহার সম্বন্ধে চিন্তা করিছে যাই, তথন আমরা দেখিতে পাই, আমরা কিছুই জানি না উহা আমার মন্তিকের সম্পূর্ণ ভ্রম হইতে পারে। আমি হয়ত কেবল স্বপ্ন দেখিতেছি মাত্র। আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, আমি তোমাদের সঙ্গে কথা কহিতেছি, আবার তোমরা আমার কথা গুনিতেছ। কেহই ইহার বিপরীত প্রমাণ করিতে পারেন না। 'আমার মন্তিক' ইহাও একটা স্বপ্ন হইতে পারে, আর বাস্তবিকও ত কেহ নিজের মন্তিষ্ক কথন দেখে নাই। আমরা উহা কেবল मानिता नरेटिक गाँव। नकन विषयि धरेत्रथ। जामात নিজের শরীরও আমি মানিয়া লইতেছি মাত্র। আবার আমি জানি না. তাহাও বলিতে পারি না। জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে এই অবস্থান, এই রহস্থমৰ কুহেলিকা—এই সত্য-মিণ্যার মিশ্রণ —কোথায় মিশিয়াছে. কে জানে ? আমরা স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ ক্রিতেছি, অর্দ্ধনিদ্রিত, অর্দ্ধজাগরিত—সারা জীবন এক কুহেলি-কার আবদ্ধ—ইহাই আমাদের প্রত্যেকেরই দশা ৷ সব ইক্রিয়জ্ঞানের थे म्या। ज्ञ मर्नात्त्र, ज्ञ विख्वात्त्र, ज्ञ थ्रकांत्र मानवीत्र জ্ঞানের—যাহাদিগকে লইয়া আমাদের এত অহন্ধার, তাহাদেরও वह ममा-वह शतिनाम । देशह वक्रा ।

ভূতই বল, আত্মাই বল, মনই বল, আর যাহাই বল না কেন, বে কোন নামই উহাকে দাও না কেন, ব্যাপার এই একই—
আমরা বলিতে পারি না, উহাদের অন্তিত্ব আছে, বলিতে পারি
না বে, উহাদের অন্তিত্ব নাই। আমরা উহাদিগকে একও বলিতে
পারি না, আবার বহুও বলিতে পারি না। এই আলো-আঁখারে
কো—এই নানাবিধ হুর্ব্বলতা—অবিবিক্ত, অপৃথক্, অবিভাল্ঞা—
ইহাতে সমুদ্য ঘটনাকে একবার সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে, আবার

r Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোধ হইতেছে নিথ্যা—ইহা সদাই বর্ত্তমান—ইহাতে একবার বোধ হইতেছে আমরা জাগরিত, আবার তথনই বোধ হইজে निक्ति । देशरे नाम्ना এবং देश প্রকৃত ঘটনা । आमना এই नामाः জন্মিরাছি, আমরা ইহাতেই জীবিত রহিয়াছি, আমরা ইহাঞ্চ চিন্তা করিতেছি, ইহাতেই স্বপ্ন দেখিতেছি। আমরা এই মারাজে मार्गिनिक, व्यामता ইহাতেই সাধু; শুধু তাহাই নহে, व्यामता क्षे মায়াতেই কখন দানব, কখন বা দেবতা হইতেছি। আরোহণ করিয়া যতদূর যাও, তোমার ধারণাকে উচ্চ হইঃ উচ্চতর কর, উহাকে অনম্ভ অথবা যে কোন নাম দিতে ইচ্ছা হা, দাও, ঐ ধারণাও এই মান্নারই ভিতরে। ইহার বিপরীত হইটে পারে না ; আর মান্তবের সমস্ত জ্ঞান—কেবল এই মারার সাধার ভাব আবিষ্কার করা, উহার প্রক্বত স্বরূপ জানা। এই गा নামরূপেরই কার্যা। যে কোন বস্তুরই আকৃতি আছে, বাহা বি তোমার মনের মধ্যে কোন প্রকার ভাবের উদ্দীপনা করিয়ানে তাহাই মায়ার অন্তর্গত। জর্মান্ দার্শনিকগণও বলেন, সমুদর দেশকালনিমিত্তের অধীন, আর উহাই মায়া।

এক্ষণে পুনরায় সেই ঈশ্বর-ধারণা-সম্বন্ধে কি হইল, তারা বিচার করা যাউক। পূর্ব্বে সংসারের যে অবস্থা চিত্রিত হইমার তাহাতে অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বর থারণা—একজন ঈশ্বর আমাদিগকে অনস্তকাল ধরিয়া ভাল বাসিতেছেন—ভালবাসা অবশ্র আমাদের ধারণামত পুত্রক স্বর্ধশক্তিমান্ ও নিঃস্বার্থ পুরুষ এই জগং শাসন করিতেছেন, তাহা হইতেই পারে না। এই সপ্তণ ঈশ্বরধারণার বিশ্বনি

দাঁড়াইতে কবির সাহসের আবগুক। তোমার স্থারপর দ্য়াময় ঈশ্বর কি ? কবি জিজ্ঞাসিতেছেন, তিনি কি মহয়ুদ্ধপ বা পশুদ্ধপ তাঁহার লক্ষ লক্ষ সন্তানের বিনাশ দেখিতেছেন না ? কারণ, 🚜 শুমন কে আছে, যে এক মুহুর্ত্তও অপরকে না মারিরা জীবন ধারণ ক্রিতে পারে ? তুমি কি সহস্র সহস্র জীবন সংহার না করিয়া একটা নিংখাসও আকর্ষণ করিতে পার ? তুমি জীবিত রহিয়াছ, লক লক জীব মরিতেছে বলিয়া। তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত, প্রত্যেক নিঃখাস—যাহা তুমি গ্রহণ করিতেছ, তাহা সহস্র ন্ধীবের মৃত্যুস্বরূপ, আর তোমার প্রত্যেক গতি লক্ষ লক্ষ জীবের মৃত্যুম্বরূপ । কেন তাহারা মরিবে ? এ সম্বন্ধে একটা অতি थाচीन **जारोक्टिक कथा প্রচলিত—जा**ह्—, "উহারা ত অতি नौष्ठ कीत।" मत्न कत, त्यन जाहाहे इट्टन-किन्न देश अकी অমীমাংসিত বিষয়। কে বলিতে পারে—কীট মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ, কি মহয় কীট হইতে শ্রেষ্ঠ ? কে প্রমাণ করিতে পারে,—এটা ঠিক, কি ওটী ঠিক ? মানুষ গৃহ নির্মাণ করিতে পারে,—অথবা যা আবিষ্কার করিতে পারে, তবে মাত্রুবই শ্রেষ্ঠতর। একথা বলিলে, ইহাও বলা যাইতে পারে, কীট গৃহ নির্দ্ধাণ করিতে পারে না বা यह আবিদার করিতে পারে না বলিরাই সে শ্রেষ্ঠ। এ পক্ষেও বেমন যুক্তি নাই, ও পক্ষেও তজ্ৰপ নাই।

যাক্ সে কথা; তাহারা অতি হীন জীব ধরিয়া লইলেও, তাহারা মরিবে কেন ? যদি তাহারা হীন জীব হয়, তাহাদেরই ত বাঁচা বেশী দরকার। কেন তাহারা বাঁচিবে না ? তাহাদের জীবন ইন্দ্রিয়েই বেশী আবদ্ধ, স্মৃতরাং তাহারা তোমার আমার অপেক্ষা

## ख्वानयाग।

সহস্রপ্তণ স্থথ-ছঃখ বোধ করে। কুরুর ও বাছ বেরপ ক্রি
সহিত ভোজন করে, কোন্ মানব সেরপ ক্রির সহিত ভোজ
করিতে পারে? ইহার কারণ, আমাদের সমুদর কার্যপ্রি
ইল্রিরে নহে,—বৃদ্ধিতে—আত্মায়। কিন্তু কুরুরের ইল্রিরেই প্রা
পড়িরা রহিরাছে, তাহারা ইল্রিরস্থথের জন্য উন্মন্ত হয়; তাহার
এত আনন্দের সহিত ইল্রিরস্থথ ভোগ করিবে, আমরা মন্তব্যরু
সেরপ করিতে পারি না; আর এই স্থেও যতথানি, ছঃখও তাহার
সম-পরিমাণ।

ষতথানি সুথ, ততথানি হঃথ। যদি সন্থয়েতর প্রাণীরা জ তীব্রভাবে স্থখ অমুভব করিয়া থাকে, তবে ইহাও সত্য, তাহানে তুঃখবোধও তেমনি তীব্ৰ—মান্তুষের অপেক্ষা সহস্রগুণে তীব্রজ-তথাচ তাহাদিগকে মরিতে হইবে ! তাহা হইলে হইল এই, মাল মরিতে যত কণ্ঠ অনুভব করিবে, অপর প্রাণী তাহার শতঞ্জ ন ভোগ করিবে; তথাপি আমাদিগকে তাহাদের কষ্টের বিষয়ন ভাবিরা তাহাদিগকে মারিতে হর। ইহাই মারা; আর 🕏 আমরা মনে করি— একজন সগুণ ঈশ্বর আছেন, বিনি টি শান্থবেরই মত, বিনি সব স্মষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে, <sup>এ</sup> সকল ব্যাখ্যা মত প্রভৃতি, বাহাতে বলে, মন্দের মধ্য হইতে <sup>ভা</sup> হইয়াছে, তাহা পৰ্য্যাপ্ত হয় না। হউক না শত শত সহশ্ৰ<sup>সহ</sup> উপকার—মন্দের মধ্য দিয়া উহা কেন আসিবে? এই সির্মা অনুসারে তবে আমিও নিজ পঞ্চেক্রিয়ের স্থথের জন্য <sup>জগরে</sup> গলা কাটিব। স্থতরাং ইহা কোন যুক্তি হইল না। কেন মার্ক मश मित्रा जान रहेरत ? এই প্রাশের উত্তর দিতে হইবে, <sup>বিশ</sup> এই প্রশ্নের ত উত্তর দেওয়া যায় না; ভারতীয় দর্শন ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

বেদাস্ত সকল প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদারের মধ্যে অধিকৃতর সাহসের সহিত সত্য অৱেষণে অগ্রসর হইরাছেন। বেদান্ত মাঝখানে এক জারগার গিরা তাঁহার অন্নদ্রান স্থগিত রাথেন নাই, আর ভাঁহার পক্ষে অগ্রসর হইবার এক স্থবিধাও ছিল। বেদান্তথর্শ্বের বিকাশের সময় পুরোহিত-সম্প্রদায় সত্যান্বেষিগণের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন নাই। ধর্ম্মে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। তাঁহাদের সন্ধীর্ণতা ছিল—সামাজিক প্রণালীতে। এখানে ( ইংলণ্ডে ) সমাজ খুব স্বাধীন। ভারতে সামাজিক বিষয়ে স্বাধীনতা ছিল না, কিন্তু ধর্ম্মতদম্বন্ধে ছিল। এথানে লোকে পোষাক যেরূপ পরুক না কেন, কিম্বা যাহা ইচ্ছা করুক না কেন, কেহ কিছু বলে না বা আপত্তি করে না; কিন্তু চর্চ্চে একদিন যাওয়া तक श्रेलिश, नाना कथा উঠে। সত্য চিন্তার সমর তাঁহাকে আগে হাজার বার ভাবিতে হয়, সমাজ কি বলে। অপর পক্ষে, ভারত-বর্ষে যদি একজন অপর জাতির হাতে থায়, অমনি সমাজ তাহাকে জাতিচ্যুত করিতে অগ্রসর হইরা থাকে। পূর্বপুরুষেরা ষেরপ পোষাক করিতেন, তাহা হইতে একটু পূথক্রপ পোষাক করিলেই বদ, তাহার সর্বনাশ। আমি শুনিরাছি, প্রথম রেলগাড়ী দেখিতে গিয়াছিল বলিয়া একজন জাতিচ্যুত হইয়াছিল। মানিয়া লইলাম, ইহা সত্য নহে, কিন্তু আমাদের সমাজের এই গতি। কিন্তু আবার ধর্মবিষয়ে দেখিতে পাই,—নান্তিক,জড়বাদী, বৌদ্ধ—সকল রকমের ধর্ম, সকল রকমের মত, অভূত রকমের, ভয়ানক ভয়ানক মত

ľ

ø

4

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS ভ্রান্যোগ।

লোকে প্রচার করিতেছে, শিক্ষাও পাইতেছে,—এমন কি, দেবপূর্ণ মন্দিরের দারদেশে ব্রাহ্মণেরা জড়বাদিগণকেও দাঁড়াইয়া তাঁহাদেরই দেবতার নিন্দা করিতে দিতেছেন। ইহা তাঁহাদের ধর্ম্মে উদারভাব ও মহন্দের পরিচায়কই বটে।

বৃদ্ধ খুব বৃদ্ধ বয়সে দেহরক্ষা করেন। আমার একজন জামেরিকান্ বৈজ্ঞানিক বৃদ্ধ বৃদ্ধদেবের জীবনচরিত পড়িতে বড় জান্ধাসিতেন। তিনি বৃদ্ধদেবের মৃত্যুটী ভালবাসিতেন না; কারণ, বৃদ্ধদেব কুশে বিদ্ধ হন নাই। কি ভ্রমাত্মক ধারণা! বড় লোক হইতে গেলেই খুন হইতে হইবে! ভারতে এরূপ ধারণা প্রচলিও ছিল না। বৃদ্ধদেব তাঁহাদের দেবতা, এমন কি, তাঁহাদের দেবদের জ্বগংশাসনকর্তা পর্যান্ত অস্বীকার করিয়া, তাঁহাদেরই দেশে ভ্রম্ম করিতেছিলেন, তথাপি তিনি বৃদ্ধবয়স পর্যান্ত বাঁচিয়াছিলেন। তিনি ৮৫ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন, আর তিনি অর্দ্ধেক দেশ তাঁহার ধর্মে আনিয়াছিলেন।

চার্বাকেরা ভয়ানক ভয়ানক মত প্রচার করিতেন—উনবিশ শতাব্দীতেও লোকে এরপ স্পষ্ট থোলা খাঁটী জড়বাদ প্রচারে সাহস করে না। এই চার্ব্বাকগণ মন্দিরে মন্দিরে, নগরে নগরে প্রচার করিতেন—ধর্ম মিথ্যা, উহা পুরোহিতগণের স্বার্থ চরিতার্ধ করিবার উপায় মাত্র, বেদ ভণ্ড ধূর্ত্ত নিশাচরদিগের রচনা—ঈশর্বও নাই, আত্মাও নাই। যদি আত্মা থাকেন, তবে স্তী-প্রের প্রণরাক্তই হইয়া কেন তিনি ফিরিয়া আসেন না ? তাহাদের এই ধারণা ছিল বে, যদি আত্মা থাকেন, তবে মৃত্যুর পরও তাহার ভাগবাসা প্রণয় সব থাকে, তিনি ভাল খাইতে, ভাল পরিতে চান। Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS মায়া ও ঈশ্বধারণার ক্রমবিকাশ।

এইরূপ ধারণাসম্পন্ন হইলেও, কেহই চার্ন্বাকদিগের উপর কোন অত্যাচার করে নাই।

আমরা ধর্মবিষয়ে স্বাধীনতা দিয়াছিলাম, তাহার ফলস্বরূপ এখনও ধর্মজগতে আমাদের নহাশক্তি বিরাজিত। তোমরা সামাজিক বিষয়ে সেই স্বাধীনতা দিয়াছ, তাহার ফল—তোমাদের অতি স্থলর সামাজিক প্রণালী। আমরা সামাজিক উন্নতি-বিষয়ে किছ यारीना पिट नांटे, खन्ताः आमारात ममाख महीर्। তোমরা ধর্মসম্বন্ধে স্বাধীনতা দাও নাই, ধর্মবিষয়ে প্রচলিত মতের ব্যতিক্রম করিলেই অমনি বন্দুক তরবারি বাহির হইত; তাহার ফল—ইউরোপীয় ধর্মভাব সঙ্কীর্ণ। ভারতে সমাজের শুঝল थूनिया मिरा इटेरन, जात देखेरतारा धर्मात मुखन थूनिया नटेरा ररेरा। जरारे উन्नजि ररेरा। यमि जामना, এर जाशास्त्रिक নৈতিক বা সামাজিক উন্নতির ভিতরে যে একত্ব রহিয়াছে, তাহা ধরিতে পারি, যদি জানিতে পারি,—উহারা একই পদার্থের বিভিন্ন विकाममाज, তবে धर्म जामारमत ममास्त्रत मरधा श्रादम कतिरत, व्यामारमञ्ज क्षीवत्मञ প্রতি মুহূর্ত্তই ধর্মভাবে পূর্ণ হইবে। ধর্ম षामात्मत्र कीरानत প্রতি কার্য্যে প্রবেশ করিবে—ধর্ম বলিতে যাহা কিছু বুঝার, সেই সমুদর আমাদের জীবনে তাহার প্রভাব বিস্তার করিবে। বেদান্তের আলোকে তোমরা ব্রিবে, সব বিজ্ঞান কেবল ধর্মেরই বিভিন্ন বিকাশমাত্র; জগতের আর সব জিনিষও এরপ।

তবে আমরা দেখিলাম, স্বাধীনতা থাকাতেই ইউরোপে এই সকল বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে; আর আমরা দেখিতে . c · Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
ভ্যানযোগ

পাই, আশ্চর্য্যের বিষয়, সকল সমাজেই ছইটী দল দেখিতে পাজা যায়। এক দল সংহারক, আর এক দল সংগঠনকারী। মনে কর, সমাজে কোন দোষ আছে, অমনি একদল উঠিয়া গালাগানি করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহারা অনেক সময় গোঁড়ামান্ত হইয়া দাঁড়ান। সকল সমাজেই ইহাদিগকে দেখিতে পাইরে; আর স্ত্রীলোকেরাই অধিকাংশ এই চীৎকারে যোগ দিরা থাকে, কারণ, তাহারা অভাবতঃই ভাবপ্রবণ। যে কোন ব্যক্তি দাঁড়াইয়া কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে, তাহারই দলবৃদ্ধি হইতে থাকে। ভাঙ্গা সহজ; একজন পাগল সহজে যাহা ইচ্ছা ভাঙ্গিতে পারে, কিন্তু তাহার পক্ষে কিছু গড়া কঠিন।

সকল দেশেই এইরূপ অসিছ্বিয়ে প্রতিবাদী কোন না কোন আকারে বর্ত্তনান দেখিতে পাওরা যার; আর তাহারা মনে করে—কেবল গালাগালি দিরা, কেবল দোষ প্রকাশ করিয়া দিয়াই তাহারা লোককে ভাল করিবে। তাহাদের দিক্ হইতে দেখিলে মনে হয় বটে—তাহারা কিছু উপকার করিতেছে, কিন্তু বাস্তবিদ্ তাহারা অধিক অনিষ্টই করিয়া থাকে। কোন জিনিস ত আর এক দিনে হয় না। সমাজ একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই, আর পরিক্রিন অর্থে—কারণ দ্র করা। মনে কর, এখানে অনেক দোষ আছে, কেবল গালাগালি দিলে কিছু হইবে না, কিন্তু মূলে গমন করিতে হইবে। প্রথমে ঐ দোবের হেতু কি নির্ণয় কর, তার পর উহা দ্র কর, তাহা হইলে উহার ফলস্করপ দোষ আপনিষ্ট চলিয়া যাইবে। চীৎকারে কোন ফল হইবে না, তাহাতে বয়া অনিষ্টই আনয়ন করিবে।

পূর্বকথিত অপর দলের হাদরে কিন্তু সহামুভূতি ছিল। জাহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন বে, দোষ নিবারণ করিতে হইলে, উহার কারণ পর্যান্ত গমন করিতে হইবে। বড় বড় সাধু মহাত্মাগণকে লইরাই এই দল গঠিত। একটা কথা তোমাদের স্মরণ রাখা আবশ্রক যে, জগতের সকল শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণই বলিরা গিয়াছেন,— আমরা নাশ করিতে আসি নাই, পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহাকে সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। অনেক সময় লোকে আচার্য্যগণের এইরূপ মহৎ উদ্দেশ্য না ব্ৰিয়া, তাঁহারা সাধারণ লোকের মতে সায় দিয়া তাঁহাদের অমুপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন, বলিয়া থাকে। এথনও অনেকে এইরূপ বলিয়া থাকে যে, ইহারা যাহা সভ্য বলিয়া ভাবিতেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে সাহস করিতেন না, ইহারা কতকটা কাপুরুষ ছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এই সকল একদেশদশীরা এই সকল মহাপুরুষগণের হাদয়স্থ প্রেমের অনন্ত শক্তি অতি অন্নই ব্ঝিতে পারে। তাঁহারা জগতের নরনারীগণকে তাঁহাদের সম্ভান-স্বরূপ দেখিতেন। তাঁহারাই যথার্থ পিতা, তাঁহারাই যথার্থ দেবতা, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই জন্য অনন্ত সহামুভূতি এবং ক্ষমা ছিল— তাঁহারা সর্বাদা সহু এবং ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন,—কি করিয়া মানবসমাজ সংগঠিত হইবে; স্কতরাং তাঁহারা অতি ধীরভাবে, অতিশয় সহিষ্ণুতার সহিত তাঁহাদের সঞ্জীবন ঔষধপ্রয়োগ করিতে লাগিলেন। লোককে তাঁছারা গালাগালি দেন নাই বা ভর দেখান নাই, কিন্তু অতি ধীরভাবে णशांक এक এक পদ कतिया भथ (मथारेया नरेया भियां हिलन। ইহারাই উপনিষদের রচয়িতা। তাঁহারা বেশ জানিতেন,—ঈশরীয় Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
ভোনবোগ।

প্রাচীন ধারণাসকল উন্নত-নীতি-সঙ্গত ধারণার সহিত মেলে না।
তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে জানিতেন,—ঐ সকল খণ্ডনকারীদের ভিতরই
অধিক সত্য আছে; তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে জানিতেন,—বৌদ্ধ ও
নান্তিকগণ যাহা প্রচার করিতেন, তাহার মধ্যে অনেক মহৎ মহৎ
সত্য আছে; কিন্তু তাঁহারা ইহাও জানিতেন,— যাহারা পূর্বমতের
সহিত কোন সম্বন্ধ রক্ষা না করিরা নৃতন মত স্থাপন করিতে চাহে,
যাহারা যে স্ত্রে মালা গ্রথিত, তাহাকে ছিন্ন করিতে চাহে,
যাহারা শৃত্যের উপর নৃতন সমাজ গঠন করিতে চাহে, তাহারা
সম্পূর্ণরূপে অক্কতকার্য্য হইবে।

আমরা কথনই নৃতন কিছু নির্মাণ করিতে পারি না, আমরা কেবল পুরাতন বম্বর স্থান পরিবর্ত্তন করিতে পারি মাত্র। বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, স্থতরাং আমাদিগকে ধৈর্য্যের সহিত শান্তভাবে লোকের সত্যামুসন্ধানের জন্ম নিযুক্ত শক্তিকে পরি-চালন করিতে হইবে, যে সত্য পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত, তাহারই সম্পূর্ণভাব জানিতে হইবে। স্নতরাং ঐ প্রাচীন ঈশ্বরধারণা वर्खमान कालात अञ्चलपुक विनया এकেवात উড़ारेया ना पिया, তাঁহারা উহার মধ্যে ধাহা সত্য আছে, তাহার অরেষণ করিছে লাগিলেন; তাহার ফল—বেদাস্তদর্শন। তাঁহারা প্রাচীন দেবতা সকল এবং জগতের শাস্তা এক ঈশ্বরের ভাব হইতেও উচ্চতর ভাবসকল আবিষ্কার করিতে লাগিলেন—এইরূপে তাঁহারা বে উচ্চতম সত্য আবিষ্কার করিলেন, তাহাই নিশুণ পূর্ণব্রহ্ম নামে অভিহিত—এই নিশুণ ব্রহ্মের ধারণায়, তাঁহারা জগতের <sup>মধ্যে</sup> এক অখণ্ড সন্তা দেখিতে পাইয়াছিলেন।

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS মায়া ও স্থানধারণার ক্রমবিকাশ।

"বিনি এই বছত্বপূর্ণ জগতে সেই এক অখণ্ডস্বরূপকে দেখিতে পান, বিনি এই মরজগতে সেই এক অনস্ত জীবন দেখিতে পান, বিনি এই জড়তা ও অজ্ঞানপূর্ণ জগতে সেই একস্বরূপকে দেখিতে পান, তাঁহারই শার্যতী শান্তি, আর কাহারও নহে।"

## মায়া ও মুক্তি।

কবি বলেন,—"আমরা জগতে প্রবেশ করিবার সময় আমাদের अन्हारम्हर्म रान दित्रभात जनमञ्जान नहेत्रा अत्यम कति।" किंद्र সত্য কথা বলিতে গেলে, আমরা সকলেই এক্লপ মহিমামঞ্জিত ইইরা সংসারে প্রবেশ করি না; আমাদের অনেকেই কুদ্মটিকার কালিমা পশ্চাতে টানিয়া জগতে প্রবেশ করে; ইহাতে কোন मत्नर नारे। जामता, जामात्मत मत्था मकत्नरे, त्यन युद्धत्कत्व যুদ্ধের জন্ম প্রেরিত হইয়াছি। কাঁদিয়া আমাদিগকে এই জগতে প্রবেশ করিতে হইবে—বথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আপনার প্র कित्रा नरेक रहेत- এই जनस सीवन-ममूर्क्त मधा भकाष কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত না রাখিয়া পথ করিয়া লইতে হইবে—সমুখে আমরা অগ্রসর, পশ্চাতে অনন্ত যুগ পড়িয়া রহিয়াছে, সমুর্থেও অনন্ত। এইরূপে আমরা চলিতে থাকি, অবশেষে মৃত্যু আমির আমাদিগকে এই ক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়া দেয়—জ্বী বা পরাজিত কিছুই নিশ্চর নাই ;—ইহাই মারা।

বালকের হাদরে আশা বলবতী। বালকের বিন্দারিত নর্মন্দ সমক্ষে সমূদরই যেন একটা সোণার ছবি বলিরা প্রতিভাত হর; সে ভাবে,—আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। কিন্তু যাই মে অগ্রসর হয়, অমনি প্রতি পদবিক্ষেপে প্রাকৃতি বজ্রদৃঢ় প্রাচীর- স্বরূপে তাহার গতিরোধ করিয়া দণ্ডারমান হন। বার বার এই প্রাচীর ভঙ্গ করিবার উদ্দেশে সে বেগে তত্বপরি উৎপতিত হইতে পারে। সারা জীবন যেমন সে অগ্রসর হয়, অমনি তাহার আদর্শ যেন তাহার সন্মুখ হইতে সরিয়া সরিয়া যায়—শেষে মৃত্যু আসিয়া হয়ত নিস্তার;—ইহাই মায়া।

বৈজ্ঞানিক উঠিলেন—মহা জ্ঞানপিপাস্থ। তাঁহার পক্ষে এমন কিছুই নাই, যাহা তিনি না ত্যাগ করিতে পারেন, কোন চেষ্টাতেই তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিতে পারে না। তিনি ক্রমাগত অগ্রসর হইরা, প্রকৃতির একটীর পর একটী গুপ্ততত্ব আবিষ্কার করিতেছেন-প্রকৃতির অন্তঃস্থল হইতে অভ্যন্তরীণ গৃঢ় রহস্ত সকল উদবাটন করিতেছেন—কিন্ত ইহার উদ্দেশ্য কি? এ সব করিবার উদ্দেশ্য কি ? আমরা এই বৈজ্ঞানিকের গৌরব করিব কেন? কেন তিনি যশোলাভ করিবেন? প্রকৃতি কি, মাহুষ যতদূর জানিতে পারে, তদপেক্ষা অনস্তগুণে অধিক জানিতে পারেন না ? তাহা হইলেও তিনি কি জড় নহেন ? জড়ের অমুকরণে গৌরব কি ? বজ্র যত প্রভূত-পরিমাণে তড়িৎ-শক্তি-্সিরবিষ্টই হউক না কেন, প্রক্লতি উহাকে যতদ্র ইচ্ছা ততদুর নিক্ষেপ করিতে পারেন। যদি কোন মানুষ তাহার শতাংশের একাংশ করিতে পারে, তবে আমরা তাহাকে একেবারে আকালে তুলিরা দিই। কিন্ত ইহার কারণ কি ? প্রকৃতির অমুকরণ— যুত্যুর অহকরণ—জাড্যের অহুকরণ—অচেতনের অহুকরণের জন্ত কেন তাঁহার প্রশংসা করিব ?

শাধাকর্ষণশক্তি অতি বৃহত্তম পদার্থকে পর্যান্ত খণ্ড বিখণ্ড ১২৭ Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া ফেলিতে পারে, তথাপি উহা জড়শক্তি। জড়ের জন্ করণে কি ফল ? তথাপি আমরা সারা জীবন কেবল উহার জন্মই চেষ্টা করিতেছি;—ইহাই মারা।

ইন্দ্রিরগণ মান্ন্র্যকে টানিরা বাহিরে লইরা যার। মেপানে কোন ক্রমে স্থপ পাওরা যার না, মান্ন্র্যে সেপানে স্থপের অরেশ করিতেছে। অনন্ত যুগ ধরিরা আমরা সকলেই এই উপদেশ পাইতেছি—এ সব রুখা; কিন্তু আমরা নিথিতে পারি না। নিজে না ঠেকিলে শিখাও অসম্ভব। ঠেকিতে হইবে—হয়ত তীর আঘাত পাইব। তাহাতেই আমরা কি শিথিব ? না, তখনও নহে। পতঙ্গ বেমন পুনঃপুনঃ অগ্নির অভিমুখে ধাবমান হয়, আমরাও তেমনি পুনঃপুনঃ বিষরসমূহের দিকে বেগে যাইতেছি—যদি কিছু স্থপ পাই। ফিরিরা ফিরিরা আবার নৃতন উৎসাহে যাইতেছি। এইরপেই আমরা অগ্রসর হই। শেষে প্রভারিত ও ভগ্রহন্তপদ হইরা অবশেষে মরিরা যাই;—ইহাই মারা।

আমাদের বৃদ্ধির্ত্তি সম্বন্ধেও তদ্ধপ। আমরা জগতের রহন্থ মীমাংসার চেষ্টা করিতেছি—আমরা এই জিজ্ঞাসা, এই অমুসন্ধান-প্রবৃত্তিকে বন্ধ করিরা রাখিতে পারি না; কিন্তু আমাদিগের ইং জানিয়া রাখা উচিত,—জ্ঞান লব্ধব্য বস্তু নহে—করেক পদ অগ্রসর হইলেই, অনাদি অনন্ত কালের প্রাচীর আসিরা মধ্যে ব্যবধান স্বরূপে দণ্ডারমান হয়, আমরা উহা লজ্মন করিতে পারি না। করেক পদ অগ্রসর হইলেই, অসীম দেশের ব্যবধান আসিরা উপস্থিত হয়—উহাকে অতিক্রম করা যায় না; সমুদ্রই অন্তিক্রমণীয় ভাবে কার্য্যকারণক্রপ প্রাচীরে সীমাবদ্ধ। আমরা উহাদিগকে ছাড়াইয়া যাইতে পারি না। তথাপি আমরা চেষ্টা করিয়া থাকি। চেষ্টা আমাদিগকে করিতেই হয় ;—ইহাই মায়া।

প্রতি নিঃখানে, ছদরের প্রতি আঘাতে, আমাদের প্রত্যেক গতিতে আমরা বিবেচনা ক্রি,—আমরা স্বাধীন, আবার তন্মুহর্তেই আমরা দেখিতে পাই,—আমরা স্বাধীন নই। ক্রীতদাস—প্রকৃতির ক্রীতদাস আমরা—শরীর, মন, সর্ব্ববিধ চিন্তা এবং সকল ভাবেই প্রকৃতির ক্রীতদাস আমরা।—ইহাই মারা।

এমন জননীই নাই, যিনি তাঁহার সম্ভানকে অভ্ত শিশু—
মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস না করেন। তিনি সেই ছেলেটাকে
লইয়াই মাতিয়া থাকেন—সেই ছেলেটার উপর তাঁহার সমৃদয়
প্রাণটা পড়িয়া থাকে। ছেলেটা বড় হইল—হয়ত মহা মাতাল,
পশুতুলা হইয়া উঠিল—জননীর প্রতি অসদ্বাবহার করিতে
লাগিল। যতই এই অসদ্বাবহার বাড়িতে থাকে, মায়ের ভালবাসাও তত বাড়িতে থাকে। জগৎ উহাকে মায়ের নিঃমার্থ
ভালবাসা বলিয়া খ্ব প্রশংসা করে—তাহাদের স্বপ্নেও মনে উদয়
হয় না য়ে, সেই জননী জন্মাবিধ একটা ক্রীডদাসীতুল্যমাত্র—
তিনি না ভালবাসিয়া থাকিতে পারেন না। সহস্রবার তাঁহার
ইছা হয়—তিনি উহা ত্যাগ করিবেন, কিন্তু তিনি পারেন না।
তিনি কত্তকগুলি প্রপ্রামাণ উহার উপর ছড়াইয়া, উহাকেই
আশ্চর্য্য ভালবাসা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।—ইহাই মায়া।

জগতে আমরা সকলেই এইরূপ। নারদও একদিন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—'প্রভূ, তোমার মায়া কিরূপ, তাহা দেখাও।' করেক দিন গত হইলে, কৃষ্ণ নারদকে সঙ্গে করিয়া একটা অরণ্যে লইয়া र्शालन। ज्ञानक मूत्र शिश्रा क्रयः विलालन,—'नातम, ज्यामि त्र তৃষ্ণার্ভ, একটু জল আনিয়া দিতে পার ?' নারদ বলিলেন,—'প্রভূ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি জল লইয়া আসিতেছি। এ বলিয়া নারদ চলিয়া গেলেন। ঐ স্থান হইতে কিয়দ্ধরে একী গ্রাম ছিল; নারদ সেই গ্রামে জলের অনুসন্ধানে প্রবেশ করিলে। তিনি একটা দারে গিয়া ঘা মারিলেন, দার উন্মুক্ত হইল, একা পরমা স্থন্দরী কন্তা তাঁহার সমুথে আসিলেন। তাঁহারে দেখিরাই নারদ সমুদর ভূলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রভূ त ভাহার জন্ম অপেক্ষা করিতেছেন, তিনি যে তৃঞার্ত্ত, হয় ভূফার তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইবার উপক্রম হইয়াছে, নারাও সমুদর ভূলিয়া গেলেন। তিনি সব ভূলিয়া সেই কস্তাটীর সহি কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন—ক্রমে পরস্পরের প্রতি পরস্পরে প্রাণয়সঞ্চার হইল। তথন নারদ সেই কন্সার পিতার নিক এ ক্সার জন্ত প্রার্থনা করিলেন—বিবাহ হইয়া গেল—তাঁহার সেই গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন—ক্রমে তাঁহাদের সক্ষ সম্ভতি হইল। এইরূপে দাদশবর্ষ অতিবাহিত হইল। তাঁয়া খন্তরের মৃত্যু হইল—তিনি খন্তরের সম্পত্তির উত্তরাধিকা হইলেন এবং পুত্রকলত, ভূমি, পশু, সম্পত্তি, গৃহ প্রভৃতি ন বেশ স্থথে স্বচ্ছনে কাটাইতে লাগিলেন। অস্ততঃ তাঁহার বো হইতে লাগিল,—তিনি বেশ স্থাধে স্বচ্ছদে আছেন। এই गर সেই দেশে বন্ধা আসিল। একদিন রাত্রিকালে নদী <sup>বো</sup> অতিক্রে করিয়া উভয় ক্ল প্লাবিত করিল, আর সমুদর গ্রাষ্ট্রী জনমগ্ন হইল। অনেক বাড়ী পড়িতে লাগিল—মাকুৰ পট স ভাসিরা গিরা ভূবিরা যাইতে লাগিল—শ্রোতের বেগে সবই ভাসিরা যাইতে লাগিল। নারদকে পলায়ন করিতে হইল। এক হাতে তিনি স্ত্রীকে ধরিলেন, অপর হস্ত দারা ছইটী ছেলেকে ধরিলেন, আর একটা ছেলেকে কাঁধে লইরা এই ভরম্বর নদী হাঁটিরা পার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিয়দ,র অগ্রসর হইলেই তরঙ্গের বেগ অত্যন্ত অধিক বোধ হইল। নারদ স্কন্ধন্থ শিশুটীকে কোন ক্রমে রাখিতে পারিলেন না ; দে পড়িয়া গিয়া তরঙ্গে ভাসিয়া গেল। নিরাশায়— ছঃথে নারদ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাহাকে রক্ষা করিতে গিয়া আর একজন - যাহার হাত ধরিয়া ছিলেন, সে—হাত ফশ্কাইরা ডুবিরা গেল। তাঁহার পত্নীকে তিনি তাঁহার শরীরের সমুদর শক্তি প্রয়োগ করিয়া ধরিয়াছিলেন, তরঙ্গের বেগে অবনেবে তাহাকেও তাঁহার হাত ছিনাইরা ণইল, তিনি স্বয়ং কুলে নিক্ষিপ্ত হইয়া মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন ও অতি কাতরস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় কে যেন তাহার পৃষ্ঠদেশে মৃত্ আঘাত করিল; কে যেন বলিল,—'বৎস, কই, জল কই ? তুমি জল আনিতে গিয়াছিলে, আমি তোমার জন্ম অপেক্ষা করিতেছি। তুমি আধ ঘণ্টা হইল গিয়াছ।' णांध चन्छे। नांतरमत मरन घामम वर्ष अिकांख इरेग्नाहिन, পার আধ ঘণ্টার মধ্যে এই সমস্ত দৃশ্র তাঁহার মনের ভিতর দিয়া চলিয়াছিল—ইহাই মায়া। কোন না কোনরূপে আমরা এই মারার ভিতর রহিরাছি। এ ব্যাপার বুঝা বড় কঠিন-বিষয়টীও वि कि वि । देशत जारभर्य कि १ जारभर्या এই,—ग्राभात वर्ष Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভন্নানক—সকল দেশেই মহাপুরুষগণ এই তত্ত্ব প্রচার করিরাছে, সকল দেশের লোকেই এই তত্ত্ব শিক্ষা পাইরাছে, কিন্তু ব্য অল্প লোকেই ইহা বিশ্বাস করিয়াছে; তাহার কারণ এই,— নিজে না ভূগিলে, নিজে না ঠেকিলে, আমরা ইহা বিশ্বাস করিছে পারি না। বাস্তবিক বলিতে গেলে—সমুদ্যুই বৃথা—সমুদ্যু মিথা।

🏅 সর্বসংহারক কাল আসিয়া সকলকেই গ্রাস করেন, 🐽 আর অবশিষ্ট রাখেন না। তিনি পাপকে গ্রাস করেন, গাণীর গ্রাস করেন, রাজাকে প্রজাকে, স্থন্দর কুৎসিত—সকলকেই গ্রাম করেন, কাহাকেও ছাড়েন না। সবই সেই এক চরমগডি-বিনাশের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমাদের জ্ঞান, বি, বিজ্ঞান—সবই সেই এক অনিবার্য্যগতি মৃত্যুর দিকে অঞ্জ **र्रेट्टि । े क्रिंटे के जिल्ला गिजिया मार्थ नार, क्रिंटे** বিনাশাভিমুখী গতিকে এক মুহুর্ত্তের জন্মও রোধ করিয়া রাখিন পারে না। আমরা উহাকে ভূলিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতে পারি, रयमन त्कान तिल्ल महामात्री छेथिछ इहेल, मण्यान नृज ध অন্তান্য বুথা চেষ্টা করিয়া লোকে সমুদয় ভূলিতে চেষ্টা করি পক্ষাঘাতগ্রস্তের ন্যায় গতিশক্তিরহিত হইয়া থাকে। আমরাও <sup>এই</sup> রূপে এই মৃত্যুচিন্তাকে ভূলিবার জন্য অতি কঠোর দৌ করিতেছি—সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ন্ত্রখের দারা ভূলিয়া থাকিতে টো করিতেছি, কিন্তু তাহাতে উহার নিবৃত্তি হয় না।

লোকের সন্মুখে হটী পথ আছে। তন্মধ্যে একটী পথ সকৰি জানেন—তাহা এই,—"জগতে হঃখ আছে, কষ্ট আছে, সব সঞ্চ কিন্তু ও সম্বন্ধে মোটেই ভাবিও না। 'যাবজ্জীবেৎ স্থং জীবেৎ ঝণং কৃতা দ্বতং পিবেৎ।' হঃথ আছে বটে, কিন্তু ওদিকে নজর দিও না। যা একটু আধটু স্থ পাও, তাহা ভোগ করিয়া লও, এই সংসারচিত্রের ছান্নামর অংশের দিকে লক্ষ্য করিও না—কেবল আলোকময় অংশের দিকেই লক্ষ্য করিও।" এই মতে কিছু সত্য আছে বটে, কিন্তু ইহাতে ভয়ানক বিপদাশক্ষাও আছে। ইহার মধ্যে সত্য এইটুকু যে, ইহাতে আমাদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত রাথে। আশা এবং এইরূপ একটা প্রত্যক্ষ আদর্শ আমাদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত ও উৎসাহিত করে বটে, কিন্তু উহাতে এই এক বিপদ্ আছে যে, শেষে হতাশ হইয়া সব চেষ্টা ছাড়িয়া দিতে হয়। বাঁহারা বলেন,— "সংসারকে যেমন দেখিতেছ, তেমনই গ্রহণ কর; যতদূর স্বচ্ছন্দে থাকিতে পার, থাক; হু:থকষ্ট সমুদর আসিলেও তাহাতে সম্বষ্ট থাক ; আঘাত পাইলে বল—উহারা আঘাত নহে, পুষ্পরৃষ্টি ; দাসবং পরিচালিত হইলেও বল—আমি মুক্ত, আমি স্বাধীন; অপরের নিকট এবং নিজের নিকট ক্রমাগত মিথ্যা কথা বল, কারণ, সংসারে থাকিবার—জীবনধারণ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়,"—তাঁহা-मिगत्क वांश रहेंग्रा अवत्मत्व रेटा कतित्व रंग्र। रेटात्केर भाका সাংসারিক জ্ঞান বলে, আর এই উনবিংশ শতাব্দীতে এই জ্ঞান ৰত সাধারণ. কোন কালে উহা এত সাধারণ ছিল না; তাহার কারণ এই,—লোক এখন যেমন তীব্র আঘাত পাইরা থাকে, কোন কালে এত তীব্ৰ আঘাত পাইত না, প্ৰতিঘদ্বিতাও কথন এত অধিক তীব্র ছিল না ; মানুষ এক্ষণে তাহার অপর ভাতার প্রতি राष्ट्र निष्ट्र के उपन हिल ना, जात अरेखनारे अकरन अरे मासनी

į

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রদত্ত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানকালে এই উপদেশই অধিকপরিমাণে প্রদত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু এই উপদেশে এখন কোন ফল হয় য়, কোন কালেই হয় না। গলিত শবকে আর কতকগুলি ফুল চাগা দিয়া রাখা যায় না—অসম্ভব বেশী দিন চলে না; একদিন দ্বাফুলগুলি সব উড়িয়া যাইবে, তখন সেই শব পূর্ব্বাপেক্ষা বীজ্জারপে প্রতিভাত হইবে। আমাদের সমৃদয় জীবনও এই প্রকার। আমরা আমাদের প্রাতন পচা বা সোণার কাপড়ে মুড়িয়া রাধিয়ার চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু একদিন আসিবে, যখন সেই সোগার কাপড় খসিয়া পড়িবে, আর সেই ক্ষত অতি বীভৎসভাবে নয়ন সমক্ষে প্রকাশিত হইবে। তবে কি কিছু আশা নাই ? এ ক্যাসত্য যে, আমরা সকলেই মায়ার দাস, আমরা সকলেই মায়ার জন্মগ্রহণ করিয়াছি, মায়াতেই আমরা জীবিত।

তবে কি কোন উপায় নাই, কোন আশা নাই ? আমরা বে সকলেই অতি গ্র্দশাপন্ন, এই জগৎ যে বাস্তবিক একটা কারাগান, আমাদের পূর্বপ্রাপ্ত মহিমার ছটাও যে একটা কারাগৃহনাই, আমাদের বৃদ্ধি এবং মনও যে কারাস্থরপ, তাহা শত শত যুগ ধরিন লোকে জ্ঞাত আছে। মানুষ যাহাই বলুক না কেন, এমন লোকই নাই, যিনি কোন না কোন সময়ে ইহা প্রাণে প্রাণে অমুভব করিন থাকে, কারণ, তাহাদের সারা জীবনের সঞ্চিত অভিক্রম বহিরাছে; প্রকৃতির মিথ্যা ভাষা তাহাদিগকে বড় অধিক ঠকাইটে পারে না। এই বন্ধন অতিক্রমের উপায় কি ? এই বন্ধনগুলিকে অভিক্রম করিবার কি কোন উপায় নাই ? আমরা দেখিতেই

এই ভন্তমন ব্যাপার—এই বন্ধন আমাদের সমুখে পশ্চাতে সর্বত शांकिलाও, এই इःथकर्ष्टंत मस्यारं, এই জগতেই, स्वशांन जीवन ও মৃত্যু একার্থক, এথানেও এক মহাবাণী সকল যুগে, সকল দেশে, সকল ব্যক্তির হৃদরাভ্যন্তর দিয়া যেন উত্থিত হইতেছে,—"দৈবী হেষা গুণুমরী মম মারা ছরতায়া। মানেব যে প্রপদ্ধস্তে মারামেতাং তরন্তি তে।" "আমার এই দৈবী ত্রিগুণ্ময়ী মায়া অতি কঠে অতিক্রম করা যায় ৷ বাঁহারা আমার শরণাপর হন, তাঁহারা এই মায়া অতিক্রম করেন।" "হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোকগণ, আইস, আমি তোমাদিগকে আশ্রয় দিব।" এই বাণীই আমাদিগকে ্কুমাগত সমুখে অগ্রসর করিতেছে। মানুষ ইহা শুনিরাছে, এবং অনন্ত যুগ ইহা শুনিতেছে। যথন মানুষের সবই যায় বার হইয়াছে বোধ হয়, যখন আশা ভঙ্গ হইতে থাকে, যখন মান্তবের নিজ বলের প্রতি বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যায়, য়খন সমুদয়ই যেন তাহার আঙ্গুল গলিয়া পলাইতে থাকে এবং জীবন একটা ভগ্নস্তূপে পরিণত হয় মাত্র, তথনই সে এই বাণী শুনিতে পায়—আর ইহাই ধর্ম।

তাহা হইলেই হইল, একদিকে এই অভর বাণী, এই আশাপ্রদ বাক্য বে,—"এই সমুদরই কিছুই নর, এই সমুদরই মারা, ইহা উপলব্ধি কর, কিন্তু মারার বাহিরে বাইবার পথ আছে।" অপর দিকে, আমাদের সাংসারিক ব্যক্তিগণ বলেন,—"ধর্ম দর্শন—এ সব বাজে জিনিষ লইরা মাথা বকাইও না। জগতে বাস কর; এই জগৎ ঘোর অভভপূর্ণ বটে, কিন্তু ষত্দ্র পার, ইহার সন্থাবহার করিরা লও।" সাদা কথার ইহার অর্থ এই,—ভণ্ডভাবে দিবারাত্রি প্রতারণাপূর্ণ জীবন যাপন কর— Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS জ্বান্যোগ ।

তোমার ক্ষতগুলি ষতদূর পার, ঢাকিয়া রাথ। তালির উপর তানি দাও, শেষে আদত জিনিষ্টীই যেন নষ্ট হইয়া যায়, আর জি কেবল একটা 'তালির উপর তালি' হইয়া যাও। ইহাকেই বলে সাংসারিক জীবন। যাহারা এইরূপ জোড়াতাড়া তালি नहें। সম্ভষ্ট, তাহারা কথন ধর্মলাভ করিতে পারিবে না। যথন জীবনে বর্ত্তমান অবস্থায় ভয়ানক অশান্তি উপস্থিত হয়, যথন নিজ্ঞে জীবনের উপরও আর মমতা থাকে না, যথন এইরূপ তালি দেঞার উপর ভয়ানক দ্বণা উপস্থিত হয়, যথন মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার উপর ভয়ানক বিভূষণ জন্মায়, তথনই ধর্মের আরম্ভ হয়। সেই কেন প্রকৃত ধার্ম্মিক হইবার যোগ্য, যে, বৃদ্ধদেব বোধিবৃক্ষের নিরে দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রাণে প্রাণে বলিতে পারে। সংসারী হইবার ইচ্ছা তাঁহারও হৃদরে একবার উল্ভি হইয়াছিল। তখন তাঁহার এই অবস্থা— তিনি স্পষ্ট ব্ঝিতেছেন এই সাংসারিক জীবনটা একেবারে ভূল; অথচ ইহা হইতে বাহির হইবার কোন পথ আবিষ্কার করিতে পারিতেছেন না। প্রলোজ একবার তাঁহার নিকট আবিভূতি হইয়াছিল। সে যেন বিনদ, সত্যের অনুসন্ধান পরিত্যাগ কর, সংসারে ফিরিয়া গিয়া প্রাচীন প্রতারণাপূর্ণ জীবন যাপন কর, সকল জিনিসকে তাহার ভুল নাম দিয়া ডাক, নিজের নিকট এবং সকলের নিকট দিনরাত নিখা বলিতে থাক,—এইরূপ প্রলোভন তাঁহার নিকট একবার আসি ছিল, কিন্তু সেই মহাবীর অতুল বিক্রমে তৎক্ষণাৎ উহা জা করিয়া ফেলিলেন; তিনি বলিলেন,—"অজ্ঞানভাবে কেবল থাইয়া পরিয়া জীবনযাপনাপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেম: ; পরাজিত হইয়া জীবনযাপনা<sup>পেকা</sup> যুদ্ধকেত্রে মরা শ্রের:।" ইহাই ধর্মের ভিত্তি। যথন মানুষ এই ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হয়, তথন সে সত্য লাভ করিবার পথে চলিয়াছে, সে ঈশ্বর লাভ করিবার পথে চলিয়াছে, বুঝিতে হইবে। ধার্মিক হইবার জন্যও প্রথমেই এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জাবশুক। আমি নিজের পথ নিজে করিয়া লইব। সভ্য জানিব, অথবা এই চেষ্টায় প্রাণ দিব। কারণ, সংসারের দিকে ত আর কিছু পাইবার আশা নাই, ইহা শৃগুস্বরূপ—ইহা দিবারাত্রি অন্তর্হিত হইতেছে। অভ্যকার ফুলর আশাপূর্ণ তরুণ পুরুষ কল্যকার বৃদ্ধ। আশা আনন্দ সুথ-এ সকল মুকুলসমূহের ন্যায় কল্যকার र्गिनित्रशाल्डे नष्टे श्टेर्त । এ ७ এই मिक्त्र कथा ; अशत मिक् ব্যরের প্রলোভন রহিয়াছে—জীবনের সমুদয় অণ্ডভ ব্যর করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এমন কি, জীবন এবং জগতের উপর পর্যান্ত षग्री হইবার আশা রহিয়াছে। এই উপায়েই মানুষ নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে। অতএব যাহারা এই জন্মলাভের জন্য, সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য চেষ্টা করিতেছে, তাহারাই সত্যপথে রহিরাছে, আর বেদসকল ইহাই প্রচার করেন, 🚜 নিরাশ হইও না 🚶 পথ বড় কঠিন—বেন ক্রধারের ন্যায় হুর্গম; তাহা হইলেও নিরাশ হইও না ; উঠ, জাগ এবং তোমার চরম আদর্শে উপনীত হও 👸

বিভিন্ন ধর্মসমূহ, যে আকারেই মান্থবের নিকট আপন স্বরূপ অভিব্যক্ত করুক না কেন, তাহাদের সকলেরই এই এক মূল ভিত্তি। সকল ধর্মই জগৎ হইতে বাহিরে যাইবার অর্থাৎ মুক্তির উপদেশ দিতেছে। এই সকল বিভিন্ন ধর্মের উদ্দেশ্য—সংসার ও ধর্মের মধ্যে একটা আপোষ করিয়া লওয়া নহে, বরং ধর্মকে নিজ আদর্শে Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS ভংনিযোগ।

দুচপ্রতিষ্ঠিত করা, সংসারের সঙ্গে আপোষ করিয়া ঐ আদর্শকে চো করিয়া ফেলা নহে। প্রত্যেক ধর্মই ইহা প্রচার করিতেছেন, আ বেদান্তের কর্ত্তব্য-বিভিন্ন ধর্মভাবসকলের সামঞ্জস্যসাধন মেন এইমাত্র আমরা দেখিলাম.এই মুক্তিতত্ত্বে জগতের উচ্চতম ও নিয়ন্ত সকল ধর্ম্মের মধ্যে সামঞ্জন্ম রহিয়াছে। আমরা যাহাকে অভান घृणिত कूमःस्रात विन, जावात याश मर्त्साफ मर्गन, मकनश्चित्रहे এই এক সাধারণ ভিত্তি যে, তাহারা সকলেই এ এক প্রকার महर्षे रहेरा निखात्त्रत अथ प्रथिश्यो प्रमा, व्याः वरे मन्न ধর্ম্মের অধিকাংশগুলিতেই প্রপঞ্চাতীত পুরুষ-বিশেষের—প্রাকৃতি নিয়ম দারা অবদ্ধ অর্থাৎ নিত্যমুক্ত পুরুষ-বিশেষের সাহালে এই মুক্তিলাভ করিতে হয়। এই মুক্ত পুরুষের স্বরূপদম্বন্ধে নান গোলযোগ ও মতভেদসত্ত্বেও,—সেই ব্রহ্ম, সগুণ বা নির্গুণ, মার্ম্মে ন্যায় তিনি জ্ঞানসম্পন্ন কি না, তিনি পুরুষ স্ত্রী বা ক্লীব,—এইয়া অনম্ভ বিচারসত্ত্বেও, বিভিন্ন মতের অতি প্রবল বিরোধসত্ত্বে আমরা উহাদের সকলগুলির মধ্যেই একত্বের যে স্বর্ণসূত্র উষ্ দিগকে গ্রথিত করিয়া রাথিয়াছে, তাহা দেখিতে পাই; স্থত্রা थे मकन विভिन्न**ा वा विद्याध** आमात्मन छीि छेरशानन कत्न ना আর এই বেদাস্তদর্শনে এই স্থবর্ণস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, আমাণে দর্শনসমক্ষে একটু একটু করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, আর ইহান প্রথমেই এই তত্ত্ব উপলব্ধ হয় যে, আমরা সকলেই বিভিন্ন পথ গাঁগ সেই এক মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছি; সকল ধর্মের <sup>এই</sup> সাধারণ ভাব।

আমাদের স্বখহংখ, বিপদ্ কষ্ট—সকল অবস্থার মধ্যেই <mark>আ</mark>র্যা ১৩৮ এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাই যে, আমরা ধীরে ধীরে সকলেই সেই সুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছি। প্রশ্ন হইল,—এই জগৎ বাস্তবিক কি ? কোথা হইতে ইহার উৎপত্তি, কোথায়ই বা ইহার লা প আর ইহার উত্তর প্রদত্ত হইল,—মুক্তিতে ইহার উৎপত্তি, মুক্তিতে বিশ্রাম, এবং অবশেষে মুক্তিতেই ইহার লয়। এই যে মুক্তির ভাব, আমরা বে বান্তবিক মুক্ত, এই আশ্চর্য্য ভাব ছাড়িয়া আমরা এক মুহূর্ত্তও চলিতে পারি না, এই ভাব ব্যতীত তোমার সকল কার্য্য, এমন কি, তোমার জীবন পর্যান্ত বৃথা। প্রতি মুহর্ত্তে প্রকৃতি আমাদিগকে দাস বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন, কিন্তু তাহার সঙ্গে मक्षरे এই অপর ভাবও আমাদের মনে উদর হইতেছে যে, তথাপি আমরা মুক্ত। প্রতি মুহুর্তে বেন আমরা মারা ছারা আহত হইরা বদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি, কিন্তু সেই মুহুর্ত্তেই, সেই আঘাতের দঙ্গে সঙ্গেই, 'আমরা বদ্ধ' এই ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আর এক ভাবও আমাদের উপলব্ধি হইতেছে যে, আমরা মুক্ত। ভিতরে কিছু যেন আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে যে, আমরা মৃক্ত। কিন্তু এই মুক্তিকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে, আমাদের মুক্ত স্বভাবকে প্রকাশ করিতে যে সকল বাধা উপস্থিত হয়, তাহাও একরপ অনতিক্রমণীয়। তথাপি ভিতরে, আমাদের অন্তরের অন্তন্তনে উश रान नर्सना विनाटिह, — जानि मूक, जानि मूक। जात यनि ত্মি জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মদকল আলোচনা করিয়া দেখ, তবে ত্মি ব্ঝিবে,—তাহাদের সকলগুলিতেই কোন না কোনরূপে এই ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। শুধু ধর্ম নয়-ধর্ম শন্ধটীকে আপনারা **षाठा छ महीर्ग षार्थ श्रह्म क तिरदन ना—मुमश मामाजिक जीवनी**  Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS জ্ঞান্যোগ।

কেবল এই এক মুক্তভাবের অভিব্যক্তিমাত্র। সকল সামাদ্ধি গতিই সেই এক মুক্তভাবের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। যেন স্কল্টে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই স্বর শুনিয়াছে—যে স্বর দিবারান্তি বলিতেছে,—"পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত সকলে আমার নিক আইস।" একরপ ভাষায় বা একরপ ভঙ্গীতে উহা প্রকাশিত না হইতে পারে, কিন্তু মুক্তির জন্ম আহ্বানকারিণী সেই বাণ কোন না কোনরূপে আমাদের সহিত বর্ত্তমান রহিয়াছে। আন্র এখানে যে জন্মিয়াছি, তাহাও ঐ বাণীর কারণে; আমাদের প্রত্যেক গতিই উহার জন্ম। আমরা জানি বা না জানি, আমরা সকলেই মুক্তির দিকে চলিয়াছি, আমরা জ্ঞাতদারে বা অজ্ঞাতদারে সেই বাণীর অনুসরণ করিতেছি। যেমন সেই মোহন বংশীবাদক (The Piper) বংশীধ্বনি দারা গ্রামের বালকগণকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, আমরাও তেমনি না জানিয়াই সেই মোহন ক্ষীর অনুসরণ করিতেছি।

আমরা নীতিপরায়ণ কেন ? না, আমাদিগকে অবশ্রই দেই বাণীর অনুসরণ করিতে হয়। কেবল জীবাত্মা নহেন, কিন্তু দেই বিরতন জড়পরমাণ্ হইতে উচ্চতম মানব পর্যান্ত সকলেই সেই ব্যাণ্ডনিয়াছেন, আর ঐ স্বরে গা ঢালিয়া দিবার জন্য চলিয়াছেন। আর এই চেষ্টায় পরস্পরে মিলিত হইতেছে, এ উহাকে ঠেলিয়া দিতেছে —আর ইহা হইতেই প্রতিদ্বন্দিতা, আনন্দ, চেষ্টা, সুখ, জীবন, মুগ — সমুদয়ের উৎপত্তি; আর এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাও ঐ বাণির সমীপে উপন্থিত হইবার জন্য উন্মন্ত চেষ্টার ফল বই আর কিছুই নয়। আমরা ইহাই করিয়া চলিয়াছি। ইহাই ব্যক্ত প্রকৃতির পরিচা।

এই বাণী শুনিতে পাইলে কি হয় ? তথন আমাদের সমুধস্থ দৃশ্য পরিবর্দ্ভিত হইতে থাকে। যখনই তুমি ঐ স্বরকে জানিতে পার,বুঝিতে পার বে, উহা কি, তথন তোমার সমুথস্থ সমুদর দৃশুই পরিবর্ত্তিত इहेबा यांत्र। এই कंगं९, यांहा शृद्धि यांत्रांत वीज्दम यूक्तत्केख हिन, তাহা আর কিছুতে—অপেক্ষাকৃত সৌন্দর্য্যপূর্ণ, স্থলরতর কিছুতে পরিণত হইরা যার। প্রকৃতিকে অভিসম্পাত করিবার তথন আর আমাদের কিছু প্রয়োজন থাকে না, জগৎ অতি বীভৎস অথবা এসমু-मुत्रहे दूथा—हेहा विनवांत्र आमारमत প্রয়োজন থাকে না, आमारमत काॅं क्रिवाর অথবা विनाश कतिवात्र ए कांन श्रास्त्र शांक ना। যখনই তুমি ঐ স্বরকে জানিতে পার, তখনই তুমি বুঝিতে পার,— वरे मकन किही, वरे मकन युष्त, প্রতিদ্বন্ধিতা, वरे लोनमान, वरे निर्मृत्रा, এই সকল क्रूज ऋथों पित अर्पाखन कि। उथन वृत्रित्व পারা যায় যে, উহারা প্রকৃতির স্বভাববশতঃই ঘটিয়া থাকে—স্মামরা জ্ঞাতসারে বা অক্ষাতসারে সেই স্বরের দিকে অগ্রসর হইতেছি विनिषारे এरेश्वनि घरिषा थाटक। अञ्चव ममूनव मानव्योवन, শমুদর প্রকৃতি কেবল সেই মুক্তভাবকে অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা ক্রিতেছে মাত্র; স্থ্যাও সেই দিকে চলিয়াছে, পৃথিবীও তজ্জ্ঞ স্থ্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, চক্রও তাই পৃথিবীর চতুর্দিকে বুরিয়া বেড়াইতেছে। সেই স্থানে উপস্থিত হইবার জন্ম সকল গ্রহ ভ্রমণ করিতেছে এবং পবনও বহিতেছে। সেই মুক্তির জগু বছ তীত্র নিনাদ করিতেছে, মৃত্যুও তাহারই জ্বন্ত চতুদিকে ঘুরিয়া विषारे । अकलारे सारे मिरक गारेवात बन्न राष्ट्री कतिराज्य । শাধুও সেই দিকে চলিয়াছেন, তিনি না গিয়া থাকিতে পারেন না, Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার পক্ষে উহা কিছু প্রশংসার কথা নহে। পাপীও তদ্রপ।
থুব দানশীল ব্যক্তি সেই স্বর লক্ষ্য করিয়া সরলভাবে চলিয়াছেন,
তিনি না গিয়া থাকিতে পারেন না; আবার ভয়ানক রূপণ ব্যক্তিও
সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছেন। যিনি মহা সৎকর্মশীন,
তিনিও সেই বাণী শুনিয়াছেন, তিনি সেই সৎকর্ম না করিয়া
থাকিতে পারেন না। আবার ভয়ানক অলস ব্যক্তিও তদ্রপ।
এক জনের অপর ব্যক্তি অপেকা অধিক পদখলন হইতে পারে,
আর বে ব্যক্তির থুব বেশী পদখলন হয়, তাহাকে আমরা হর্মন
বলি, আর বাহার পদখলন অয় হয়, তাহাকে আমরা সং বলি।
ভাল মন্দ এই ছইটা বিভিন্ন বস্তু নহে, উহারা, একই জিনিব;
উহাদের মধ্যে ভেদ প্রকারগত নহে, পরিমাণগত।

এক্ষণে দেখ; যদি এই মৃক্তভাবরূপ শক্তি বাস্তবিক সম্বাজ্ঞগতে কার্য্য করিতে থাকে, তবে আমাদের বিশেষ আদাচ্চ বিষয়—ধর্ম্মে উহা প্ররোগ করিলে দেখিতে পাই,—সমুদর ধর্মই ও একভাব দ্বারাই নিয়মিত হইরাছে। খুব নিম্নতম ধর্মাগুলির কথা ধর; সেই সকল ধর্মে হয়ত কোন মৃত পূর্ব্বপুরুষ অথবা ভরানক নির্চুর দেবগণ উপাসিত হন; কিন্তু তাহাদের উপাসিত এই দেবল বা মৃত পূর্ব্বপুরুষের মোটাম্টি ধারণাটা কি ? সেই ধারণা এই বে,—তাহারা প্রকৃতি হইতে উরত, এই মারা দ্বারা তাহারা কেনা অবগ্য তাহাদের প্রকৃতির ধারণা খুব সামান্য। তাহারা কেনা আর্থা তাহাদের প্রকৃতির ধারণা খুব সামান্য। তাহারা কেনা আর্থা ও বিপ্রকর্ষণ শক্তিদ্বরের সহিত পরিচিত। উপাসক একজন অক্ত ব্যক্তি, তাহার শ্ব স্থুল ধারণা—সে গৃহ-প্রাচীর ভাষ করিয়া বাইতে পারে না, অথবা শ্বে উড়িতে পারে না; স্ক্ররা

এই সকল বাধা অতিক্রম করা বা না করা ব্যতীত তাহার শক্তির আর উচ্চতর ধারণা নাই; স্থতরাং সে এমন দেবগণের উপাসনা করে, যাহারা প্রাচীর ভেদ করিয়া অথবা সাকাশের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতে পারেন, অথবা নিজরপ পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। মার্শনিক ভাবে দৃষ্টি করিলে, এইরপ দেবোপাসনার ভিতর কি রহস্ত নিহিত আছে? এই রহস্ত নিহিত আছে যে, এখানেও সেই মুক্তির ভাব রহিয়াছে, তাহার দেবতার ধারণা পরিজ্ঞাত প্রকৃতির ধারণা হইতে উরত। আবার যাহারা তদপেক্ষা উরত দেবতার উপাসক, তাহাদেরও সেই একই মুক্তির অপরবিধ ধারণা। যেমন প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা উরত হইতে থাকে, তেমনি প্রকৃতির প্রভু আত্মার ধারণাও উরত হইতে থাকে; অবশেবে আমরা একেশ্বর-বাদে উপনীত হই। এই মায়া—এই প্রকৃতি রহিয়াছেন, আর এই মায়ার প্রভু একজন রহিয়াছেন—ইহাই আমাদের আশার স্থল।

বেখানে প্রথম এই একেশ্বরবাদস্চক ভাবের আরম্ভ, সেইখানে বেদান্তেরও আরম্ভ। বেদান্ত উহা হইতেও গভীরতর তত্তামুসন্ধান করিতে চান। বেদান্ত বলেন,—এই মায়াপ্রপঞ্চের পশ্চাতে যে এক আত্মা রহিয়াছেন, বিনি মায়ার প্রভু, অথচ বিনি মায়ার অধীন নন, তিনি যে আমাদিগকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছিন এবং আমরাও যে সকলে তাঁহারই দিকে ক্রমাগত চলিতেছি, এই ধারণা সত্য বটে, কিন্তু এখনও যেন ধারণা স্পষ্ট হয় নাই, এখনও যেন এই দর্শন অস্পষ্ট ও অফুট—যদিও উহা স্পষ্টতঃ যুক্তির বিরোধী নহে। যেমন আপনাদের গুবগীতিতে আছে,—

'আমার ঈশ্বর তোমার অতি নিকটে,' বেদান্তীর পক্ষেও এই দ্বা খাটিবে, তিনি কেবল একটী শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া বলিবেন, 'আমার ঈশ্বর আমার অতি নিকটে।' আমাদের চরম পদ্ধ আমাদের অনেক দূরে, প্রকৃতির অতীত প্রদেশে, আমরা র তাহার নিকট ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছি, এই তফাত তলা ভাবকে ক্রমশঃ আমাদের নিকটবর্ত্তী করিতে হইবে, অবশ্র আদর্যে পবিত্রতা ও উচ্চতা বজায় রাখিয়া ইহা করিতে হইবে। মে क्षे जामर्ग क्रममः जामात्मत्र निक्छे श्रेरा থাকে—অবশেষে সেই স্বর্গন্থ ঈশ্বর যেন প্রকৃতিত্ব ঈশ্বরুগ উপলব্ধ হন, শেষে যেন প্রকৃতিতে এবং সেই ঈশ্বরে কোন এলে ना शांत्क, जिनिरे त्यन এर प्रश्मिन्ततत्र अधिष्ठां प्रत्नांक्ष व्यवस्थाय धेर पारमिनतकारभेरे भितिकाण रन, जाराकरे ल শেষে জীবাত্মা ও মামুষ বলিয়া পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এইখানে বেদান্তের শেষ কথা। याँशां क श्रीविश विভिন্ন স্থানে जतम করিতেছিলেন, তাঁহাকে এতক্ষণে জানা গেল। বেদান্ত বলে, — ভূমি ষে বাণী শুনিয়াছিলে, তাহা সত্য, তবে ভূমি জী শুনিরা ঠিক পথে পরিচালিত হও নাই। যে মুক্তির মহা আর্দ তুমি অহুভব করিয়াছিলে, তাহা সত্য বটে, কিন্তু তুমি উ বাহিরে অম্বেষণ করিতে গিয়া ভূল করিয়াছ। 🙆 ভাবকে তো<sup>যা</sup> খুব নিকটে নিকটে লইয়া আইস, যত দিন না তুমি জানিতে গাঁ যে, ঐ মুক্তি, ঐ স্বাধীনতা তোমারই ভিতরে, উহা তোমার আগ্না অন্তরাত্মাস্বরূপ। এই মুক্তি বরাবরই তোমার স্বরূপই ছিল, <sup>রে</sup> মারা তোমাকে কখনই আক্রমণ করে নাই। এই প্রকৃতি <sup>কথনী</sup>

মায়া ও মুক্তি।

তোমার উপর শক্তি বিস্তার করিতে সমর্থ ছিল না। বালককে ভয় দেখাইলে যেরপ হয়, সেইরূপ তুমিও স্বপ্ন দেখিতেছিলে যে. প্রকৃতি তোমাকে নাচাইতেছেন, আর উহা হইতে মুক্ত হওরাই তোমার লক্ষ্য। শুধু ইহা বৃদ্ধিপূর্বক জানা নহে, প্রত্যক্ষ করা, অপরোক্ষ করা—আমরা এই জগৎকে যতদূর স্পষ্টভাবে দেখিতেছি. তদপেকা স্পষ্টভাবে উহা উপলব্ধি করা। তথনই আমরা মুক্ত इहेर, जथनहे जकन शानमान চुकिया गहिरा, जथनहे झाराव **हक्ष्मणा मकन श्वित श्रेया वार्टर, ज्थनरे ममूमम् वक्नण मत्रन** ररेंग्रा यारेत्व, ज्थनरे এरे वहज्ञानि हिना यारेत्व, ज्थनरे এरे প্রকৃতি, এই মারা এখনকার মত ভরানক, অবসাদকর স্বপ্ন না হইয়া অতি স্থন্দররূপে প্রতিভাত হইবে, আর এই জগৎ এখন ষেমন কারাগার প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা না হইয়া ক্রীড়াক্ষেত্র-স্বরূপ প্রতিভাত হইবে, তথন বিপদ্ বিশৃঙ্খলা, এমন কি, আমরা বে সকল যন্ত্রণা ভোগ করি, তাহারাও ব্রহ্মভাবে পরিণত হইবে তাহারা তথন তাহাদের প্রকৃত স্বরূপে প্রতিভাত হইবে— সকল বস্তুর পশ্চাতে, সকল বস্তুর সারসভাস্বরূপ তিনিই দাঁড়াইয়া রহিরাছেন দেখা যাইবে, আর ব্ঝিতে পারা যাইবে মে, তিনিই আমার প্রকৃত অন্তরাত্মাম্বরূপ।

## ব্ৰহ্ম ও জগৎ।

অদৈত বেদান্তের এই বিষয়টি ধারণা করা অতি কঠিন দ্বে অনন্ত ব্রহ্ম বিনি, তিনি সদীম হইলেন কিরূপে ? এই প্রশ্ন মান্ন চিরকালই জিজ্ঞাসা করিবে, কিন্তু সারাজীবন এই প্রশ্নের অনুধান করিয়াও মান্নবের অন্তর হইতে এই প্রশ্ন বিদ্রিত হইবে নি-অনন্ত অসীম বিনি, তিনি সদীম হইলেন কিরূপে ? আমি এক্ষা এই প্রশ্নটী লইয়া আলোচনা করিব। ভাল করিয়া বুঝাইবার জ্যু আমি নিয়ে অন্ধিত চিত্রটীর সাহায্য গ্রহণ করিব।

এই চিত্রে (ক) ব্রহ্ম, (খ) জগণ। ব্রহ্ম জগণ হইয়াছে।

(ক) ব্ৰহ্ম (গ) দেশ কাল নিমিত্ত (খ) জ্বগৎ এবা, (খ) জগং। একা জগং ইংমানে এবানে জগং অর্থে শুধু জড়জগং নহে, ব্দ জগং, আধ্যাত্মিক জগংও তাহার দলে মার্চ ব্রিতে হইবে—স্বর্গ, নরক, এক কথা, ব্রিতে হইবে। মন এক প্রকার পরিণামেনাম, শরীর আর এক প্রকার পরিণামেনাম—ইত্যাদি, ইত্যাদি; এই সব করা জগং। এই ব্রহ্ম (ক: জগং (খ) ইইমানে

—দেশকালনিমিত্তের (গ) মধ্য দিয়া আসিয়া—ইহাই অহৈতবারে মূল কথা। দেশকালনিমিত্তরূপ আদর্শের মধ্য দিয়া ব্রহ্মকে আর্ম দেখিতেছি, আর ঐরপে নীচের দিক্ হইতে দেখিলে এই ব্রহ্ম জগদ্ধপে দৃষ্ট হন। ইহা হইতে বেশ বোধ হইতেছে, যেখানে ব্রন্ধ, দেখানে দেশকালনিমিত্ত নাই। কাল তথায় থাকিতে পারে না, কারণ, তথায় মনও নাই, চিস্তাও নাই। দেশ তথায় शাকিতে পারে না, কারণ, তথায় কোন পরিণাম নাই। গতি এবং নিমিত্ত বা কার্য্যকারণভাবও তথায় থাকিতে পারে না. ষধার একমাত্র সত্তা বিরাজমান। এইটা বুঝা এবং বিশেষরূপ ধারণা করা আমাদের আবশুক যে, যাহাকে আমরা কার্য্যকারণ-ভাব বলি, তাহা ব্রহ্ম প্রপঞ্চরপে অবনতভাবাপর হইবার পর ( যদি আমরা এইরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতে পারি) আরম্ভ হয়, তাহার পূর্বের নহে; আর আমাদের ইচ্ছা বাসনা প্রভৃতি বাহা কিছু সব তার পর হইতে আরম্ভ হয়। আমার বরাবর এই ধারণা যে, শোপেনহাওয়ার (Schopenhauer) বেদান্ত বুঝিতে এই জারগার লমে পড়িয়াছেন—তিনি এই 'ইচ্ছা'কেই সর্বস্থ করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মের স্থানে এই 'ইচ্ছা'কে বসাইতে চান। কিন্তু পূর্ণবন্ধকে কথন 'ইচ্ছা' বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে না, কারণ, ইচ্ছা জগৎপ্রপঞ্চের অন্তর্গত ও পরিণামণীল, কিন্ত ব্রন্ধে ( 'গ' এর অর্থাৎ দেশকালনিমিত্তের উপরে ) কোনরপ গতি नारे, क्लानक्रथ शतिगाम नारे। थे (१) थत निस्मरे १७ वास् বা সান্তর সর্ব্ধপ্রকার গতির আরম্ভ; আর এই আন্তরিক গতিকেই চিন্তা বলে। অতএব, (গ) এর উপরে কোনরপ ইচ্ছা থাকিতে পারে না, স্নতরাং 'ইচ্ছা' জগতের কারণ হইতে পারে না। আরো নিকটে আসিয়া পর্য্যবেক্ষণ কর; আমাদের

∫ Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

खानयाग ।

শরীরের সকল গতি ইচ্ছাপ্রযুক্ত নহে। আমি এই চেয়ারণা नाष्ट्रिनाम । देव्हा व्यवश्च छेरा नाष्ट्रादेवात कातन, के देवा পৈশিক শক্তিরূপে পরিণত হইয়াছে। এ কথা ঠিক 🚯 কিন্তু যে শক্তি চেমারখানি নাড়াইবার কারণ, তাহাই আরু হ্বদরে ফুদ্ফুদ্কেও সঞ্চালিত করিতেছে, কিন্তু 'ইচ্ছা'রপে না এই ছুই শক্তিই এক ধরিয়া লইলেও যথন উহা জ্ঞানের ভূমিঃ আরোহণ করে, তথনই উহাকে 'ইচ্ছা' বলা যায়, কিন্তু ঐ র্ আরোহণ করিবার পূর্বের উহাকে ইচ্ছা বলিলে উহাকে ভুন না দেওয়া হইল, বলিতে হইবে। ইহাতেই শোপেনহাওয়ারের দর্দ • বিশেষ গোলযোগ হইয়াছে। বরং এখানে 'প্রজ্ঞা' ও 'সদি' भक्तवत्र रायशांत्र कतिता जान रत्र। এই भक्त प्रेटी मत्तत्र मं প্রকার অবস্থার সম্বন্ধে ব্যবস্থত হইতে পারে। প্রজ্ঞা ও সা ঠিক জ্ঞানের অবস্থা বা জ্ঞানের পূর্ব্বাবস্থা নহে, বরং জ্ঞা মানসিক পরিণামসমূহের একটা সাধারণ ভাব বলা ব্যা পারে।

বাহা হউক, এক্ষণে আলোচনা করা যাউক, আমরা জ্ব জিজ্ঞাসা করি কেন। একটা প্রস্তর পড়িল, আমরা অমনি জ্ব করিলাম, উহার পতনের কারণ কি ? এই প্রশ্নের স্থায়তা সম্ভবনীয়তা এই অনুমান বা ধারণার উপর নির্ভর করিছে যে, বাহা কিছু ঘটে তাহারই পূর্বে—প্রত্যেক গতিরই পূর্বে জাকছু ঘটিরাছে। এই বিষয়টা সম্বন্ধে আপনাদিগকে ধ্ব ক্র প্রেণা করিতে অনুরোধ করিতেছি, কারণ, যথনই আম জিজ্ঞাসা করি, এই ঘটনা কেন ঘটিল, তথনই আমরা মানি

99

नहेर्छिह (य, नव किनियंत्रहे, नव चर्छेनांत्रहे, अक्री 'क्ने থাকিবে, অর্থাৎ উহা ঘটিবার পূর্বের আর কিছু উহার পূর্ববর্ত্তী থাকিবে। এই পূর্ববভিতা ও পরবভিতাকেই 'নিমিন্ত' বা 'কাৰ্য্যকাৰণভাৰ' বলে, আৰু যাছা কিছু আমৰা দেখি, ভনি, অমুভব করি, সংক্ষেপে জগতের সমুদ্রই, একবার কারণ, আবার কার্য্য হইতেছে। একটা জিনিষ তাহার পরবর্তীর কারণ হইতেছে, কিন্তু আবার উহাই তাহার পূর্মবর্তী কোন কিছুর कार्या। ইहारकरे कार्याकातरावत निम्नम वर्तन, रेहारे जामास्तत স্থির বিশ্বাস। আমাদের বিশ্বাস, জগতের প্রত্যেক পরমাণুই অপর সমুদর বস্তুর সহিত, তাহা যাহাই হউক না কেন, কোন না কোন সম্বন্ধে জড়িত রহিয়াছে। আমাদের এই ধারণা কিরূপে আসিল, এই লইরা ভয়ানক বাদাত্রবাদ হইরা গিরাছে। ইউরোপে অনেক অন্তর্কাদী (Intuitive) দার্শনিক আছেন, তাঁহাদের বিখাস, ইহা মানবজাতির স্বভাবগত ধারণা, আবার অনেকের **थात्रणा, रेहा** जृत्वापर्णन्तक, किन्छ **এই প্রশ্নের এখনও মীমাং**সা रव नारे। বেদান্ত ইহার কি মীমাংসা করেন, আমরা পরে দেখিব। অতএব আমাদের প্রথম ইহা বুঝা উচিত বে, 'কেন' এই প্রশ্নটী এই ধারণার উপর নির্ভর করিতেছে যে, উহার পূর্মবর্ত্তী কিছু আছে, এবং উহার পরে আরো কিছু বটিবে। এই প্রারে আর এক বিশ্বাস অন্তর্নিহিত রহিয়াছে যে, জগতের কোন পদার্থই স্বতন্ত্র নহে, স্কল পদার্থেরই উপর উহার বহিঃস্থ অপর কোন পদার্থ কার্য্য করিতে পারে। ভুগতের সকল বস্তুই এইরূপ পরস্পর-সাপেক একটা অপর্টার অধীন কেইই স্বতন্ত নতে।

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথন আমরা বলি, 'ব্রন্ধের উপর কোন্ শক্তি কার্য্য করিব। তখন আমরা এই ভূল করি যে, ব্রহ্মকে জগতের সামিল ক্রে বস্তুর স্থায় মনে করিয়া বসি। এই প্রশ্ন করিতে দ্বে আমাদিগকে অনুমান করিতে হইবে যে, সেই ব্রহ্মও অগর ক্রি অধীন—সেই নিরপেক্ষ ব্রহ্মসত্তাও অপর কিছুর দারা ক অর্থাৎ 'ব্রহ্ম' বা 'নিরপেক্ষ সত্তা' শব্দটীকে আমরা জগতের ক্ল মনে করিতেছি। পূর্ব্বোক্ত রেথার উপরে ত আর দেকা নিমিত্ত নাই, কারণ, উহা একমেবাদ্বিতীয়ং, মনের অতীত। क কেবল নিজের অন্তিত্বে নিজে প্রকাশিত, যাহা একমা একমেবাদ্বিতীয়ং, তাহার কোন কারণ থাকিতে গা না। যাহা মুক্তমভাব—স্বতন্ত্র, তাহার কোন কাৰ থাকিতে পারে না, কারণ, তাহা হইলে তিনি মুক্ত ইইল না, বদ্ধ হইরা গেলেন। যাহার ভিতর আপেক্ষিকতা খান তাহা কথন মৃক্তস্বভাব হইতে পারে না। অতএব ভোর দেখিতেছ, অনস্ত সাস্ত কেন হইল, এই প্রশ্নই ভ্রমাত্মক-<sup>ট্র</sup> श्वविद्याशी।

এই সব সৃত্ম বিচার ছাড়িয়া দিয়া সাদাসিদে ভাবেও আর এ বিষয় বুঝাইতে পারি। মনে কর, আমরা বুবিলাম, র কিরপে জগং হইলেন, অনস্ত কিরপে সাস্ত হইলেন, তাহা হয় বৃদ্ধ কি ব্রহ্মই থাকিকেন—অনস্ত কি অনস্তই থাকিবেন ? র হইলে ত অনস্ত সাস্তই হইয়া গেলেন। মোটাম্টি আমরা য় বিলিতে কি বুঝি ? যে কোন বিষয় আমাদের মনের বিষয়িত্ত হয়, অর্থাৎ মনের ছারা সীমাবদ্ধ হয়, তাহাই আমরা য়ারিত্ত পারি, আর যথন উহা আমাদের মনের বাহিরে থাকে অর্থাৎ মনের বিষয়ীভূত না হয়, তথন আমরা উহা জানিতে পারি না। এক্ষণে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, যুদি দেই অনস্ত ব্ৰহ্ম মনের দারা त्रीमायक इटेलन, जाहा इटेल जिनि जात जनस तहिलन ना ; তিনি সদীম হইরা গেলেন। মনের দারা যাহা কিছু সীমাবদ্ধ, मुदरे मुनीम । जाज्यद, मिरे 'बन्नादक क्वाना' य कथा ज्वादान चित्रांथी। এই জग्रहे এ প্রশ্নের উত্তর এ পর্যান্ত হয় নাই: कांत्रन, यिन देशांत्र উखत रुत्र, जारा रुरेल जिनि अभीम तरिलन না ; ঈশ্বর 'জ্ঞাত' হইলে তাঁহার আর ঈশ্বরত্ব থাকে না—তিনি হইয়া গেলেন। তাঁহাকে জানা যায় না, তিনি সর্বদাই অজেয়। তবে অবৈতবাদী বলেন, তিনি শুধু 'জ্ঞের' হইতেও আরো কিছু বেশী। এ কথাটা আবার বুঝিতে হইবে। তোমরা বেন অজ্ঞেরবাদীদের মত ঈশ্বর অজ্ঞের মনে করিয়া বসিয়া থাকিও ना। मृक्षेत्रियक्रभ दमथ-अमूर्य এই চেয়ারথানি রহিয়াছে, উহাকে আমি জানিতেছি—উহা আমার জ্ঞাত পদার্থ। স্পাবার আকাশের বহির্দেশে কি আছে, সেখানে কোন লোকের বসতি আছে কি না, এবিষয় হয়ত একেবারে অঞ্জেয়। কিন্তু ঈশ্বর পূর্বোক্ত পদার্যগুলির স্থায় জ্ঞাতও নন, অজ্ঞেয়ও নন। ঈশ্বর বরং যাহাকে জ্ঞাত' বলা হইতেছে, তাহা হইতে আরও কিছু বেশী—ঈশ্বর অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিলে ইহাই ব্ঝায়, কিন্তু বে অর্থে কেই কেই কোন কোন প্রশ্নকে অজ্ঞাত বা অজ্ঞের বলেন, সে অর্থে নহে। ঈশ্বর জ্ঞাত হইতে আরো কিছু অধিক। এই

চেয়ার আমাদের জ্ঞাত; কিন্তু ঈশ্বর তাহা হইতেও আমাদে অধিক জ্ঞাত, কারণ, তাঁহাকে অগ্রে জানিয়া—তাঁহারই ভিন্ত দিয়া—তবে আমাদিগকে চেয়ারের জ্ঞানলাভ করিতে হয়৷ তিনি সাক্ষিত্বরূপ, সকল জ্ঞানের তিনি অনন্ত সাক্ষিত্রপ। যাহা কিছু আমরা জানি, সবই অগ্রে তাঁহাকে জানিয়া—তাঁহার ভিতর দিয়া—তবে জানিতে হয়। তিনিই আমাদের জানায় সারসত্তাম্বরূপ। তিনিই প্রকৃত আমি—সেই 'আমি'ই আমানে এই 'আমি'র সারসভাস্বরূপ: আমরা সেই দিয়া ব্যতীত কিছুই জানিতে পারি আমাদিগকে ব্রন্মের ভিতর দিয়া জানিতে হইবে। অতএব এই **क्रिजात्रथानिक क्रानिक इट्टाल ट्रेटाक ब्रह्मत मधा मित्रा छर** জানিতে হইবে। অতএব ব্রহ্ম, চেয়ার অপেক্ষা আমাদের নিক্ট বন্ত্রী হইলেন, কিন্তু তথাপি তিনি আমাদের হইতে খনে উচ্চে त्रशिलन। खांच्छ नहरून, ज्रखांच्छ नहरून, निर উভয় হইতেই অনম্ভগুণে উচ্চ। তিনি তোমার আত্মন্ত্রণ। কে এ জগতে এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিতে পারিও কে এ জগতে এক মুহুৰ্ত্তও খাসপ্ৰখাসকাৰ্য্য নিৰ্বাহ ক্ৰিছে পারিত, যদি সেই আনন্দস্বরূপ ইহার প্রতি পরমাণুতে বিরাধ মান না থাকিতেন ? কারণ, তাঁহারই শক্তিতে আমা শাসপ্রশাসকার্য্য নির্বাহ করিতেছি এবং তাঁহারই প্রতি আমাদেরও অন্তিছ। তিনি যে কোন এক স্থান<sup>বিশো</sup> অবস্থান করিয়া আমার রক্তসঞ্চালন করিতেছেন, তার্থ নহে। তাৎপর্য্য এই ষে, তিনিই সমুদরের সভাস্বরণ তিনিই আমার আত্মা। তুমি কোনরূপেই বলিতে পার না বে, তুমি তাঁহাকে জান—উহাতে তাঁহাকে অত্যস্ত নামাইয়া ফেলা হয়। তুমি লাফাইয়া নিজের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিতে পার না, স্মতরাং তুমি তাঁহাকে জানিতেও পার বলিতে 'বিষয়ীকরণ'—( Objectification ) জিনিষকে বাহিরে আনিয়া বিষয়ের স্থায় (জ্ঞেয় বস্তুর স্থায়) প্রত্যক্ষীকরণ - বুঝায়। উদাহরণস্বরূপ দেখ, স্মরণকার্য্যে তোমরা অনেক জিনিষকে 'বিষয়ীক্বত' করিতেছ – যেন তোমাদের নিজে-দের স্বরূপ হইতে বাহিরে প্রক্ষেপ করিতেছ। সমুদর স্থতি-याहा किছू आमि मिथियाहि এবং याहा किছू आमि स्नानि, नवहे আমার মনে অবস্থিত। ঐ সকল বস্তুর ছাপ বা ছবি যেন আমার অন্তরে রহিয়াছে। যথনই আমি উহাদের বিষয় চিন্তা করিতে ইচ্ছা করি, উহাদিগকে জানিতে যাই, তথন প্রথমেই ঐ গুলিকে যেন বাহিরে প্রক্ষেপ করিতে হয়। ঈশ্বরসম্বন্ধে এরপ করা অসম্ভব ; কারণ, তিনি আমাদের আত্মার আত্মা স্বরূপ, আমরা তাঁহাকে বাহিরে প্রক্ষেপ করিতে পারি না। ছানোগ্য উপনিষদে আছে, 'म य এষোহ ণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বাং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি খেতকেতো' ইহার অর্থ এই, 'সেই স্ক্রম্বরূপ জ্গৎকারণ সকল বস্তুর আত্মা, তিনিই সত্যস্বরূপ, হে খেতকেতে, ছমি তাহাই।' এই 'তত্ত্বসদি' বাক্য বেদান্তের মধ্যে পবিত্রতম বাঁক্য—মহাবাক্য—বলিয়া কথিত হয়, আর ঐ পূর্বোদ্ত বাক্যাংশ দারা 'তত্ত্বমসি'র প্রকৃত অর্থ কি, তাহাও বুঝা গেল। 'ত্মিই সেই'—ঈশ্বরকে এতদাতীত অন্ত কোন ভাষায় তুমি Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ণনা করিতে পার না। ভগবান্কে পিতা মাতা ভ্রাতা বা জি वस्त विताल काशास्त्र 'विषयीक्षक' कतिएक रय-काशास्त्र আনিয়া দেখিতে হয়—তাহা ত কখন হইতে পারে না। জি সকল বিষয়ের অনন্ত বিষয়ী। যেমন আমি চেয়ারখানি দেখিডেছি व्यामि (हम्रात्थानित खष्टी-व्यामि উर्शत विषयी, जन्म केर আমার আত্মার নিত্যন্তপ্তা—নিত্যবিষয়ী। কিবল তুমি তাঁহাকে—তোমার আত্মার অন্তরাত্মাকে—সকল বন্ধ সারসত্তাকে—'বিষয়ীকুত' করিবে—বাহিরে আনিয়া দেখিনে। অতএব আমি তোমাদের নিকট পুনরার বলিতেছি, ঈর্ষর জ্ঞো নহেন, অজ্ঞেয়ও নহেন, তিনি জ্ঞেয় অজ্ঞেয় হইতে অনস্তথ্য উচ্চ —তিনি আমাদের সহিত অভেদ, আর যাহা আমার সহিত এন তাহা কখন আমার জ্ঞের বা অজ্ঞের হইতে থা, আমার আত্মা জ্ঞেরও নহে, অজ্ঞেরও ন তোমার আত্মা, আমার তুমি তোমার আত্মাকে জানিতে পার না, তুমি উহাকে নাঞ্চি চাড়িতে পার না, অথবা উহাকে 'বিষয়' করিয়া উহাদে দৃষ্টিগোচর করিতে পার না, কারণ, তুমি নিজেই তাহাই ভূমি তোমাকে উহা হইতে পৃথক্ করিতে পার না। আবা উহাকে অজ্ঞেরও বলিতে পার না, কারণ, অজ্ঞের বিন্তি গেলেও অগ্রে উহাকে 'বিষয়' করিতে হইবে—তাহা ত করা <sup>রা</sup> না। আর তুমি নিজে যেমন তোমার নিক্ট পরিচিত—<sup>জার্ড</sup> আর কোন্ বস্তু তদপেক্ষা তোমার অধিক জ্ঞাত ? প্রকৃত্<sup>নুর্ক</sup> উহা আমাদের জ্ঞানের কেন্দ্রস্বরূপ। ঠিক এই ভারেই <sup>রা</sup> বার বে, ঈশ্বর জ্ঞাতও নহেন, অজ্ঞেয়ও নহেন, তদপেকা ধনা Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS ্র ব্যা ও জগৎ।

গুণে উচ্চ, কারণ, তিনিই আমাদের আত্মার অন্তরাত্মা– ত্বরূপ।

অতএব আমরা দেখিতেছি, প্রথমতঃ, পূর্ণব্রহ্মসন্তা হইতে কিরূপে জগৎ হইল এই প্রশ্নই স্ববিরোধী, আর দিতীয়তঃ, আমরা দেখিতে পাই, অদৈতবাদে ঈশবের ধারণা এইরূপ একত্ব— মুতরাং আমরা তাঁহাকে 'বিষয়ীক্বত' করিতে পারি না, কারণ, জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, আমরা সর্বদাই তাঁহাতে সঞ্জীবিত এবং তাঁহাতেই ণাকিয়া সমুদয় কাৰ্য্যকলাপ করিতেছি। আমরা যাহা কিছু করিতেছি, সবই সর্বাদা তাঁহারই মধ্য দিয়া করিতেছি। এক্ষণে গ্রন্ধ এই, দেশকালনিমিত্ত কি ? অদৈতবাদের মর্শ্ম ত এই ষে, একটা মাত্র বস্তু আছে, হুইটী নাই। এক্ষণে আবার কিন্তু বলা হইতেছে যে, সেই অনন্ত ব্রহ্ম দেশকাল-নিমিত্তের আবরণের দ্বারা নানারূপে প্রকাশ পাইতেছেন। অত-এব এক্ষণে বোধ হইতেছে, ছুইটী বস্তু আছে,—সেই অনস্ত ব্ৰহ্ম একটা বস্তু, আর মায়া অর্থাৎ দেশকালনিমিত্তের সমষ্টি আর এক বম্ব। আপাততঃ তুইটা বস্তু আছে, ইহাই বেন স্থিরসিদ্ধান্ত বলিয়া वांध रत्र। अदेवज्यामी रेशांत जेखरत वर्तान, वांखविक रेशांज ছই হয় না। ছটা বস্তু থাকিতে হইলে ত্রন্সের স্থায়—যাহার উপর কোন নিমিত্ত কার্য্য করিতে পারে না,—এরূপ ছইটী স্বতম্র বস্ত পাকা আবশ্রক। প্রথমতঃ, দেশকালনিমিত্তের স্বতন্ত্র অন্তিত্ব আছে, বলা ষাইতে পারে না ৷ কাল আমাদের মনের প্রতি পরিবর্ত্তনের সহিত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, স্থতরাং উহার স্বতম্ব অন্তিত্ব নাই। क्थन क्थन चर्त्र एक्था यात्र, आमि रान अपनक वरमत स्रीवन थात्रव igitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS ভারনযোগ।

করিয়াছি-কথন কথন আবার এক মুহর্তের মধ্যে লোকে করে মাস অতীত হইল, বোধ করিয়াছে। অতএব দেখা গেল, কান তোমার মনের অবস্থার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। দিতীক কালের জ্ঞান সময়ে সময়ে একেবারে উড়িয়া যায়, আবার অপর সময়ে আসিয়া থাকে। দেশ সম্বন্ধেও এইরূপ। আমরা দেশে স্বরূপ জানিতে পারি না। তথাপি উহার নির্দিষ্ট লক্ষণ করা অসম্ভব হইলেও, উহা রহিয়াছে—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় नारे—डेश जातात्र त्कान भनार्थ रहेरा शृथक् रहेम्रा शांकित পারে না। নিমিত্ত বা কার্য্যকারণভাব সম্বন্ধেও এইরূপ। এই দেশকালনিমিত্তের ভিতর এই একটা বিশেষত্ব দেখিতেছি নে, উহারা অন্তান্ত বস্তু হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতে পারে না। তোমরা শুদ্ধ 'দেশের' বিষয় ভাবিতে চেষ্টা কর, যাহাতে কোন বর্ণ নাই, যাহার সীমা নাই, চতুর্দ্দিকৃস্থ কোন বস্তুর সহিত যাহার কোন সংস্রব নাই। তুমি উহার বিষয় চিন্তা করিতেই পারিবে না। তোশাকে দেশের বিষয় চিন্তা করিতে হইলে তুইটা সীমার মধ্যন্থি অথবা তিনটী বস্তর মধ্যে অবস্থিত দেশের বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। তবেই দেখা গেল,দেশের অন্তিত্ব অন্ত বস্তুর উপর নির্ভর করিতেছে। কাল সম্বন্ধেও তজ্ৰপ; শুদ্ধ কাল সম্বন্ধে তুমি কোন ধারণা করিছে পার না ; কালের ধারণা করিতে হুইলে তোমাকে একটা পূর্ববর্ত্তী আর একটা পরবর্তী ঘটনা লইতে হইবে এবং কালের ধারণা <del>হার</del> ঐ হুইটীকে যোগ করিতে হুইবে। বেমন দেশ বহিঃস্থ হুইটী বন্ধ উপর নির্ভর করিতেছে, তজপ কালও হুইটা ঘটনার উপর নির্ভর ক্রিতেছে। আর 'নিমিত্ত' বা 'কার্য্যকারণভাবের' ধারণা <sup>এই</sup> দেশকালের উপর নির্ভর করিতেছে। এই 'দেশকালনিমিত্ত' সকল গুলিরই ভিতর বিশেষত্ব এই বে, উহাদের স্বতন্ত্র সতা নাই। এই চেয়ারখানা বা ঐ দেয়ালটার· ষেরূপ অন্তিত্ব আছে, উহাদের ত্মি কোনমতে উহাদিগকে ধরিতে পার না। উহাদের ত কোন मला नाई—आमता मिथिनाम, উटामित वाखिवक अखिछे नाई— বড় জোর না হয় ছায়া। আবার উহারা যে কিছুই নয়, তাহাও বলিতে পারা যায় না: কারণ, উহাদেরই ভিতর দিয়া জগতের প্রকাশ হইতেছে—ঐ তিনটী যেন স্বভাবতঃ মিলিত হইয়া নানা রূপ প্রসব করিতেছে। অতএব আমরা প্রথমতঃ দেখিলাম, এই দেশ-কালনিমিত্তের সমষ্ট্রির অন্তিত্বও নাই এবং উহারা একেবারে অসংও (অন্তিত্বশূক্ত) নহে। দ্বিতীয়তঃ, উহারা আবার এক সময়ে একেবারে অন্তহিত হইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ সমুদ্রের তরঙ্গ সম্বন্ধে চিন্তা কর। তরঙ্গ অবগ্রই সমুদ্রের সহিত অভিন্ন, তথাপি আমরা উহাকে তরঙ্গ বলিয়া সমুদ্র হইতে পৃথক্রপে জানিতেছি। এই বিভিন্নতার কারণ কি ?—নামরূপ। নাম অর্থাৎ সেই বস্তু-मच्दक आमारमत मरन रव এकंडी शांत्रना तरिवाह ; आत, जन অর্থাৎ আকার। আবার তরদ্ধকে সমুদ্র হইতে একেবারে পৃথক্ রূপে কি আমরা চিন্তা করিতে পারি ? কখনই না। উহা সকল সমরেই ঐ সমুদ্রের ধারণার উপর নির্ভর করিতেছে। যদি ঐ তরঙ্গ চলিয়া যায়, তবে রূপও অন্তর্হিত হইল, কিন্তু ঐ রূপটী যে একেবারে ভ্রমাত্মক ছিল, তাহা নহে। বতদিন ঐ তরঙ্গ ছিল, তত দিন ঐ রূপটী ছিল এবং তোমাকে রাধ্য হইয়া ঐ রূপ দেখিতে

इहेंछ । देशहे मात्रा। अञ्जाव वह ममूनत्र करा राम राहे वस्का এক বিশেষ রূপ। ব্রহ্মই সেই সমুদ্র এবং তুমি আমি হুর্যা তার স্বই সেই সমুদ্রে ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গমাত্র । তরঙ্গগুলিকে সমুদ্র হইছে পৃথক্ করে কে १—এ রপ। আর, এ রপ—কেবল দেশকান নিমিত্ত। ঐ দেশকালনিমিত্ত আবার সম্পূর্ণরূপে ঐ তরঙ্গের উপর নির্ভর করিতেছে। তরঙ্গও যাই চলিয়া যায়, অমনি তাহারাও অন্তর্হিত হয়। জীবাত্মা বধনই এই নারা পরিত্যাগ করে, তথন তাহার পক্ষে উহা অন্তর্হিত হইয়া বায়, সে মুক্ত হইয়া বায়। আমাদের সমুদয় চেষ্টাই এই দেশকালনিমিত্তের উপর নির্ভর হইতে আপনাকে রক্ষা করা ৷ উহারা সর্ববদাই আমাদের উন্নতির পরে वाथा मिट्टिंह, जात जागता नर्वमारे छेशामत कवन रहेट जामन দিগকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি ) পণ্ডিতেরা 'ক্রমবিকাশ বাদ' (Theory of Evolution) কাহাকে বলেন ? উহাৰ ভিতর ছইটা ব্যাপার আছে। একটা এই বে, একটা প্রবল আ নিহিত গুঢ়শক্তি আপনাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে, জার বহিঃস্থ অনেক ঘটনাবলি উহাতে বাধা দিতেছে—পারিপার্থিক অবস্থাপুঞ্জ উহাকে প্রকাশিত হইতে দিতেছে না। স্থতরাং এই অবস্থাপুঞ্জের সহিত সংগ্রামের জন্ত ঐ শক্তি নব নব কলেবর ধারণ করিতেছেন। একটা ক্ষুত্রতম কীটাণু, এই উন্নত হইবার চেটা আর একটা শরীর ধারণ করে এবং কতকগুলি বাধাকে জয় করি খাকে, এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণ করিয়া অবশেষে মহুধারা পরিণত হয়। একণে দদি এই তত্ত্বীকে উহার স্বাভাবিক চর निकाल नरेवा यांश्वा यांव, जत व्यवना चीकात कतित इहें(व

এমন সময় আসিবে, যথন, যে শক্তি কীটাণুর ভিতরে ক্রীড়া করিতে-ছিল এবং যাহা অবশেষে মন্থ্যারূপে পরিণত হইরাছিল, তাহা সমস্ত বোধা অতিক্রন করিবে, বহিঃস্থ ঘটনাপুঞ্জ আর উহাকে কোন বাধা দিতে পারিবে না। এই তত্ত্বটী দার্শনিক ভাষায় প্রকাশিত হইলে এইরূপ বলিতে হইবে: – প্রত্যেক কার্য্যের হুইটা করিয়া অংশ আছে, একটা বিষয়ী, অপরটা বিষয়। একজন আমাকে তিরস্কার করিল, আমি আপনাকে অস্থ্রণী বোধ করিলাম—এথানেও এই তুইটী ব্যাপার রহিয়াছে। আর আমার সারাজীবনের চেষ্টা কি ? না. নিজের মনকে এতদূর সবল করা, যাহাতে বাহিরের অবস্থা- -গুলির উপর আমি আধিপত্য করিতে পারিব, অর্থাৎ সে আমাকে তিরস্কার করিলেও আমি কিছু কষ্ট অমুভব করিব না। এইরপেই আমরা প্রকৃতিকে জন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছি। নীতির অর্থ কি ? 'নিজে'কে দৃঢ় করা - উহাকে ক্রমশঃ সর্বপ্রকার অবস্থা সহাইয়া লওয়া, যেমন তোমাদের বিজ্ঞান বলেন যে, মহুষ্যশরীর काल मर्सावदामहनकम हय, आंत्र यपि विख्वानित এकथा मेछा हम, তবে আমাদের দর্শনের এই সিদ্ধান্ত, (অর্থাৎ এমন এক সমর ষাসিবে, যথন আমরা সর্ব্বপ্রকার অবস্থার উপর জয়লাভ করিতে পারিব), অকাট্য যুক্তির উপর স্থাপিত হইল, বলিতে হইবে; কারণ, প্রকৃতি সদীম।

এই একটা কথা আবার বুঝিতে হইবে—প্রকৃতি সসীম।

প্রকৃতি সসীম' কি করিয়া জানিলে । দর্শনের দারা উহা জানা

যায়। প্রকৃতি সেই অনম্ভেরই সীমাবদ্ধভাবমাত্র, অতএব উহা

সসীম। অতএব এমন এক সময় আসিবে, যথন আমরা বাহিরের

## खानरयांग।

অবস্থাগুলিকে জন্ন করিতে পারিব। উহাদিগকে জন্ন করিকা উপায় কি ? আমরা বাস্তবিক পক্ষে বাহিরের বিষয়গুলিতে কো পরিবর্ত্তন উৎপাদন করিয়া উহাদিগকে জয় করিতে পারিয়া ক্ষুদ্রকার মৎসাটী তাহার জলস্থ শত্রুগণ হইতে আত্মরক্ষার ইছন। সে কি করিয়া উহা সাধন করে ? আকাশে উড়িয়<del>া গ</del> হইয়া। মৎসাটী জল বা বায়ুতে কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিল ন-পরিবর্ত্তন যাহা কিছু হইল, তাহা তাহার নিব্দের ভিতরে। গঃ वर्खन मर्त्वनारे 'निष्कत' ভिতরেই হইয়া থাকে। এইরূপে আন দেখিতে পাই, সমুদর ক্রমবিকাশ ব্যাপারটীতে পরিবর্ত্তন 'নিজে' ভিতর হইরা হইরাই প্রকৃতির জয় হইতেছে। এই তন্ধী ধর্ম জ নীতিতে প্রয়োগ কর—দেখিবে, এখানেও 'অণ্ডভন্ধ' নিজ ভিতরে পরিবর্ত্তনের দারাই সাধিত হইতেছে। সবই নিজের উদ নির্ভর করে, এই 'নিজেটী'র উপর ঝোঁক দেওরাই অনৈতনাদ প্রকৃত দৃঢ় ভূমি। 'অশুভ, হুঃথ' এ সকল কথা বলাই ভুল, কাঃ। বহির্জ্জগতে উহাদের কোন অন্তিত্ব নাই ৷ ক্রোধের কারণমূ পুনঃ পুনঃ ঘটিলেও ঐ সকল ঘটনায় স্থিরভাবে থাকা যদি আগ অভ্যাস হইয়া যায়, তাহা হইলেই আমার কথনই ক্রোধের উর্জ হইবে না। এইরূপে লোকে আমাকে যতই ঘুণা করুক, <sup>মানি বি</sup> সকল আমি গায়ে না মাখি, তাহা হইলে আমারও তাহার জী দ্বণার উদ্রেক হইবে না। এইরপেই 'অগুভজয়' করিতে ह 'নিজে'র উন্নতি সাধন করিয়া। অতএব তোমরা দেখিতেছ, <sup>জার্ম</sup> বাদই একমাত্র ধর্ম, যাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তসমূহ সহিত ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয়দিকেই শুধু মেলে, তাহার

বরং ঐ সকল সিদ্ধান্ত হইতেও উচ্চতর সিদ্ধান্তসমূহ স্থাপন করে. জার এইজন্তই আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের প্রাণে ইহা খুব লাগিতেছে। ভাগারা দেখিতেছেন, প্রাচীন দৈতবাদাত্মক ধর্মসমূহ তাঁহাদের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে, উহাতে তাঁহাদের জ্ঞানের ক্ষুধা মিটিতেছে না। কিন্ত এই অদৈতবাদে তাঁহাদের জ্ঞানের ক্ষুধা মিটিতেছে। শুধু প্রাণের বিশ্বাস থাকিলে মান্তবের চলিবে না, এমন বিশ্বাসও থাকা চাই, याशांट তाशांत ब्लानवृत्ति চति जार्थ रम्र। यनि मानूयत्क याश দেখিবে, তাহাই বিশ্বাস করিতে বলা হয়, তবে সে শীঘ্রই বাতুলালয়ে गोरेरा। একবার জনৈক মহিলা আমার নিকট একখানি পুত্তক পাঠাইয়া দেন—তাহাতে লেখা ছিল, সমুদর বিশ্বাস করা উচিত। ঐ পুত্তকে আরও লিখিত ছিল যে, মানুষের আত্মা বা ঐক্লপ কিছুর षिष्ठिष्ठे नारे। তবে স্বর্গে দেবদেবীগুণ আছেন আর একটা জ্যোতিঃস্ত্র আমাদের প্রত্যেকের মস্তকের সহিত স্বর্গের সংযোগ সাধন করিতেছে। গ্রন্থকর্ত্তী এ সকল জানিলেন কিরুপে ? তিনি প্রত্যাদিষ্ট হইয়া এ সকল তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন আর তিনি আমাকেও ঐ সকল বিশ্বাস করিতে বলিরাছিলেন। আমি ব্যবন তাঁহার ঐ সমস্ত কথা বিশ্বাস করিতে অস্বীকৃত হইলাম, তিনি বলিলেন, "তুমি নিশ্চিত অতি হুরাচার—তোমার আর কোন আশা নাই।" যাহা হউক, এই উনবিংশ শতানীর শেষভাগেও আমার পিতৃপিতামহাগত ধর্ম্মই একমাত্র সত্য, অন্য যে কোন স্থানে বে কোন ধর্মপ্রচারিত হইয়াছে, তাহা অবশ্রই মিখ্যা—এইরপ ধারণা অনেকস্থলে বর্ত্তমান থাকাতে ইহা বেশ প্রমাণিত হয় ষে, পামাদের ভিতর এখনও কতকটা হর্মলতা রহিয়াছে—এই হর্মলতা

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর করিতে হইবে। আমি এরপ বলিতেছি না ষে, এই ছর্মনার শুধু এই দেশেই ( ইংলণ্ডেই ) বিজ্ঞান—ইহা সকল দেশেই আছে जात जामार्मित रमर्ग रामन, जात काशां कि कमन नरह - जान ইহা অতি ভয়ানক আকারে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তথার আক্র বাদ কথন সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচারিত হইতে দেওয়া হয় নাই সন্ত্যাসীরাই অরণ্যে উহার সাধনা করিতেন, সেই জনাই রেদানে এক নাম হইয়াছিল 'আরণ্যক'। অবশেষে ভগবংরুপায় বৃদ্ধন আসিয়া আপামর সাধারণের ভিতর উহা প্রচার করিলেন, জর সমস্ত জাতি বৌদ্ধধর্ম্মে জাগিয়া উঠিল। অনেকদিন পরে জানা যথন নান্তিকেরা সমুদয় জাতিকে একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেনিনা উপক্রম করিল, তথন জ্ঞানীরা একমাত্র এই ধর্মকেই ভারতের ঐ নাস্তিকভান্ধকার মোচনের একমাত্র উপায় দেখিলেন। ছইবা উহা ভারতকে নান্তিকতা হইতে রক্ষা করিয়াছিল। প্রক্ বৃদ্ধদেবের আবির্ভাবের ঠিক পূর্বের নাস্তিকতা অতি প্রবল হই ছিল—ইউরোপ আমেরিকার পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এখন রে নান্তিকতা, সেরপ নান্তিকতা নহে ; উহা হইতে অনেক ৰ্ম্ব নান্তিকতা। আমি এক প্রকারের নান্তিক; কারণ, আমা বিশ্বাস—একমাত্র পদার্থেরই অন্তিত্ব আছে। আধুনিক বৈজ্ঞানি নাত্তিকও তাই বলেন, তবে তিনি উহাকে 'জড়' আখা প্রা করেন, আমি উহাকে 'ব্রহ্ম' বলি। এই 'জড়বাদী' না<sup>রিণ</sup> বলেন, এই 'জড়' হইতেই মাহুষের আশা ভরসা ধর্ম <sup>র্ম্ম</sup> আসিরাছে। আমি বলি, ব্রহ্ম হইতে সমুদর হইরাছে। আ এরূপ নান্তিকতার কথা বলিতেছি না, আমি চার্কাকের মতের কা বলিতেছি—খাও দাও মজা উড়াও; ঈশ্বর আত্মা বা বর্গ কিছুই নাই : ধর্ম কতকগুলি ধূর্ত্ত হৃষ্টপুরোহিতের কল্পনা মাত্র—'যাবজ্জীবেৎ स्रथः बीत्यः श्राः कृषा चुजः शित्यः।' এইরূপ নান্তিকতা বৃদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বের এত বিস্তৃত হইয়াছিল যে, উহার এক নাম ছিল—'লোকায়ত দুৰ্শন'। এইরূপ অবস্থায় বৃদ্ধদেব আসিয়া সাধারণের মধ্যে বেদাস্ত প্রচার করিয়া ভারতবর্ষকে রক্ষা করি-লেন। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের সহস্র বর্ষ পরে আবার ঠিক এইরূপ ব্যাপার ঘটিল। আচণ্ডালে বৌদ্ধ হইতে লাগিল। নানা-বিধ বিভিন্ন জাতি বৌদ্ধ হইতে লাগিল। অনেকে অতি নীচ काि इटेला वोक्यर्य शहर कतिया वन मनानात्रभताय इटेन। रेशामत किन्न नाना थकात कूमश्यात हिन-नाना थकात हिंग, কোঁটা, মন্ত্র তন্ত্র ভূত দেবতার বিশ্বাস ছিল। বৌদ্ধর্মপ্রভাবে ঐগুলি দিনকতক চাপা থাকিল বটে, কিন্তু সেগুলি আবার প্রকাশ হইয়া পড়িল। অবশেষে ভারতে বৌদ্ধধর্ম নানা প্রকার বিষয়ের খিচ্ড়ি হইয়া দাঁড়াইল। তখন আবার নাস্তিকতার মেষে ভারতগগন আচ্ছন্ন হুইল—সম্রাস্ত লোকে যথেচ্ছাচারী ও সাধারণ লোকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইল। এমন সমরে শঙ্করাচার্যা উঠিয়া বেদান্তের পুনরুদ্দীপন করিলেন। তিনি উহাকে একটী যুক্তিসঙ্গত বিচারপূর্ণ দর্শনরূপে প্রচার করিলেন। উপনিষদে বিচারভাগ বড়। ष्पकृष्टे। বুদ্ধদেব উপনিষদের নীতিভাগের দিকে খুব ঝোঁক দিরাছিলেন, শঙ্করাচার্য্য উহার জ্ঞানভাগের দিকে বেশী ঝোঁক দিলেন। তদারা উপনিষদের সিদ্ধান্তগুলি যুক্তিবিচারের দারা প্রমাণিত ও প্রণালীবদ্ধরূপে লোকসমকে স্থাপিত হইয়াছে।

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইউরোপেও আজকাল ঠিক সেই অবস্থা উপস্থিত। এই নান্তিন গণের মুক্তির জন্য—তাহারা যাহাতে বিশ্বাস করে তজ্জন্ত তোরা জগং জুড়িরা প্রার্থনা করিতে পার, কিন্তু তাহারা বিশ্বাস করিবেনা; তাহারা যুক্তি চার। স্কতরাং ইউরোপের মুক্তি এক বিচারপূত ধর্ম—অহৈতবাদের উপর নির্ভ্ করিতেছে; জার একমাত্র এই অহৈতবাদ, এই নিগুণ ব্রন্মের ভাবই পণ্ডিতদিশ্যে উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ। যথনই ধর্ম লুপ্ত হইবার উপক্রম হয়, এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তথনই ইহার আর্কির হইরা থাকে। এই জন্যই ইউরোপ ও আমেরিকার ইহা প্রশে

কেবল উহাতে একটা জিনিস যোগ দিতে হইনে।
প্রাচীন উপনিষদ্গুলি অতি উচ্চ কবিত্বপূর্ণ; এই সক্ষ
উপনিষদ্বকা থাবিগণ মহাকবি ছিলেন। তোমাদের অবশ্র ম্বর
থাকিতে পারে যে, প্লেটো বলিরাছেন—কবিত্বের ভিতর দির্বাই
জগতে অলোকিক সত্যের প্রকাশ হইরা থাকে। উপনিষ্টের
থাবিগণকে কবিত্বের মধ্য দিরা উচ্চতম সত্যসকল জগৎকে দিরার
জন্য বিধাতা যেন ইহাদিগকে সাধারণ মানব হইতে বহু উদ্ধ
পদবীতে আরুত্ কবিরূপে সৃষ্টি করিরাছিলেন। তাঁহারা প্রচার
করিতেন না, অথবা দার্শনিক বিচারও করিতেন না, অব্য
লিখিতেনও না। তাঁহাদের হৃদত্ব-উৎস হইতে সঙ্গীতের কোরার
বহিত। তার পর বৃদ্ধদেবে আমরা দেখি—হৃদত্ব, অনন্ত সম্থওণ
তিনি ধর্মকে সর্বাসাধারণের উপযোগী করিরা প্রচার করিলে।
অসাধারণ ধীশক্তিক পর শঙ্করাচার্য্য উহাকে জ্ঞানের প্রবা

আলোকে উদ্ভাসিত করিলেন। আমরা এক্ষণে চাই এই প্রথর জ্ঞানস্র্য্যের সহিত বুদ্ধদেবের এই অদ্ভূত হৃদর—এই অদ্ভূত প্রেম ও দরা সন্মিলিত হউক। খুব উচ্চ দার্শনিক ভাবও উহাতে থাকুক, উহা বিচারপূত হউক, আবার সঙ্গে সঙ্গে যেন উহাতে উক্ত হৃদর, **अ**वन त्थ्रम ও দয়ার যোগ থাকে। তবেই মণিকাঞ্চন যোগ ইইবে. ভবেই বিজ্ঞান ও ধর্মা পরস্পারে কোলাকুলি করিবে। ইহাই ভবিষ্যতের ধর্ম হইবে, আর যদি আমরা উহা ঠিক ঠিক করিয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয় বলা যাইতে পারে, উহা সর্বকোল ও সর্বাবস্থার উপযোগী হইবে। যদি আপনারা বাড়ী গিয়া স্থিরভাবে िछ। कतिया प्राथन, ज्राव प्रियितन, मकन विद्धानितरे किছू ना किছू कृष्टि चाह्य। जाहा इटेलिश किछ देश निक्त बानित्वन, **আধুনিক বিজ্ঞানকে এই এক পথেই আসিতে হইবে—হইবে কি—** এখনই প্রায় উহাতে আসিয়া পড়িয়াছে। যথন কোন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানাচার্য্য বলেন, সবই সেই এক শক্তির বিকাশ, তখন কি আপনাদের মনে হয় না যে, তিনি সেই উপনিষত্বক্ত ব্রহ্মেরই মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন ?

'অগ্নির্যথৈকো ভূবনম্ প্রবিষ্টো রূপম্ রূপম্ প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপম্ রূপম্ প্রতিরূপো বহিশ্চ।'

'ষেমন এক অগ্নি জগতে প্রবিষ্ট হইরা নানারপে প্রকাশিত ইইতেছেন, তদ্ধপ সেই সর্বাভূতের অন্তরাত্মা এক ব্রহ্ম নানারপে প্রকাশিত হইতেছেন, আবার তিনি জগতের বাহিরেও আছেন।' বিজ্ঞানের গতি কোন্ দিকে, তাহা কি আপনারা ব্রিতেছেন না? হিন্দুজাতি মনস্তত্ত্বের আলোচনা করিতে করিতে দর্শনের ভিতর Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইউরোপীয় জাতি বাহ্য প্রকাল আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। একণে উর্জ্য এক স্থানে প ইছিতেছেন। মনস্তব্যের ভিতর দিয়া আমরা দ্বে এক অনস্ত সার্বভোমিক সন্তায় প ইছিতেছি—বিনি সক্ষর অস্তরাক্সাস্থরপ, বিনি সকলের সার ও সকল বস্তুর সত্যরুষ, বিনি নিত্যমূক্ত, নিত্যানন্দময় ও নিত্যসত্তাস্থরূপ। বাহ্যবিজ্ঞানে ছারাও আমরা সেই এক তত্ত্বে প ইছিতেছি। এই জগংগ্রহ্ম দেই একেরই বিকাশ—তিনি জগতে যাহা কিছু আছে, দ্বে সকলের সমষ্টিস্বরূপ। আর সমগ্র মানবজাতিই মুক্তির দিনে অগ্রসর হইতেছে, বন্ধনের দিকে তাহাদের গতি কখনই ইয়াল পারে না। মাল্ল্য নীতিপরায়ণ হইবে কেন ? কারণ, নীটি মুক্তির এবং ছ্র্নীতিই বন্ধনের পথ।

অবৈতবাদের আর একটা বিশেষত্ব এই ; অবৈত দিবারে স্ত্রপাত হইতেই উহা অন্য ধর্ম বা অন্ত মতকে ভাঙ্গিয়া চুরি ফেলিবার চেষ্টা করে না। ইহা অবৈতবাদের আর এক মহ<del>ব্ব নি</del> প্রচার করা মহা সাহসের কার্য্য যে.

> 'ন বৃদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মঙ্গিনাং। যোজয়েৎ সর্বাকশ্বাণি বিদ্বান্ যুক্ত সমাচরন্॥'

'জ্ঞানী, অজ্ঞ অতএব কর্ম্মে আসক্ত ব্যক্তিদিগের বৃদ্ধি জন্মাইবেন না; বিদ্বান্ ব্যক্তি নিজে যুক্ত থাকিয়া তাহাদিশ সকল প্রকার কর্মে নিয়োগ করিবেন।'

্ অবৈতবাদ ইহাই বলেন—কাহারও মতি বিচলিত করি<sup>ও ব</sup> কিন্তু সকলকেই উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে যাইতে সাহাধ্য <sup>র।</sup> অবৈত্বাদ যে ঈশ্বর প্রচার করেন, তিনি সকল জগতের সমষ্টি-শ্বরূপ; এই মত যদি সত্য হয়, তবে উহা অবশ্রই সকল মতকে উহার বিশাল উদরে গ্রহণ করিবে। যদি এমন কোন সার্বজনীন ধর্ম থাকে, যাহার লক্ষ্য সকলকেই গ্রহণ করা, তাহাকে কেবল কতক-গুলি লোকের গ্রহণোপযোগী ঈশ্বরের ভাববিশেষ প্রচার করিলে চলিবে না, উহার সর্বভাবের সমষ্টি হওয়া আবশুক। মতে এই সমষ্টির ভাব তত পরিস্ফুট নহে। তাহা হইলেও তাঁহার। সকলেই সেই সমষ্টিকে প্রাপ্ত হইবার জন্ম চেষ্টা করিতেছেন। খণ্ডের অস্তিত্ব কেবল এই জন্ম যে, উহা সর্বাদাই সমষ্টি হইবার জন্ম চেষ্টা ক্রিতেছে। অদ্বৈতবাদের সহিত এই জন্মই ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রথম হইতেই কোন বিরোধ ছিল না। ভারতে আজ-কাল অনেক দ্বৈতবাদী রহিয়াছেন—তাঁহাদের সংখ্যাও অত্যধিক; ইহার কারণ, অশিক্ষিত লোকের মনে স্বভাবত:ই দ্বৈতবাদের উদর रम। दिन्नवानीमा विनम्ना थात्कन, देश क्रमान्त्र थ्व स्रानिक गाथा।—किन्न अरे दिक्वामीमिश्नत महिक चरिक्वामीत कान বিবাদ নাই। বৈতবাদী বলেন, ঈশ্বর জগতের বাহিরে, সর্গের मर्था ञ्चानविरम्र व्यवश्चि — व्यवज्ञानी वर्णन, क्राज्त क्रेयंत्र তাঁহার নিজেরই অন্তরাত্মাম্বরূপ, তাঁহাকে দূরবর্তী বলাই মে নান্তিকতা। তাঁহাকে স্বর্গে বা অপর কোন দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত কি করিয়া বল ? তাঁহা হইতে পৃথগ্ভাব—ইহা মনে করাও মে ভয়ানক! তিনি অন্যান্য সকল বস্তু অপেক্ষা আমাদের অধিকতর স্নিহিত। 'ভূমিই তিনি,' এই একত্বসূচক বাক্য ব্যতীত কোন ভাষার এমন কোন শব্দ নাই, যদ্ধারা এই সন্নিহিতত্ব প্রকাশ করা

যাইতে পারে। যেমন দৈতবাদী অদৈতবাদীর কথায় ভয় পান । উহাকে নাস্তিকতা বলেন, অদৈতবাদীও তদ্ধপ দৈতবাদীর ক্ষা ভর পান ও বলিয়া থাকেন, মান্ত্র কি করিয়া তাঁহাকে নিজ জ্ঞের বস্তুর ন্যায় ভাবিতে সাহস করে ? তাহা হইলেও জি জানেন, ধর্মজগতে বৈতবাদের স্থান কোথায়—তিনি জানেন, দ্বৈ বাদী তাঁহার দিকৃ হইতে ঠিকই দেখিতেছেন, স্থতরাং উহার সন্থি তাঁহার কোন বিবাদ নাই। যথন তিনি সমষ্টিভাবে না দেন্ধি ব্যষ্টিভাবে দেখিতেছেন, তখন তাঁহাকে অবশুই বহু দেখিতে হার। ব্যষ্টিভাবের দিক হইতে দেখিতে গেলে, তাঁহাকে অবশুই ভগবানৰ वाहित्त मिथिए हरेत । जारा ना हरेग्रा वाहेरूहे भात ना । जिन वलन, जौरामिशत्क जाँरामित मार्च थाकिए मार्छ। जारा रहेला অবৈতবাদী জানেন, দৈতবাদীদের মতে অসম্পূর্ণতা যাহাই থাকুকর কেন, তাঁহারা সকলেই সেই এক চরম লক্ষ্যে চলিয়াছেন। এইখান দ্বৈতবাদীর সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ প্রভেদ। পৃথিবীর সকল দৈ वानीरे अञावजःरे अमन अकबन मखन क्रेश्वत विश्वाम कत्रन, विन একজন উচ্চশক্তিসম্পন্ন মনুষ্য মাত্র, আর যেমন মানুষের কর্তক গুলি প্রিন্নপাত্র থাকে, আবার কতকগুলি অপ্রিন্ন থাকে, কৈ বাদীর ঈশ্বরেরও তাহা আছে। তিনি বিনা হেতুতেই কাহার<sup>8</sup> প্রতি সম্ভষ্ট, আবার কাহারও প্রতি বা বিরক্ত। আগনার দেখিবেন, সকল জাতির মধ্যেই এমন কতকগুলি লোক আছেন, যাহারা বলেন, আমরা ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পাত্র, আর কে नरहत ; यि अञ्चलश्रक्षात्र आमारमत भत्रगांशल हुए, ज्ये আমাদের ঈশ্বর তোমায় রূপা করিবেন। আবার কতক্ণ<sup>রি</sup>

দৈতবাদী আছেন, তাঁহাদের মত আরও ভয়ানক। তাঁহারা वलन, क्रेश्वत बांशामत প্রতি मनत्र, बांशाता जांशात जलतक, তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই নির্দিষ্ট আছেন—আর কেহ যদি মাথা কুটিরা মরে, তথাপি ঐ অন্তরঙ্গ দলের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি-বেন না। আপনারা ছৈতবাদাত্মক এমন কোন ধর্ম দেখান, ষাহার ভিতর এই সম্বীর্ণতা নাই। এই জন্যই এই সকল ধর্ম চিরকালই পরম্পরের সহিত যুদ্ধ করিবে, করিতেছেও। আবার এই দৈতবাদের ধর্ম সকল সময়েই লোকপ্রিয় হয়, তাহার কারণ, অশিক্ষিতদিগের ভাব সকল সময়েই লোকপ্রিয় হইয়া থাকে। দৈতবাদী ভাবেন, একজন দণ্ডধারী ঈশ্বর না থাকিলে কোন প্রকার নীতিই দাঁড়াইতে পারে না। মনে কর একটা ঘোড়া—ছেকড়া গাড়ীর ঘোড়া বক্ত তা দিতে আরম্ভ করিল। সে বলিবে, লগুনের লোক বড় থারাপ, কারণ, প্রত্যহ তাহাদিগকে চাবুক মারা হয় না। সে নিজে চাবুক খাইতে অভ্যপ্ত হইয়াছে। সে ইহা অপেক্ষা **আর অধিক কি বুঝিবে ?** বাস্তবিক কিন্তু চাবুকে লোককে আরও থারাপ করিয়া তোলে। গাঢ় চিন্তায় অক্ষম সাধারণ গোক সকল দেশেই দ্বৈতবাদী হইয়া থাকে। গরীব বেচারারা চিরকাল অত্যাচারিত হইয়া আসিতেছে। স্থতরাং তাহাদের মুক্তির ধারণা শান্তি হইতে অব্যাহতি পাওয়া। অপর পক্ষে, আমরা ইহাও দানি, সকল দেশেরই চিন্তাশীল মহাপুরুষগণ এই নির্গুণ ব্রন্ধের ভাব লইয়া কার্য্য করিয়াছেন। এই ভাবে অন্নপ্রাণিত হইয়াই ঈশা বলিয়াছেন, 'আমি ও আমার পিতা এক।' এইরূপ ব্যক্তিই ণক্ষ লক্ষ ব্যক্তির ভিতরে শক্তিস্ঞারে সমর্থ। এই শক্তি সহস্র Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS ভানযোগ।

সহস্র বৎসর ধরিয়া মানবগণের প্রাণে শুভ পরিত্রাণপ্রদ শক্তিমঞ্চ করিয়া থাকে। আমরা আবার ইহাও জানি, সেই মহাপুন্ধ অদ্বৈতবাদী ছিলেন বলিয়া অপরের প্রতিও দরাশীল ছিলেন। জি সাধারণকে 'আমাদের স্বর্গস্থ পিতা' এ কথাও শিক্ষা দিরাছে। সাধারণ লোকে, যাহারা সগুণ ঈশ্বর হইতে আর কোন উজ্জ ভাব ধারণা করিতে পারে না, তাহাদিগকে তিনি তাহাদের স্বর্দ পিতার নিকট প্রার্থনা করিতে শিখাইলেন, কিন্তু ইহাও বনিজ যথন সময় আসিবে, তথন তোমরা জানিবে, 'আমি তোমাদিনের তোমরা আমাতে, যাহাতে তোমরা সকলেই সেই পিতার সহি একীভূত হইতে পার, কারণ, আমি ও আমার পিতা অজে। বুদ্ধদেব দেবতা ঈশ্বর প্রভৃতি বড় গ্রাহ্য করিতেন না। সাগান লোকে তাঁহাকে নান্তিক আখ্যা দিয়াছিল, কিন্তু তিনি একী সামান্য ছাগের জন্য প্রাণ পর্যান্ত ত্যাগ করিতে প্রন্তত ছিন্দে। **এই বৃদ্ধদেব মন্থ্যজাতির পক্ষে সর্ব্বোচ্চ যে নীতি গ্রহণী** ইইট পারে, তাহা প্রচার করিয়াছিলেন। ষেধানেই কোন প্রকা নীতিবিধান দেখিবে, সেইথানেই দেখিবে. তাঁহার প্রভাব, <sup>জার্যা</sup> আলোক। জগতের এই সকল উচ্চহানর ব্যক্তিগণকে তুনি <sup>স্ক্রী</sup> গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পার না, বিশেষতঃ একা মন্নুষ্যঞাতির ইতিহাসে এমন এক সমন্ন আসিয়াছে—শতবর্ষ প্<sup>র</sup> যাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই, এমন সকল জ্ঞানের উন্নতি <sup>হুইরার্চ</sup> এমন কি পঞ্চাশৎবৰ্ষ পূৰ্বেষ বাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই, জ সকল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। আর লোককে এরপ সঙ্কীর্ণ ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাধা <sup>হার</sup>

ব্ৰহ্ম ও জগৎ।

লোকে পশুতুল্য চিন্তাহীন জড়পদার্থে পরিণত না হইলে ইহা এখন আবশ্রক, উচ্চতম জ্ঞানের সহিত উচ্চতম হানর অনম্ভ জ্ঞানের সহিত অনম্ভ প্রেমের যোগ। স্থতরাং, বেদান্তবাদী বলেন, সেই অনন্ত সন্তার সহিত একীভূত হওয়াই একমাত্র ধর্মঃ আর তিনি ভগবানের গুণ কেবল এই কয়েকটা বলেন,—অনস্ত সত্তা অনম্ভ জ্ঞান ও অনম্ভ আনন্দ, আর তিনি বলেন, এই তিনই এক। জ্ঞান ও আনন্দ বাতীত সন্তা কথন থাকিতে পারে না। জ্ঞানও আনন্দ বা প্রেম ব্যতীত এবং আনন্দও কখন জ্ঞান ব্যতীত থাকিতে পারে ন। আমরা চাই এই সন্মিলন—এই অনস্ত সত্য জ্ঞান ও আনন্দের মিলন। আমরা চাই সর্বাঙ্গীন উন্নতি—সত্য, জ্ঞান ও আনন্দের চরমোন্নতি—একদেশী উন্নতি নহে। আমরা চাই-- नकन विषयात नमाना प्राप्त जिल्ला वृष्तात्व ना महान् ষদমের সহিত মহা জ্ঞানের যোগ হওয়া সম্ভব। আশা করি. भागना मकलारे मिरे এक नत्का পৌছিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব।

## জগৎ।

-000-

## विश्र्वंगर।

স্থনর কুস্থমরাশি চতুর্দিকে স্থবাস ছড়াইতেছে, প্রভাতাল অতি স্থন্দর লোহিতবর্ণ ধরিয়া উঠিতেছে। প্রকৃতি নানা বিচি বর্ণে সজ্জিত হইয়া পরম শোভাশালিনী হইয়াছে। সম্প্র জগদু হ্মাণ্ডই স্থলর, আর মানুষ পৃথিবীতে আসিয়া অবধি এই সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিতেছে। শৈলমালা গম্ভীরভাবব্যঞ্জক ধ ভরোদীপক, প্রবল ধরবাহিনী সমুদ্রাভিমুধগামিনী শ্রোতিদিনী, পদচিহ্নহীন মরুদেশ, অনস্ত অসীম সাগর, তারকারাজিমজ্ঞি গগন—এ সকলই গম্ভীরভাবপূর্ণ ও ভয়োদ্দীপক অথচ মনোহয়। প্রকৃতিশব্দব্যঞ্জিত সমুদর অন্তিত্বসমষ্টি স্মৃতিপথাতীত সমর হইটে মানবমনের উপর কার্য্য করিতেছে। উহা মানবচিস্তার উপর জনাক প্রভাব বিস্তার করিতেছে, আর ঐ প্রভাবের প্রতিক্রিয়ার্থ ক্রমাগত মানবহৃদয়ে এই প্রশ্ন উঠিতেছে, উহারা কি এবং উহারে উৎপত্তিই বা কোথা হইতে ? অতি প্রাচীন মানবরচনা বেগা প্রাচীন ভাগেও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত দেখিতে পাই। কোখা <sup>হুর্গে</sup> रेश जामिन ? यथन जिंछ नािछ किছूरे हिनना, তম जल जार् ছিল, তথন কে এই জগৎ স্জন করিল ? কেমন করিয়াই বা করিল ? কে এই রহস্ত জানেন ? বর্ত্তমান সময় পর্যান্ত এই প্রশ্ন চলিয়া আসিয়াছে। লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ বার ইহার উত্তরের চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু আবার লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ বার উহার উত্তর দিতে হইবে। ঐ প্রত্যেক উত্তরই বে ভ্রমপূর্ণ, তাহা নহে। প্রত্যেক উত্তরে কিছু না কিছু সত্য আছে—কালের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সত্যও ক্রমশঃ বল সংগ্রহ করিবে। আমি ভারতের প্রাচীন দার্শনিক-গণের নিকট ঐ প্রশ্নের যে উত্তর সংগ্রহ করিয়াছি, বর্ত্তমান মানব-জ্ঞানের সহিত মিলাইয়া তাহা আপনাদের সমক্ষে স্থাপনের চেষ্টা করিব।

बामजा দেখিতে পारे, এই প্রাচীনতম প্রশ্নের কতকগুলি

विषय পূর্ব হইতেই জ্ঞাত ছিল। প্রথম এই,—"মথন অন্তি নান্তি

किছুই ছিল না," এই প্রাচীন বৈদিক বাক্য হইতে প্রমাণিত

হইতেছে মে, এক সময়ে যে জগং ছিল না—এই গ্রহ জ্যোতিজ্ঞগণ,

আমাদের জননী ধরণী, সাগর মহাসাগর, নদী, দৈলমালা, নগর,

গ্রাম, মানবজাতি, ইতরপ্রাণী, উদ্ভিদ, বিহঙ্গম, এই অনন্ত বহুধা

স্বাই, এসকল যে এক সময়ে ছিল না—এ বিষর পূর্ব্ব হইতেই

পরিজ্ঞাত ছিল। আমরা কি এ বিষয়ে নিঃসন্দিয়্ম ? কি করিয়া

এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হওয়া গেল, তাহা আমরা ব্বিতে চেপ্তা করিব।

মাম্মর আপন চতুর্দ্দিকে দেখে কি ? একটা ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ লও।

মাম্মর দেখে, উদ্ভিদ্টা ধীরে ধীরে মাটা ঠেলিয়া উঠিতে থাকে,

শেষে বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে হয়ত একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ হইয়া

দীড়ায়, আবার মরিয়া যায়—রাখিয়া যায় কেবল বীজ। উহা-

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেন ঘুরিয়া ফিরিয়া একটা বৃত্ত সম্পূরণ করে। বীজ হইতে है। আইদে, বৃক্ষ হইয়া দাঁড়ায়, অবশেষে বীজে উহার প্র পরিণাম। একটা পাখীকে দেখ, কেমন উহা ডিম্ব হইতে क्या স্থূন্দর পক্ষিরপ ধরে, কিছু দিন বাঁচিয়া থাকে, পরে জান্য মরিয়া যায়, রাখিয়া যায় কেবল অপর কতকগুলি ডিম-ভিজ্জি পক্ষিকুলের বীজ। তির্ব্যগ্জাতি সম্বন্ধেও এইরূপ, মানুষ সম্বন্ধে তাহাই। প্রত্যেক পদার্থেরই যেন, কতকগুলি কতকগুলি মূল উপাদান, কতকগুলি স্ক্ল আকার হায় আরম্ভ, উহারা স্থূলাৎ স্থূলতর হুইতে থাকে, কিছু কালের জা ঐরপে চলে, পুনরায় ঐ স্ক্ররপে চলিয়া গিয়া উহাদের লয়। 🕬 কোঁটাটা, যাহার ভিতরে এক্ষণে স্থলর স্থ্যকিরণ খেলিজে, বাতাসে অনেক দূর চলিয়া গিয়া পাহাড়ে পৌছে, সেধানে জ বরফে পরিণত হয়, আবার জল হয়, আবার শত শত মাইল ব্রি উহার উৎপত্তিস্থান সমুদ্রে পঁছছে। আমাদের চতুর্দিক্স প্রকৃষ मक्न वस मदस्तरे **এই** तथ ; आत आमता कार्नि, वर्त्वमानकात हि শিলা ও নদীসমূহ, বড় বড় পর্বতসমূহের উপর কার্য্য করিছে: উহারা ধীরে অথচ নিশ্চিত তাহাদিগকে গুঁড়াইতেছে, গুঁড়াই বালি করিতেছে, সেই বালি আবার সমুদ্রে বহিয়া চলিতেছে সমুদ্রতলে স্তরে স্তরে জমিতেছে, পরিশেষে আবার পাহাড়ের <sup>রা</sup> শক্ত হইতেছে, ভবিষ্যতে আবার ফাঁপিয়া উঠিয়া ভবিষ্য<sup>হংশীয়া</sup> পর্বত হইবে বলিয়া। আবার উহা পিষ্ট হইয়া গুঁড়া হইবে এইরূপ চলিবে। বালুকা হইতে এই শৈলমালার উদ্ভব, জা<sup>র্বা</sup> বালুকারপে পরিণতি। বড় বড় জ্যোতিষ্কগণ সম্বন্ধেও তার্টা আমাদের এই পৃথিবীও নীহারময় পদার্থবিশেষ হইতে আসিয়াছে—
ক্রমশ: শীতল হইতে শীতলতর হইয়াছে, পরে আমাদের নিবাসভূমিরূপা এই বিশেষাক্বতিবিশিষ্টা ধরণী রচিয়াছে। ভবিষ্যতে উহা
আবার শীতল হইতে শীতলতর হইয়া নষ্ট হইবে, খণ্ড খণ্ড হইবে,
খাঁড়াইবে, শেষে সেই মূল নীহারমর স্ক্রেরপে যাইবে। প্রতিদিন
আমাদের সমূথে ইহা ঘটিতেছে। স্মরণাতীত কাল হইতেই ইহা
হইতেছে। ইহাই মানবের সমগ্র ইতিহাস, ইহাই প্রকৃতির সমগ্র
ইতিহাস, ইহাই জীবনের সমগ্র ইতিহাস।

. यि रेश में एक एक एक विकास के विकास स्थाप के विकास स्थाप के निर्माण के विकास के वित প্রণালীক (Uniform), যদি ইহা সত্য হয়, এবং এ পর্যান্ত কোন मध्याकानरे रेश थछन करत नारे त्य, এकी कूज वानूकण त প্রণালী ও যে নিরমে স্বষ্ট, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্বর্য্য, তারা, এমন কি, गम्मत्र काषु कां ए एष्टिं कतिराज्य मिरे धकरे खनानी, धकरे नित्रम, বদি ইহা সত্য হয় যে, একটা পরমাণু যে কৌশলে নিশ্নিত, সমুদ্য জগংও সেই কৌশলে নির্ম্মিত, যদি ইহা সত্য হয় যে, একই নিয়ম সমুদর জগতে প্রতিষ্ঠিত, তবে, প্রাচীন বৈদিক ভাষায় আমরা বলিতে গারি,—"এক্থণ্ড মৃত্তিকাকে জানিয়া আমরা জগদু স্বাভস্থ সমুদর মৃত্তিকাকেই জানিতে পারি।" একটা ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ কইরা উহার জীবনচরিত আলোচনা করিলে আমরা জগদুক্ষাণ্ডের স্বরূপ জানিতে পারি। একটা বালুকণার গতি পর্যাবেক্ষণে, সমুদয বৃগতের রহস্য জানিতে পারা যাইবে। স্কুতরাং আমাদের পূর্ব আলোচনার ফল সমগ্র জগদ কাণ্ডের উপর প্রয়োগ করিয়া প্রথমতঃ रेशरे भारेत्विह त्य, मकनरे जानि ও जल्ड ल्यात्र मन्म । পर्वात्वतः ', Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS জ্ঞানুযোগ।

উৎপত্তি বালুকা হইতে, বালুকায় আবার উহার পরিণান; নার বাষ্প হইতে, যার আবার বাষ্পে; উদ্ভিদ্জীবন আসে বীজ होत, যার আবার বীজে; মানবজীবন আসে মহুযাজীবাণু হইতে, যা আবার জীবাণুতে। নক্ষত্রপুঞ্জ, নদী, গ্রহ, উপগ্রহ নীহারমর মন হইতে আসিয়াছে, যায় আবার সেই নীহারমর অবস্থায়। ইয়া আমরা শিথি কি? শিথি এই বে, ব্যক্ত অর্থাৎ স্থল অবস্থা—কার্ম স্ক্রেভাব—উহার কারণ। সর্বদর্শনের জনকস্বরূপ মহার কার আনক দিন পূর্বের প্রমাণ করিয়াছেন, 'নাশঃ কারণলয়ঃ।'

यिन এই টেবিলটির নাশ হয় ত, উহা কেবল উহার কারণ ল পুনরাবণ্ডিত হইবে মাত্র—সেই স্কল্পরপও পরমাণুতে ফিরিয়া নাম : বাহাদের সন্মিলনে এই টেবিলনামক পদার্থটী উৎপন্ন হইয়াছি শানুষ যথন মরে, তথন, যে সকল ভূতে তাহার দেহ নিন্ধ তাহাতে তাহার প্নরাবৃত্তি হয়। এই পৃথিবীর ধ্বংস হইনে, । ভূতসমষ্টি উহাকে এই আকার দিয়াছিল, তাহাতে পুনরাক कतिद्व। ইहारकरे नाम वर्ता—कात्रभनत्र। ऋजताः जार শিখিলাম, কার্য্য কারণের সহিত অভেদ, ভিন্ন নহে, কারণটাই 🗗 বিশেষ ধারণ করিয়া কার্য্যনামে পরিচিত হয়। যে উপাদানগুলি এ টেবিলের উৎপত্তি, তাহাই কারণ, আর টেবিলটা কার্যা, <sup>এ</sup> ঐ কারণগুলিই এখানে টেবিলরূপে বর্তুমান। এই গেলাসটা <sup>এর</sup> কার্যা—উহার কতকগুলি কারণ ছিল, সেই কারণগুলি এ কার্য্যে এখনও বর্ত্তমান দেখিতেছি। 'গেলাস' নামক কর্ত্ত জিনিব আর তৎসঙ্গে গঠনকারীর হস্তস্থ শক্তি, এই হুইটা কার্ নিমিত ও উপাদান এই হুইটা কারণ—মিলিরা হোলাস নামৰ

बाकाति है है शाहि। खे है है का तर्ग है वर्त्तमान। त में कि ति का न बाक्षत का का शिल, जा हो। जर हिम्सिक्षत्र प्र वर्त्तमान जा हो। ना बाकित्म शंनात्मत्र खे क्ष्म क्ष्म थे खे खेनि जन थे मित्रा शिक्षत खेर खे 'शंनाम' त्रश जेशां माने जि वर्त्तमान। शंनामं जै त्वन खे क्ष्म का त्रमं खेनित जा त खे के त्रार्थ शतिश्वि खेर यि खेरे शंनामं जै बाक्षित्र क्षा हत्र, ज्या त्य मिक्ति मरहित्र श्रिक्त क्षेत्र शंनात्मत्र क्षित्र खेर कि तित्रा श्रमः निष्ठ जेशां मानित्र, जात शंनात्मत्र क्षित्र थे खेर कि वात्रात्र श्रम्त्र श्रीत्र अस्तित् अस्ति श्रीक्तिय, विकास स्वामित्र श्रीक्रित्र श्रीक्तिय श्रीक्तिय श्रीक्तिय श्रीक्तिय श्रीक्तिय श्रीक्तिय श्रीक्तिय स्वामित्र स्वामित्य स्वामित्र स्व

অতএব আমরা পাইলাম, কার্য্য কথন কারণ হইতে ভিন্ন নহে। উহা সেই কারণের পুনরাবির্ভাব মাত্র। তার পর আমরা শিথিলাম, এই কুদ্র বিশেষ বিশেষ রূপদকল, যাহাদিগকে আমরা উদ্ভিদ্ বা তির্যাগ্জাতি বা মানব বলি,তাহারা অনস্তকাল ধরিরা উঠিয়া পড়িরা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। বীজ হইতে বৃক্ষ হইল। বৃক্ষ আবার বীজ হয়, আবার উহা আর এক বৃক্ষ হয়—আবার অন্য বীঞ হয়, আবার আর এক বৃক্ষ হয়—এইরূপ চলিতেছে, ইহার শেষ নাই। জলবিলু পাহাড়ের গা গড়াইয়া সমূত্রে যায়, আবার বাষ্প হইয়া উঠে—পাহাড়ে যায়, আবার নদীতে ফিরিয়া আনে। উঠিতেছে, পড়িতেছে—যুগচক্র চলিতেছে। সমুদয় জীবন সম্বন্ধেই এইরূপ— সমূদর অন্তিম্ব, যাহা কিছু দেখিতে, ভাবিতে, ভনিতে বা করনা ক্রিতে পারি, বাহা কিছু আমাদের জ্ঞানের সীমার মধ্যে, তাহাই এইরপে চলিতেছে—ঠিক যেমন মনুষ্যদেহে নিঃখাস প্রখাস। সমুদ্য স্টিই, স্বতরাং, এইরূপে চলিয়াছে, একটা তরন্ধ উঠিতেছে, একটা

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়িতেছে, আবার উঠিয়া আবার পড়িতেছে। প্রত্যেক তরন্ধে সঙ্গে সঙ্গে একটা করিয়া অবনতি, প্রত্যেক অবনতির সঙ্গে দ্য় একটা করিয়া তরঙ্গ। সমুদর ব্রহ্মাণ্ডেই, উহার সমপ্রণাদীকঃ হেতু একই নিয়ম খাটিবে। অতএব আমরা দেখিতেছি নে, দ্য়া ব্রহ্মাণ্ডই যেন এককালে স্থকারণে লয় হইতে বাধ্য; স্থা, দ্র্ গ্রহ, তারা, পৃথিবী, মন, শরীর, মাহা কিছু এই ব্রহ্মাণ্ডে ঘার সমস্ত বস্তুই নিজ স্ক্র্ম কারণে লীন বা তিরোভূত হইবে—আগাং দৃষ্টিতে যেন বিনম্ভ হইবে। বাস্তবিক কিন্তু উহারা উথান কারণে স্ক্রেরণে থাকিবে। উহা হইতে আবার তাহারা বাদি হইবে, আবার পৃথিবী, চক্র, স্থ্য, এমন কি, সমগ্র জগং গ্রম করিবে।

এই উত্থান পতন সম্বন্ধে আর একটা বিষয় জানিবার আয়ে
বীজ বৃক্ষ হইতে আইসে। উহা অমনি তৎক্ষণাং বৃদ্ধ ।
না। উহার কতকটা বিশ্রামের বা অতি স্ক্ষ্ম অব্যক্ত নাটে
সমরের আবগ্রক। বীজকে থানিকক্ষণ মাটীর নীচে থাকিয়া না
করিতে হয়। উহাকে আপনাকে থণ্ড থণ্ড করিয়া ফেলিতে না
হৈতে উহার পুনক্রনতি হইরা থাকে। অতএব এই মা
বন্ধাণ্ডকেই কিছু সময় অদৃশ্র অব্যক্তভাবে স্ক্ষার্রপে কার্য করি
হয়, যাহাকে প্রলয় বা সৃষ্টির পূর্বাবিস্থা বলে, তাহার পর
প্রাংস্টি হয়। এই জগংপ্রবাহের একটা প্রকাশকে—অর্থাণ নি
ভাবে পরিণতি, কিছুকাল তদবস্থায় অবস্থান, আবার প্রার্থিণ
ইহাকেই কর বলে। সমৃদ্য বন্ধাণ্ডই এইর্মপে করে করে চিনা
ইহাকেই কর বলে। সমৃদ্য বন্ধাণ্ডই এইর্মপে করে করে চিনা
ইহাকেই কর বলে। সমৃদ্য বন্ধাণ্ডই এইর্মপে করে করে চিনা
ইহাকেই কর বলে। সমৃদ্য বন্ধাণ্ডই এইর্মপে করে করে চিনা
ইহাকেই কর বলে। সমৃদ্য বন্ধাণ্ডই এইর্মপে করে করে চিনা
ইহাকেই কর বলে। সমৃদ্য বন্ধাণ্ডই এইর্মপে করে করে চিনা
ইহাকেই কর বলে। সমৃদ্য বন্ধাণ্ডই এইর্মপে করে করে চিনা
ইয়াকে

প্রকাণ্ডতম ব্রহ্মাণ্ড হইতে উহার অন্তর্বর্ত্তী প্রত্যেক পরমাণু পর্যান্ত, সব জিনিষ্ট এই তরঙ্গাকারে চলিয়াছে।

এক্ষণে আবার একটা গুরুতর প্রশ্ন আসিল—বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালের পক্ষে। আমরা দেখিতেছি, স্ক্রতর রূপগুলি ধীরে ধীরে वाक रहेराज्ह, क्रमभः ज्ञूनार ज्ञूनजत रहेराज्ह। जामता प्रिवाहि যে, কারণ ও কার্য্য অভেদ—কার্য্য কেবল কারণের রূপান্তরমাত্র। অতএব এই সমুদর ব্রহ্মাও শূন্য হইতে প্রস্তুত হইতে পারে না। কিছুই কারণ ব্যতীত আসিতে পারে না, শুধু তাহা নহে, 🥠 কারণটীই কার্য্যের ভিতর স্ক্রেরপে বর্ত্তমান। তবে এই ব্রহ্মাণ্ড কোন বস্তু হইতে প্রস্তুত হইরাছে ? পূর্ব্ববর্তী সন্ম বন্ধাও ररेरा । गास्य कान् वस ररेरा প্রসত ? পূর্ববর্তী স্ক্ররপ **इरे**छ । तृक काहा इरेंछ इरेन ? तीक इरेंछ । तृक्की ममूनम् বীজে বর্ত্তমান ছিল—উহা ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। অতএব এই জগদ্রক্ষাও এই জগতেরই স্ক্রাবস্থা হইতে প্রস্ত হইয়াছে। **अक्टा छेटा वाक्ट ट्टेबाएट माज। छेटा পूनतांत्र के रामक्रा**श যাইবে, আবার ব্যক্ত হইবে। একণে আমরা দেখিলাম, স্ক্র-अभिधनि राक रहेवा बूना९ बूनजत रुव, यजिन ना उराता उराता চরমসীমার পৌছে; চরমে পৌছিলে, তাহারা আবার পালটিয়া স্ক্লাৎ স্ক্লতর হয়। এই স্ক্ল হইতে আবির্ভাব, ক্রমশঃ স্থূল হইতে স্থলতররূপে পরিণতি—কেবল যেন উহাদের অংশগুলির অবস্থান পরিবর্ত্তন—ইহাকেই বর্ত্তমান কালে 'ক্রমবিকাশ'বাদ বলে। ইহা অতি সত্য, সম্পূর্ণরূপে সত্য; আমরা আমাদের জীবনে ইহা দেখিতেছি; বিচারশীল কোন ব্যক্তিরই এই 'ক্রমবিকাশ'

বাদীদের স্থিত বিবাদের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমাদিয় আরও একটা বিষয় জানিতে হইবে—তাহা এই ষে, প্রত্যেক 🚁 विकार्भत शृद्धिर এक । कममस्त्रा श्रीक्र वर्षमान । के ব্রক্ষের জনক বটে, কিন্তু অপর এক বৃক্ষ আবার ঐ বীজের জন। বীজই সেই সুক্ষরপ, যাহা হইতে বৃহৎ বৃক্ষটী আসিয়াছে, আন্ধ আর একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ ঐ বীজরূপে ক্রমসঙ্কুচিত হইয়াছে। মান वृक्किति वे वीष्म वर्खमान। भृग्र श्रेटिक क्लान वृक्क ब्रियाल भार नो, किन्त जामता प्रिथिতिছि, तृक्ष तीज श्रेटिंग् छे९भन श्र, पा বীজবিশেষ হইতে বৃক্ষবিশেষই উৎপন্ন হয়, অন্ত বৃক্ষ হয়। हेशां अभागि हरें एक एक वृत्कत कातन के बैह-কেবল ঐ বীজ মাত্র; আর সেই বীজে সমুদয় বৃক্ষটীই রহিরাছ। 'সমুদর মানুষটাই ঐ এক জীবাণুর ভিতরে, ঐ জীবাণুই খাঞ্চ ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হইরা মানবাকারে পরিণত হয়। স্ফু ত্রক্ষাণ্ডই— সুন্ম ত্রন্ধাণ্ডে রহিয়াছে। সবই কারণে, উহার रह রূপে রহিয়াছে। অতএব 'ক্রমবিকাশ' বাদ, স্থূলাৎ স্থূলতরয়া ক্রমপ্রকাশ—এই মত সত্য। উহা সম্পূর্ণরূপে সত্য; <sup>জা</sup> এ সঙ্গে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের প্রা একটা ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়া রহিয়াছে; অতএব যে ক্ষ্ম ক্র পরে মহাপুরুষ হইল, উহা প্রকৃতপক্ষে সেই মহাপুরুরে ক্রমসঙ্কুচিত ভাব, উহাই পরে মহাপুরুষরূপে ক্রমবিকাণ <sup>প্রাই</sup> रम। यि रेशरे मण रम, जत आमात्मन कमिननामी দের সহিত কোন বিবাদ নাই, কারণ, আমরা ক্রমণঃ দেও যদি তাঁহারা এই ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়াটা অঙ্গীকার <sup>রব্রে</sup>

তবে তাঁহারা ধর্মের বিনাশকর্তা না হইয়া উহার প্রবল সহায় হইলেন।

এতদ্রে আমরা দেখিলাম, শৃষ্ম হইতে কিছুর উৎপত্তি হইল, **এই हिসাবে সৃষ্টি হইতে পারে না। সকল জিনিবই অনন্তকাল** ধরিয়া রহিয়াছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে। কেবল তরঙ্গের স্থার একবার উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে। স্কন্ম অব্যক্তভাবে একবার গতি, আবার স্থূল ব্যক্তভাবে আগমন, সমুদ্র প্রকৃতিতেই এই ক্রমসঙ্কোচ ও ক্রমবিকাশ প্রক্রিরা চলিতেছে। স্বতরাং সমুদর ব্রন্ধাণ্ড প্রকাশের পূর্বের অবগ্রন্থই ক্রমসম্কুচিত বা অব্যক্ত অবস্থায় ছিল, এক্ষণে বিভিন্নরূপে ব্যক্ত হইরাছে,—আবার ক্রমসমূচিত হইরা অব্যক্তভাব ধারণ করিবে। উদাহরণস্বরূপ একটা ক্ষ্ত উদ্ভিদের ন্দীবন ধর। আমরা দেখি, ছুইটা বিষয় একতা মিলিত হইয়াই ঐ উদ্ভিদকে এক অখণ্ডবস্তুত্রপে প্রতীত করাইতেছে—উহার উৎপত্তি ও বিকাশ আর উহার ক্ষয় ও বিনাশ। এই ছইটা মিলিরাই উদ্ভিদ্-জীবন নামক এই একত্ব বিধান করিতেছে। এইরূপে ঐ উদ্ভিদ্-জীবনকে প্রাণ-শৃঙ্খলের একটা পর্ব্ব বলিয়া ধরিয়া আমরা সমুদ্য বস্তুরাশিকেই এক প্রাণপ্রবাহ বলিয়া করনা করিতে পারি—জীবাণু হইতে উহার আরম্ভ এবং পূর্ণমানবে উহার সমাপ্তি। মাত্র্য ঐ শৃন্ধালের একটা পর্বা; আর বেমন জ্মবিকাশবাদীরা বলেন—নানারপ বানর, তার পর আরও ক্ষ্ ক্ষুত্র প্রাণী এবং উদ্ভিদ্গণ যেন এ প্রাণ-শৃত্মলের অন্তান্ত পর্বা-সমূহ। এক্ষণে যে ক্ষুদ্রতম খণ্ড হইতে আমরা আরম্ভ করিয়া-ছিলাম, তথা হইতে এই সমুদরকে এক প্রাণপ্রবাহ বলিয়া ধর;

আর প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্ব্বেই বে ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিরা বিছন্ ইতিপূৰ্ব্ব-লব্ধ ঐ নিয়ম এস্থলে প্ৰয়োগ করিলে আমাদিগকে খীনা कतिरा हरेरत त्य, अणि निम्नाज्य ब्लब्ध हरेराज गर्स्ताक्र भृति মানুষ পর্যান্ত সমুদয় শ্রেণীই অবগ্রাই অপর কিছুর ক্রমান্ত হইবে। কিনের ক্রমসঙ্কোচভাব > ইহাই প্রশ্ন। কোন গার্ম क्रममञ्जू ि इरेशा हिन ? क्रमिविका भवाषी जागा पिश्र विद्व তোমার ঈশ্বরধারণা ভূল। কারণ, তোমরা বল, চৈতন্যই ক্ষমে স্রষ্টা, কিন্তু আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি যে, চৈতন্য অনেক গঃ সাইসে। মানুষে ও উচ্চতর জন্তুতেই কেবল আমরা চৈত্র দেখিতে পাই, কিন্তু এই চৈতন্য জন্মিবার পূর্ব্বে এই জ্গতে ক লক্ষ বর্ষ অতীত হইরাছে। বাহা হউক, তোমরা এই ক্রমবিলা বাদীদের কথায় ভয় পাইও না, তোমরাও এইমাত্র বে কি আবিষ্কার করিলে, তাহা প্রয়োগ করিরা দেখ—কি দিনা দাঁড়ার। তোমরা ত দেখিয়াছ, বীজ হইতে বৃক্ষের উত্তব আবা বীজে উহার পরিণাম—স্থতরাং আরম্ভ ও পরিণাম ম্যান পৃথিবীর উৎপত্তি তাহার কারণ হইতে, আবার কারণেই জ্যা বিলয়। সকল বস্তু সম্বন্ধেই এই কথা—আমরা দেখিতেছি, আ অন্ত উভয়ই সমান। এই সমুদর শৃল্পলের শেষ কি? আয়া জানি, আরম্ভ জানিতে পারিলে আমরা পরিণামও জানিতে <sup>পারিব।</sup> **এইরপ, অন্ত জানিতে পারিলেই আদি জানিতে পারিব।** औ সমুদর 'ক্রমবিকাশনীল' জীবপ্রবাহের—যাহার এক প্রান্ত জীরা অপর প্রান্ত পূর্ণ মানব—এই সমুদরকে একটা বস্তু বলিরা <sup>রু।</sup> **धरे द्येगीत अल्ड आमता शूर्व मानवटक दिश्लिक, क्रुजी**  আদিতেও যে তিনি অবস্থিত, ইহা নিশ্চিত। অতএব ঐ জীবাণু অবশ্রই উচ্চতম চৈতন্মের ক্রমসঙ্কৃচিত অবস্থা। তোমরা ইহা স্পষ্ট-রূপে না দেখিতে পার, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই ক্রমসঙ্কৃচিত চৈতগ্রই আগনাকে অভিব্যক্ত করিতেছে, আর এইরূপে আপনাকে অভি-ব্যক্ত করিয়া চলিবে, যতদিন না উহা পূর্ণতম মানবন্ধপে, অভিব্যক্ত হর। এই তত্ত্ব গণিতের দারা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করা বাইতে পারে। যদি শক্তিসাতত্যের নিয়ম ( Law of Conservation of Energy ) সত্য হয়, তবে অবশ্রই স্বীকার করিতে হইবে যে, যদি তুমি কোন যন্ত্রে পূর্ব্ব হইতেই কোন শক্তিপ্ররোগ না করিয়া থাক, তবে তুমি উহা হইতে কোন কার্য্যই পাইতে পার না। তুমি এঞ্জিনে জল কয়লারূপে যতটুকু শক্তি প্ররোগ করিয়াছিলে, উহা হুইতে ঠিক ততটুকুই কার্য্য পাইয়া থাক, এক চুল বেশীও নয়, কমও নর। আমি আমার দেহের ভিতরে বায়ু থান্ত ও অক্তান্ত পদার্থ-রূপে যতটুকু শক্তিপ্রয়োগ করিয়াছি, ঠিক ততটুকু কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেছি। কেবল ঐ শক্তিগুলি অগুরূপে পরিণত হইয়াছে মাত্র। এই বিশ্বব্রস্নাণ্ডে এক বিন্দু জড় বা এতটুকুও শক্তি বাড়া-ইতে অথবা কমাইতে পারা ষায় না। যদি তাই হয়, তবে এই रेठावश्च कि ? यि छेटा जीवानूरं वर्डमान ना शास्त्र, जरव छेटास्क অবশ্রই আকস্মিক উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে—তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হর যে,—অসং [ কিছু না ] হইতে সতের [ কিছুর ] উৎপত্তি হয়, কিন্তু তাহা অসম্ভব ! তাহা হইলে रेश একেবারে নিঃসন্দিগ্মভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে,—য়েমন অন্ত অন্ত বিষয়ে দেখি, যেথানে আরম্ভ, সেইখানেই শেষ; তবে '• Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথন অব্যক্ত, কখন বা ব্যক্ত—সেইরূপ পূর্ণমানব, মুক্তপূর্ব, দে মানব, যিনি প্রকৃতির নিরমের বাহিরে গিয়াছেন, যিনি স্মা অতিক্রম করিয়াছেন, যাঁহাকে আরু এই জন্মমৃত্যুর ভিতর দি ষাইতে হর না, যাঁহাকে প্রীষ্টীয়ানরা প্রীষ্টমানব বলেন, ঝেল্ম বৃদ্ধমানব বলেন, যোগীরা মুক্ত বলেন, সেই পূর্ণমানব এই শৃথার এক প্রান্ত, আর তিনিই ক্রমসন্কুচিত হইয়া শৃত্তালের অপর প্রার্থ জীবাণুরূপে প্রকাশিত।

এক্ষণে এই ব্রহ্মাণ্ডের কারণ সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত হইল—স্বান্ চনা করা যাউক। এই জগতের শেষ পরিণাম কি-? চৈতন্-তাই নয় কি ? জগতের সব শেষে হয় চৈতন্য। আর ব্যন । टिन्ना क्रमिविकानवामीत्मत मत्न, श्रष्टित त्नय वस इरेन, ग्रा रहेल टिजनारे आवात शरीत निम्नला—शरीत कातन हरेला। মাহবে জগৎসম্বন্ধে চরম ধারণা কি করিতে পারে ? মাহুর ঐ ধারণা করিতে পারে যে, জগতের এক অংশ অপর অংশের মহি সম্বদ্ধ—জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই জ্ঞানের ক্রিয়া প্রকাশিত। প্রাটন 'অভিপ্রায়বাদ' [Design theory] এই ধারণারই অন্দুট আভাগ। আমরা জড়বাদীদের সহিত মানিয়া লইতেছি যে, চৈতন্যই জগজে শেষ বস্ত — স্ষ্টিক্রমের ইহাই শেষবিকাশ, কিন্তু ঐ সঙ্গে আমা रेरा पित्रा थाकि त्य, रेरारे यमि त्या विकास रव, जत जारि তেও ইহা বর্তমান ছিল। জড়বাদী বলিতে পারেন, বে<sup>ল কৰা</sup>, কিন্তু মানুষ জন্মিবার পূর্বে লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত হইয়াছে, তু<sup>ধন ড</sup> জ্ঞানের অন্তিম্ব ছিল না। এ কথায় আমাদের উত্তর এই, वर्ष চৈতন্য তখন ছিল না বটে, কিন্তু অব্যক্ত চৈতন্য ছিল—আর স্<sup>ট্রা</sup>

শেষ—পূর্ণমানবরূপে প্রকাশিত চৈতন্য। তবে আদি কি হইল? আদিও চৈতন্য। প্রথমে সেই চৈতন্য ক্রমসম্কুচিত হয়, শেষে আবার উহাই ক্রমবিকশিত হয়। অতএব এই জগদু স্নাণ্ডে এক্ষণে যে সমুদয় জ্ঞানরাশি অভিব্যক্ত হইতেছে, তাহার সমষ্টি অবশ্রই সেই ক্রমসঙ্কুচিত সর্বব্যাপী চৈতন্যের অভিব্যক্তি মাত্র। এই সর্ব-ব্যাপী বিশ্বজনীন চৈতন্যের নাম ঈশ্বর। উহাকে অন্ত যে কোন নামে অভিহিত কর না কেন, ইহা স্থির ষে, আদিতে সেই অনস্ত বিশ্বব্যাপী চৈতন্য ছিলেন। সেই বিশ্বজ্বনীন চৈতন্য ক্রমসন্ত্র্চিত হইয়াছিলেন, আবার তিনিই আপনাকে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত করিতেছেন—যতদিন না তিনি পূর্ণমানব, খুষ্টমানব, বুদ্ধমানবে পরিণত হন। তথন তিনি নিজ উৎপত্তিস্থানে ফিরিয়া আসেন। এই জন্য সকল শাস্ত্ৰই বলেন, ''আমরা তাঁহাতে জীবিত, তাঁহাতেই থাকিয়া চলিতেছি, তাঁহাতেই আমাদের সন্তা।" এই জন্য সকল শান্ত্রই বলেন, আমরা ঈশ্বর হইতে আসিরাছি এবং তাঁহাতেই ফিরিয়া যাইব। বিভিন্ন পরিভাষা দেখিয়া ভর পাইও না— পরিভাষায় যদি ভয় পাও, তবে তোমরা দার্শনিক হইবার যোগ্য ररेट भातित ना। এই विश्ववाभी टिक्न एकरे वन्नवानीता क्रेश्न বলিয়া থাকেন।

আমাকে অনেকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আপনি
প্রাতন 'ঈশ্বর' (God) শকটা ব্যবহার করেন কেন? ইহার উত্তর
এই, পূর্ব্বোক্ত বিশ্বব্যাপী চৈতন্য ব্যাইতে যত শব্দ ব্যবহৃত হইতে
পারে, তন্মধ্যে উহাই সর্ব্বোক্তম। উহা অপেক্ষা ভাল শব্দ আর
শ্ব্ জিয়া পাইবে না, কারণ, মাহুষের সকল আশা ভরসা, সকল স্লথ

'• Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ এক শব্দের উপর কেন্দ্রীভূত। এখন ঐ শব্দ পরিবর্ত্তন हत्। অসম্ভব। যথন বড় বড় সাধু মহাত্মারা ঐরপ শব্দ গড়েন, জ্ব তাঁহারা উহাদের অর্থ খুব ভালরপেই ব্বিতেন। ক্রমে স্বার यथन के मक्छिनि প্রচারিত হইয়া পড়িল, তথন অজ্ঞনোৰে ১ শব্দগুলির ব্যবহার করিতে লাগিল। তাহার ফলে শব্দগুরি মহিমা ব্লাস হইল। 'ঈশুর' শব্দটী স্মরণাতীত কাল হইতে আদি রাছে আর বাহা কিছু মহৎ ও পবিত্র, আর এক সমবাপ চৈতন্যের ভাব, ঐ শব্দের ভিতর রহিয়াছে। কোন নির্নো ঐ শব্দ ব্যবহারে আপত্তি করিলেই কি উহা ত্যাগ করিছে वन ? जात এकजन जानित, वनित—जामात এই नही गुष्ठ, ज्ञान्यत जानात जानात भक्त नहेरू विन्ति। धरेल रुरेल ७ এইরপ বৃথা শব্দের কোন অন্ত পাইবে না। তাই वि সেই প্রাচীন শব্দটীই ব্যবহার কর, কিন্তু মন হইতে কুময়া দ্র করিয়া দিয়া, এই মহৎ প্রাচীন শব্দের অর্থ কি উত্তদর্গ ব্ৰিয়া ঐ শব্দ আরও উত্তমক্লপে ব্যবহার কর। যদি তোষা 'ভাবৰোগবিধান' (Law of Association of Ideas) कोशांक वर्ण व्या, जरव कानिरव, धेर भरकत महिल नानांधना মহান্ ওজম্বী ভাব সংযুক্ত রহিয়াছে, লক্ষ লক্ষ মানব এই শ ব্যবহার করিয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোক ঐ শব্দের পূজা করিয়াই। আর উহার সহিত বাহা কিছু সর্ব্বোচ্চ ও স্থলরতম, বাহা বি যুক্তিযুক্ত, বাহা কিছু প্রেমাম্পদ, মনুযুক্তাবে বাহা কিছু মং ও স্থনর, তাহাই যোগ করিয়াছে। অতএব উহা এ 🌃 ভাবের উদ্দীপক কারণস্বরূপ হয়, স্মৃতরাং উহাকে ত্যাগ করিছ পারা বার না। বাহা হউক, আমি বদি আপনাদিগকে শুধু এই বিদরা বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম বে, ঈশ্বর জগৎ স্থাষ্ট করিরাছেন, তাহা হইলে আপনাদের নিকট উহা কোনরপ অর্থ প্রকাশ করিত না। তথাপি এই সমুদর বিচারাদির পর আমরা সেই প্রাচীন প্রুষের নিকটেই পৌছিলাম।

তবে আমরা এক্ষণে কি দেখিলাম? দেখিলাম যে, জড়, শক্তি, মন, চৈতন্ত বা অন্ত নামে পরিচিত বিভিন্ন জাগতিক শক্তি সেই বিশ্ববাাপী চৈতন্তেরই প্রকাশ। আমরা ভবিষ্যতে তাঁহাকে পরম প্রভু বলিরা আখ্যাত করিব। <u>বাহা কিছু</u> দেখ, শোন, বা অমুভব কর, সবই তাঁহার সৃষ্টি,—ঠিক বলিতে গেলে, তাঁহারই পরিণাম—আরো ঠিক বলিতে গেলে বলিতে হয়, প্রভূ সমং। তিনি স্থ্য ও তারকারপে উজ্জনভাবে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই জননী ধরণী, তিনিই স্বয়ং সমুদ্র। যুহ বৃষ্টিধারারূপে পড়িতেছেন, তিনিই মূহ বাতাস যাহা আমরা নিঃখাদের সহিত গ্রহণ করিতেছি, তিনিই শরীরে শক্তিরূপে কার্য্য করিতেছেন। তিনিই বক্তৃতা,তিনিই বক্তা,তিনিই এই শ্রোভ্যওনী। তিনিই এই বেদী, যাহার উপর আমি দাঁড়াইরা; তিনিই এ আলোক, যাহা দারা আমি তোমাদের মুখ দেখিতেছি। এ সবই তিনি। তিনি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, আর তিনিই জনসম্কৃচিত হইরা অণু হন, আবার জনবিকশিত হইরা প্নরার স্থার হন। তিনিই অবনত হইরা অতি নিয়তম প্রমাণু হন আবার ধীরে ধীরে নিজম্বরূপ প্রকাশ করিয়া নিজেতে যুক্ত হন। ইহাই জগতের রহন্ত। 'তুমিই পুরুষ, তুমিই স্ত্রী, তুমিই যৌবনগর্মে

K

6

'<sub>c</sub> Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
ভ্যান্যোগ I

ল্রমণশীল যুবা, তুমিই বৃদ্ধ—দণ্ড ধরিয়া বিচরণ করিতেছ, তুরি সকল বস্তুতে—হে প্রভু, তুমিই সকল।' জগংপ্রপঞ্চের ঐ ব্যাখ্যাতেই কেবল মানবযুক্তি, মানববৃদ্ধি পরিতৃপ্ত। এক ক্ষা বলিতে গেলে, আমরা তাঁহা হইতেই জন্মগ্রহণ করি, তাঁহাটে জীবিত থাকি এবং তাঁহাতেই আবার প্রত্যাবর্ত্তন করি।

# জগৎ।

----

## ক্ষুদ্ৰ ব্ৰহ্মাণ্ড।

মুমুম্বামন স্বভাবতঃই বাহিরে যাইতে চায়। মন যেন শরীরের বাহিরে ইন্দ্রিরপ্রণালী দিয়া উঁকি মারিতে চার। চক্ষ্ অবশ্রই দেখিবে, কর্ণ অবশ্রই শুনিবে, ইন্দ্রিয়গণ অবশ্রই বহির্জ্জগৎ প্রত্যক্ষ করিবে। তাই স্বভাবতঃই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও মহন্ত মান্তবের দৃষ্টি প্রথমেই আকর্ষণ করে। মানবাত্মা প্রথমেই বহি-ৰ্জ্জগতের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। আকাশ, নক্ষত্রপুঞ্জ, অন্তরীক্ষন্থ অন্তান্ত পদার্থনিচর, পৃথিবী, নদী, পর্বত, সমুদ্র প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল, আর আমরা সকল প্রাচীন ধর্ম্মেই ইহার কিছু কিছু পরিচর দেখিতে পাই। প্রথমে <del>যানব্যন অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে, বাহিরে যাহা</del> কিছু দেখিত তাহাই ধরিতে চেষ্টা করিত। এইরূপে' সে নদীর একজন দেবতা, আকাশের অধিষ্ঠাত্রী আর একজন, মেবের অধিষ্ঠাত্রী এক জন আবার বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী আর এক দেবতার বিশ্বাসী হইল। বেগুলিকে আমরা প্রকৃতির শক্তি বলিয়া জানি, তাহারাই সচেতন পদার্থরূপে পরিণত হইল। কিন্তু এই প্রশ্নের ষতই গভীর হইতে গভীরতর অমুসন্ধান হইতে

লাগিল, ততই এই বাহু দেবতাগণে মহুব্যের আর ভৃপ্তি हरें।
না। তথন মহুয়ের সমুদর শক্তি তাহার নিজ অন্তর্দেশে প্রবাহিত
হইল—তাহার নিজ আত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে লাগি।
বহির্জ্জগৎ হইতে ঐ প্রশ্ন গিয়া অন্তর্জ্জগতে পহছিল। বহির্জ্জগ
বিশ্লেষণ করিয়া শেষে মান্ত্র্য অন্তর্জ্জগৎ বিশ্লেষণ করিতে আরু
করিল। এই ভিতরের মান্ত্র্য সম্বন্ধে প্রশ্ন; ইহা আসে—উচ্চর্য
সভ্যতা হইতে, প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীরতর অন্তর্দৃ ষ্টি হইতে, উর্মন্তি
উচ্চতর ভূমিতে আরু ছুইলে।

এই ভিতরের মানুষই অগ্নকার অপরাহ্নের আলোচ্য বিদ্যা এই অন্তর্মানব সম্বন্ধে প্রশ্ন মানুষের যতদূর প্রিয় ও তাহার ফায়ে যত সন্নিহিত, আর কিছুই তত নহে। কত লক্ষ বার, কত क দেশে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। কি অরণ্যবাসী সন্নামী, কি রাজা, কি দরিজ, কি ধনী, কি সাধু, কি পাপী, প্রত্যেকন্য প্রত্যেক নারী সকলেই কোন না কোন সময়ে এই আ জিজাসিরাছেন—এই ক্ষণভঙ্গুর মানবজীবনে কি নিতা কিছু নাই! **এই भरीत मित्रला अमन किছू कि नार्ट, याङ्ग मदत्र ना १ यथनर औ** শরীর ধ্লিমাত্রে পরিণত হয়, তথন কি কিছু জীবিত থাকে না অগ্নি শরীরকে ভম্মসাৎ করিলে তাহার পর আর কিছু কি <sup>অব্দিট</sup> পাকে না ? যদি থাকে, তবে তাহার নিয়তি কি ? উহা <sup>বা</sup> কোথায় ? কোথা হইতেই বা উহা আসিয়াছিল ? এই প্রবৃঞ্জ পুন: পুন: জিজাসিত হইয়াছে, আর যতদিন এই সৃষ্টি থাকির যতদিন মানব-মন্তিফ চিন্তা করিবে, ততদিনই এই প্রশ্ন জিঞা<sup>নির</sup> হুইবে। ইহার উত্তর যে কথন পাওয়া যায় নাই, তাহা নহে; <sup>মধনী</sup> প্রশ্ন জিজাসিত হইয়াছে, তথনই উত্তর আসিয়াছে; আর যত সুমুম বাইবে, ততই উহা উত্তরোত্তর অধিক বল সংগ্রহ করিবে। বান্তবিক পক্ষে সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ঐ প্রশ্নের উত্তর একেবারেই প্রদন্ত হইরাছিল; আর পরবর্ত্তী সময়ে ঐ উত্তরই পুন:কথিত, পুনবিশদীক্ষত হইয়া আমাদের বৃদ্ধির নিকট উজ্জ্বলতর দ্ধপে প্রকাশিত হইতেছে নাত্র। অতএব আমাদের কেবল ঐ উন্তরের পুন:কথন করিতে হইবে মাত্র। আমরা এই সর্ব্বগ্রাসী সমস্তাগুলি সম্বন্ধে নৃতন আলোক প্রক্ষেপ করিব, এরপ ভাগ করি না। আমাদের আকাজ্ঞা এই যে, সেই সনাতন মহান্ সত্য বর্ত্তমান কালের ভাষায় প্রকাশ করিব, প্রাচীনদিগের চিন্তা আধুনিকদিগের ভাষায় ব্যক্ত করিব, দার্শনিকদিগের চিন্তা লৌকিক ভাষায় বলিব— দেবতাদের চিন্তা মানবের ভাষায় বলিব, ঈশ্বরের চিন্তা তুর্বল মানবভাষায় প্রকাশ করিব, যাহাতে লোকে উহা বুঝিতে পারে, কারণ, আমরা পরে দেখিব, যে ঐশী সত্তা হইতে ঐ সকল ভাব প্রস্ত, তাহা মানবেও বর্ত্তমান—যে সত্তা ঐ চিন্তাগুলিকে স্বৰন করিয়াছিলেন, তিনিই মান্তবে প্রকাশিত হইয়া নিজেই উহা বুঝিবেন।

আমি তোমাদিগকে দেখিতেছি। এই দর্শনক্রিয়ার জন্ত কতগুলি জিনিসের আবশুক? প্রথমতঃ চক্ষ্—চক্ষ্ অবশু থাকাই চাই। আমার অক্তান্ত ইন্দ্রিয় অবিকল থাকিতে পারে, কিন্তু বদি আমার চক্ষ্ না থাকে, তবে আমি তোমাদিগকে দেখিতে পাইব না। অতএব, প্রথমতঃ আমার অবশুই চক্ষ্ থাকা আবশুক। দিতীয়তঃ, চক্ষ্র পশ্চাতে আর একটা কিছু যাহা প্রকৃতপক্ষে দর্শনেক্রিয়—তাহা থাকা আবশুক। তাহা না থাকিলে দর্শনক্রিয়া ে Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসম্ভব। চক্ষু বাস্তবিক ইন্দ্রির নহে, উহা দর্শনের ব্যাব: যথার্থ ইন্দ্রিরটী চক্ষুর পশ্চাতে অবস্থিত—উহা মন্তিকত্ব সার্কের। यि के किन्द्री नहें रम, ज्द गासूर्यत अिं निर्मान हिम्मू में शिक्ष পারে, কিন্তু সে কিছুই দেখিতে পাইবে না। অতএব দর্শনজিয়া জন্ম ঐ প্রকৃত ইন্দ্রিয়টী থাকা বিশেষ আবশ্রক। আমানে অক্তান্ত ইন্দ্রিরসম্বন্ধেও তদ্রপ। বাহিরের কর্ণ কেবল ভিতরে দ वहें या रेवात यञ्जगाळ ; উर। मिळक्य क्टल शैर्ह्मान हारे। ह ইহাই দর্শনক্রিয়ার জন্ত পর্য্যাপ্ত হইল না। কথন কথন এরণ ম তুমি তোমার পুস্তকাগারে বসিয়া একাগ্রমনে কোন পুস্তক পড়িছে, এমন সময় ঘড়িতে বারটা বাজিল, কিন্তু তুমি তাহা শুনিতে পাইন না। কেন শুনিতে পাইলে না ? এখানে কিসের অভাব ছিন। মন ঐ ইক্রিয়ে সংযুক্ত ছিল না। অতএব আমরা দেখিছেই, ভূতীয়তঃ, মন অবশ্রই থাকা চাই। প্রথম, বাহু যন্ত্র; তার <sup>পা</sup> **এই বাহু यद्व**ि टेक्टिय़ের निक्टे खन के विषय़क्क वरन क्रिक লইয়া যায়; তার পর আবার মন ইক্রিয়ে যুক্ত হওয়া চাই। 🜃 মন ঐ মন্তিক্ষ্থ কেন্দ্রে যুক্ত না থাকে, তখন কর্ণ-যন্ত্রে এবং মন্তিক্ কেন্দ্রে বিষয়ের ছাপ পড়িতে পারে, কিন্তু আমরা উহা বৃন্ধি পারিব না। মনও কেবল বাহক মাত্র, উহাকে এই বিষয়ের <sup>ছাব</sup> আরও ভিতরে বহন করিয়া বুদ্ধিকে প্রদান করিতে হয়। বুদ উহার সম্বন্ধে নিশ্চয় করে। তথাপি কিন্তু পর্য্যাপ্ত হইল <sup>ন।</sup> বৃদ্ধিকে আবার আরও ভিতরে লইয়া গিয়া এই শরীরের <sup>রাষ্ট্</sup> আত্মার নিকট উহাকে সমর্পণ করিতে হয়। তাঁহার নিক প্রছিলে, তিনি তবে আদেশ করেন, "কর" অথবা "করিও না তথন যে যে ক্রমে উহা ভিতরে গিরাছিল, সেই সেই ক্রমে আবার বহির্যন্ত্রে আসে,— প্রথমে বৃদ্ধিতে, তার পর মনে, তার পর মন্তিক্ষকেন্দ্রে, তার পর বহির্যন্তে; তথনই বিষয়জ্ঞান সম্পূর্ণ হইল বলা যার।

ষম্ভগুলি মান্তবের স্থলদেহে অবস্থিত। মন কিন্তু তাহা নহে, বৃদ্ধিও নহে। হিন্দুণান্তে উহাদের নাম স্কন্ধ শরীর, খৃষ্টিয়ান শান্তে जाधाजिक मतीत । উरा এই मतीत रहेरा जातक रुक्त वर्छ. কিন্তু উহা আত্মা নহে। আত্মা এই সকলের অতীত। স্থূল শরীর অন্ন দিনেই ধ্বংস হইগা যায়—খুব সামান্ত কারণে উহার ভিতরে গোলযোগ ঘটে ও উহার ধ্বংস হইতে পারে। স্কন্ম শরীর এত সহজে नष्टे रुत्र ना । किन्छ উহাও कथन সবল, कथन वा पूर्वल रुत्र। আমরা দেখিতে পাই,—বুদ্ধ লোকের ভিতর মনের তত বল থাকে ना, जावात भंतीत जवन थाकित्न मन् जवन थात्क, नानाविध ঔষধ মনের উপর কার্য্য করে, বাহিরের সকল বস্তুই উহার উপর কার্য্য করে, আবার উহাও বাহু জগতের উপর কার্য্য করিয়া বেমন শরীরের উন্নতি-অবনতি আছে, তেমনি মনেরও স্বলতা-হর্মলতা আছে, অতএব মূন ক্থন আত্মা হইতে পারে না; কারণ, আত্মা অবিমিশ্র ও ক্ষরহিত। ক্রিপে ইহা জানিতে পারি? আমরা কি করিয়া জানিতে পারি যে, মনের পশ্চাতে আরও কিছু আছে ? স্বপ্রকাশ জ্ঞান ক্থন জড়ের ধর্ম হইতে পারে না। এমন কোন জড় বস্তু দেখা ৰায় নাই, জ্ঞানই যাহার স্বরূপ। জড় ভূত কথন আপনাকে আপনি প্রকাশ করিতে পারে না। জ্ঞানই সমুদর জড়কে প্রকাশ

করে। এই যে সন্মৃথে হল্ ( hall ) দেখিতেছ, জানই हैशा मन विनाट इटेरन, कांत्रन, कांन ना कांन कारनत महारह ব্যতিরেকে উহার অন্তিত্বই উপলব্ধ হইত না । এই শরীর স্বর্ণ নহে। যদি তাহাই হইত, তবে মৃত ব্যক্তির দেহ স্বপ্রকাশ हो। মন অথবা আধ্যাত্মিক শরীরও স্বপ্রকাশ হইতে পারে না। 🖫 क्कानयक्रेश नरह। यांश चथकांभ, তांशंत कथन ध्वःत रव ना क्र অপরের আলোক লইয়া আলোকিত, তাহার আলোক কংন গাব কখন থাকে না। কিন্তু যাহা স্বয়ং আলোকস্বরুপ, জান্য আলোকের আবির্ভাব-তিরোভাব হ্রাস-বুদ্ধি আবার কি ? আরু দেখিতে পাই, চল্রের ক্ষর হয়, আবার উহার কলা বৃদ্ধি হঠত থাকে,—তাহার কারণ, উহা সুর্য্যের আলোকে আলোকিত। र्स অগ্নিতে লৌহপিও ফেলিয়া দেওয়া যায়, আর যদি উহাবে লোহিতোভগু করা যায়, তবে উহা আলোক বিকিরণ করিও থাকিবে, কিন্তু ঐ আলোক অপরের বলিয়া উহা চলিয়া गहेत। অতএব ক্ষয় কেবল সেই আলোকেই সম্ভব, যাহা অপরের নির্গ रुटेर्फ गृरीज, याहा अक्षकां आलाक नरह।

এক্ষণে আমরা দেখিলাম, এই স্থলদেহ স্বপ্রকাশ নহে, ইর আপনাকে আপনি জানিতে পারে না। মনও আপনাকে আপনি জানিতে পারে না। কেন ? কারণ, মনের শক্তির হ্রামর্যা আছে, কখন উহা সবল কখন আবার হর্বল হয়, কারণ, বার্য সকল বস্তুই উহার উপর কার্য্য করিয়া উহাকে সবলও করিছে পারে, হর্বলও করিতে পারে। অতএব মনের মধ্য দিয়া যে আলোঁ আসিতেছে, তাহা উহার নিজের নহে। তবে উহা কাহার । ইর এমন কাহারও আলোক অবগ্র হইবে, যাহার পক্ষে উহা ধারকরা জালোক নহে, অথবা যাহা অপর আলোকের প্রতিবিশ্বও নহে, किंद्ध यांश खार वालाक खन्न ; व्यञ्जव सह वालाक वा खान. সেই পুরুষের স্বরূপভূত বলিয়া তাহার কথন নাশ বা ক্ষয় হয় না. উহা क्थन প্রবল, কথনও বা মৃত্ হইতে পারে না। উহা স্বপ্রকাশ—উহা আলোকস্বরূপ। আত্মা জানেন,তাহা নহে, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ; আত্মার অন্তিম্ব আছে, তাহা নহে, আত্মা অন্তিম্বরূপ; আত্মা যে স্থী, তাহা নহে, আত্মা স্থেম্বরপ। যে স্থী, তাহার স্থ অপর কাহারও নিকট প্রাপ্ত—উহা আর কাহারও প্রতিবিম্ব। যাহার জ্ঞান আছে, সে অপর কাহারও নিকট জ্ঞানলাভ করিয়াছে. উহা প্রতিবিম্বস্করপ। যাহার অন্তিত্ব আছে, তাহার সেই অন্তিত্ব অপর কাহারও অন্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে। যেথানেই খণ ও খণীর ভেদ আছে, দেখানেই বুঝিতে হইবে, দেই খণখলি খণীর উপর প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞান, অন্তিম্ব বা আনন এগুলি আত্মার ধর্ম নহে, উহারা আত্মার স্বরূপ।

প্নরার প্রশ্ন হইতে পারে, আমরা এ কথা স্বীকার করিয়া
লইব কেন ? কেন আমরা স্বীকার করিব যে, আনন্দ, অন্তিত্ব,
স্থপ্রকাশিতা আত্মার স্বরূপ, আত্মার ধর্ম নহে ? ইহার উত্তর
এই,—আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, শরীরের প্রকাশ মনের প্রকাশে;
মতক্ষণ মন থাকে, ততক্ষণ উহার প্রকাশ, মন চলিয়া গেলে,
দেহেরও প্রকাশ আর থাকে না। চক্ষু হইতে মন চলিয়া গেলে,
আমি তোমার দিকে চাহিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু তোমার দেখিতে
গাইব না; অথবা শ্রবণেক্রিয় হইতে উহা চলিয়া গেলে, তোমাদের

ď

d

', Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS ভ্রান্থোগ।

कथा এकविन्तु छनिए शहिव ना। मुकल हेक्तियमप्रसाहे के রূপ। স্থতরাং আমরা দেখিতে পাইলাম, শরীরের প্রকাশ মনের প্রকাশে। আবার মনসহত্ত্বেও তজ্ঞপ। সকল বস্তুই উহার উপর কার্য্য করিতেছে, সামান্ত কারণেই ইয়া পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, মস্তিক্ষের মধ্যে একটু সামান্ত গোলান হুইলেই উহার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। অতএব মনও স্বপ্রকাশ হুইতে পারে না, কারণ, আমরা সমুদর প্রকৃতিতেই দেখিটো ্ষাহা কোন বস্তুর স্বরূপ, তাহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে ন। কেবল মেগুলি অপর বস্তুর ধর্ম্ম, যাহা অপর বস্তুর প্রতিবিদয়ন, তাহারই পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু তর্ক হইতে পারে,—আত্মার গুনা, আত্মার জ্ঞান, আত্মার আনন্দও কেন ঐরপ অপরের নির্ম হইতে গৃহীত বলিয়া স্বীকার কর না ? এরূপ স্বীকারে দোষ ঐ হইনে যে, এরূপ স্বীকারের অন্ত কিছু পাওয়া যাইনে না ;—জ প্রশ্ন উঠিবে, উহা আবার কাহার নিকট হইতে আলোক প্রার্থ হইল ? যদি বল, 'অপর কোন আত্মা হইতে', তবে আবার আ উঠিবে,—উহাই বা কোথা হইতে আলোক পাইন? জন্ম . অবশেষে আমাদিগকে এমন এক জান্নগান্ন থামিতে হইবে, ৰাগ্য আলোক অপরের নিকট প্রাপ্ত নহে। অতএব স্থায়দঙ্গত দিন্ এই,—বেখানে প্রথমেই স্বপ্রকাশিতা দেখিতে পাওয়া বাইবে, দে খানেই থামা, আর অধিক অগ্রসর না হওয়া।

অতএব আমরা দেখিলাম, মনুয়ের প্রথমতঃ এই স্থূল ছে তৎপরে স্কন্ধ শরীর, উহার পশ্চাতে মানুষের প্রকৃত স্বর্গ আত্মা রহিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি, স্থূলদেহের স্বর্গ #ক্তি মন হইতে গৃহীত—মন আবার আত্মার আলোকে আলোকিত।

আত্মার শ্বরূপদম্বন্ধে আবার নানা প্রশ্ন উঠিতেছে। আত্মা স্বপ্রকাশ, সচ্চিদানন্দই আত্মার স্বরূপ, এই যুক্তি হইতে যদি আত্মার অন্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, তবে স্বভাবতঃই ইহা প্রমাণিত হুইতেছে যে, উহা শৃশ্ম হুইতে সৃষ্ট হুইতে পারে না। যাহা ৻ স্বপ্রকাশ, অপর-বস্তু-নিরপেক্ষ, তাহা কথন শৃন্ত হইতে উৎপ্র হইতে পারে না। আমরা দেখিয়াছি, এই জড়জগংও শৃত্ত হইতে হয় নাই—আত্মা ত দূরের কথা। অতএব উহার সর্বাদাই অন্তিত্ব ছিল। এমন সময় কখন ছিল না, যখন উহার অন্তিম্ব ছিল না, কারণ, যদি বল, এক সময়ে আত্মার অন্তিম্ব ছিল না, তবে কাল কোথায় অবস্থিত ছিল ? কাল ত আত্মার অভ্যন্তরেই অবস্থিত। বখন আত্মার শক্তি মনের উপর প্রতিবিদ্বিত হয়, আর মন চিন্তা করে, তথনই কালের উৎপত্তি। যথন আত্মা ছিল না, তথন স্বতরাং চিন্তাও ছিল না ; আর চিন্তা না থাকিলে, কালও থাকিতে পারে না। অতএব যথন কাল আত্মাতে রহিয়াছে, তথন আত্মা বে কালে অবস্থিত, ইহা কি করিয়া বলা ষাইতে পারে ? উহার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, উহা কেবল বিভিন্ন সোপানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে মাত্র। উহা ধীরে ধীরে আপনাকে নিম্ন অবস্থা হইতে উচ্চ ভাবে প্রকাশ করিতেছে। উহা মনের ভিতর দিয়া শরীরের উপর কার্য্য করিয়া আপনার মহিমা বিকাশ করিতেছে, আর শরীরের দারা বাহু জগৎ গ্রহণ করিতেছে ও উহাকে ব্ঝিতেছে। উহা একটা শরীর গ্রহণ করিয়া উহাকে ব্যবহার

7

Ħ

C

f

ে Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছে, আর যথন সেই শরীরের দারা আর কোন কা হইবার সম্ভাবনা থাকে না, তথন আর এক শরীর গ্রহণ করে।

এক্ষণে আবার আত্মার পুনর্জন্মসম্বন্ধে প্রশ্ন আদিল। জনে সময় লোকে এই পুনর্জন্মের কথা গুনিলেই ভয় পায়, আর লোক্ত কুসংস্কার এত প্রবল যে, চিস্তাশীল লোকেও বরং বিশ্বাস করিব ষে, আমরা শৃত্ত হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, তার পর আবার ফ্ যুক্তির সহিত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিবে বে, বাছি আমরা শৃষ্ট হইতে উৎপন্ন, কিন্তু পরে আমরা অনন্তকাল ধরিয় থাকিব। যাহারা শৃশু হইতে আসিয়াছে, তাহারা অবশুই শৃত্ ষাইবে। তুমি, আমি বা উপস্থিত কেহই শৃশ্ত হইতে আদে নাই, স্থতরাং শৃত্যে বাইবেও না। আমরা অনস্তকাল ধরিয়া রহিয়াহি এবং থাকিব, আর জগদুবুক্ষাণ্ডে এমন কোন শক্তি নাই, বায় তোশার অথবা আমার অন্তিত্ব উড়াইয়া দিতে পারে। এই পুনর্জন্মবাদে ভর পাইবার কোন কারণ নাই, উহাই মামুরে নৈতিক উন্নতির প্রধান সহায়ক। চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের ইংটি স্থায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত। যদি পরে তোমার অনন্তকাল অন্তিত্ব সম্ভব হয়, তবে ইহাও সত্য যে, তুমি অনন্তকাল ধরিয়া ছিলে; আঁঃ কোনরপ ইইতে পারে না। এই মতের বিরুদ্ধে যে কতকর্ণনি আপত্তি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার নিরাকরণ করিতে টৌ করিতেছি। যদিও তোমরা অনেকে এই আপত্তিগুলিকে অধি ঞ্চিৎকর বোধ করিবে, কিন্তু তথাপি আমাদিগকে উহাদের উত্তর मिछं श्रेत, कांत्रन, कथन कथन आंगता मिथिए शाहे, মহাচিন্তাশীল লোকেও অতি মূর্খোচিত কথাসকল বলিয়া থাকে। লোকে যে বলিয়া থাকে, 'এমন অসঙ্গত মতই নাই, যাহা সমর্থন ক্রিবার জ্যু কোন না কোন দার্শনিক অগ্রসর হন না,' এ কথা অতি সত্য। প্রথম আপত্তি এই,—আমাদের জ্ম-জন্মান্তরের কথা শুরণ থাকে না কেন ? তাহাতে জিজাস্ত এই,—আমরা আমাদের এই ধ্বন্মের অতীত ঘটনাই কি সব স্মরণ করিতে পারি ? তোমাদের মধ্যে কয়জনের শৈশবকালের কথা স্মরণ হয় ? শৈশবকালের কথা তোমাদের কাহারই শ্বরণ হয় না ; আর যদি শ্বৃতিশক্তির উপর অন্তিত্ব নির্ভর করে, তবে তোমার উহা স্মরণ নাই বলিয়া, ঐ শৈশবাবস্থায় তোমার অন্তিম্বও ছিল না বলিতে হইবে। আমরা যদি শ্বরণ করিতে পারি, তবেই পূর্বজন্মের অন্তিম্ব স্বীকার করিব, ইश वना क्वन वृथा প্रनाপमां । आमारमंत्र भूसंख्यात कथा শ্বরণ থাকিবেই, ইহার কি কোন হেতু আছে ? সেই মন্তিকও নাই, উহা একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, আর নৃতনপ্রকার মন্তিক রচিত হইয়াছে। অতীতকালের সংস্কারসমূহের যে সমষ্টাভূত ফল, তাহা আমাদের মন্তিক্ষে আসিয়াছে—উহা লইয়াই মন এই শরীরে বাস করিতে আসিয়াছে।

আমি এক্ষণে যেরপে, তাহা আমার অনস্ত অতীত কালের
কর্মফলস্বরপ। আর সেই সমুদর অতীত শ্বরণ করিবারই বা
আমার কি প্রয়োজন ? কুসংস্কারের এমনি প্রভাব যে, যাহারা এই
প্রক্রেরাদ অস্বীকার করে, তাহারাই আবার বিধাস করে, এক
সমরে আমরা বানর ছিলাম; কিন্তু তাহাদের বানরজন্ম কেন শ্বরণ
হয় না, এ বিষয় অনুসন্ধান করিতে ভরসা করে না। যথন কোন
প্রাচীন ঋষি বা সাধু সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন শুনি, আমরা

## खानयाग।

তাঁহাকে ভ্রান্ত বলিয়া থাকি; কিন্তু যদি কেহ বলে, হাক্দ্রি ইহা বলিয়াছেন, টিণ্ড্যাল্ ইহা বলিয়াছেন, তবে আমরা বলি, জ্ব অবশুই সত্য হইবে—তথন আমরা উহা অমনি মানিরা ক্রা প্রাচীন কুসংস্কারের পরিবর্তে আমরা আধুনিক কুসংস্কার স্পানির্যাচ ধর্ম্মের প্রাচীন পোপের পরিবর্ত্তে আমরা বিজ্ঞানের আধুনি পোপ বদাইরাছি। অতএব আমরা দেখিলাম, এই দ্বৃতিদ্ধ ষে আপন্তি, তাহা সত্য নহে। আর এই পুনর্জন্মসম্বন্ধে বেসক আপত্তি উঠিয়া থাকে, তন্মধ্যে ইহাই একমাত্র আপত্তি, মসন্ত্র বিজ্ঞ লোকে আলোচনা করিতে পারেন। যদিও পুনর্জন্ম প্রমাণ করিতে হইলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্থতিও থাকিবে—য় প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন নাই, ইহা আমরা দেথিয়াছি, জার্গি আমরা ইহা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি যে, অনেকের এইরূপ বৃটি আসিয়াছে, আর তোমরাও সকলে যে জন্মে মুক্তি গাঁভ করিং সেই জন্মে এই স্মৃতি লাভ করিবে। তথনই কেবল তুমি बानि পারিবে ষে, জগৎ স্বপ্নমাত্র, তথনই তুমি অন্তরের অন্তরে বৃন্ধি যে, তোমরা এই জগতে নটমাত্র, আর এই জগৎ রঙ্গভূমিনীর, তথনই অনাসক্তির ভাব তোমাদের ভিতর বজ্রবেগে আদি তখনই যত ভোগভৃষ্ণা—জীবনের উপর এই মহা আগ্রহ-এ সংসার চিরকালের জন্য চলিয়া যাইবে। তথন তুনি <sup>স্পাই</sup> দেখিবে, তুমি জগতে কতবার আসিরাছ, কত লক্ষ লক্ষ বার জু পিতা, মাতা, পূত্ৰ, কন্তা, স্বামী, স্ত্ৰী, বন্ধু, ঐশ্বৰ্য্য, শক্তি নী কাটাইয়াছ। এই সকল কতবার আসিয়া কতবার চলিরা গিরা<sup>ছে।</sup> কতবার তুমি সংসারতরঙ্গের উচ্চ চূড়ায় উঠিয়াছ, আবার <sup>কতবা</sup>

জগৎ ৷

তুমি নৈরাঞ্চের গভীর গহবরে নিমজ্জিত হইয়াছ। যথন শ্বতি তোমার নিকট এই সকল আনিয়া দিবে, তথনই কেবল তুমি বীরের ন্যায় দাঁড়াইবে, আর জগও তোমায় জভঙ্গী করিলে তুমি হাস্ত করিবে। তথনই তুমি বীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবে,—"মৃত্যু, তোমাকেও আমি গ্রাহ্থ করি না, তুমি আমাকে কি ভয় দেখাও ?" যথন তুমি জানিতে পারিবে, তোমার উপর মৃত্যুর কোন শক্তি নাই, তথনই তুমি মৃত্যুক্তে জয় করিতে পারিবে। আর সকলেই কালে এই মৃত্যুজয় অবস্থা লাভ করিবে।

আত্মার বে পুনর্জন্ম হয়, তাহার কি কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ আছে ? এতক্ষণ আমরা কেবল শঙ্কা নিরাস করিতেছিলাম, দেখাইতেছিলাম যে,এই পুনর্জন্মবাদ অপ্রমাণ করিবার যে যুক্তিগুলি, তাহা অকিঞ্চিৎকর। এক্ষণে উহার সপক্ষে যে যুক্তি আছে, তাহা বিবৃত হইতেছে। পুনৰ্জন্মবাদ ব্যতীত জ্ঞান অসম্ভব। মনে কর, আমি রাস্তায় গিয়া একটা কুকুরকে দেখিলাম। উহাকে কুকুর বলিয়া জানিলাম কিরুপে ? যথনই উহার ছাপ আমার মনের উপর পড়িল, উহার সহিত মনের ভিতরকার পূর্বসংস্কারগুলিকে মিলাইতে লাগিলাম। দেখিলাম—তথার আমার সমুদর পূর্ব-সংস্কারগুলি ন্তরে ন্তরে সজ্জীকৃত রহিয়াছে। নৃতন কোন বিষয় **আসিবামাত্রই আমি ঐটীকে সেই প্রাচীন সংস্কারগুলির সহিত** মিলাইলাম। বথনই দেখিলাম, সেইরূপ ভাবের আর কতকগুলি শংস্কার রহিয়াছে, অমনি আমি উহাদিগকে তাহাদের সহিত মিলাইলাম,— তথনই আমার ভৃপ্তি আসিল। আমি তথন উহাকে কুকুর বলিয়া জানিতে পারিলাম, কারণ, উহা পূর্বাবস্থিত কতক-

Ì

1,

Ġ,

d M

į١

M

### खानयाग।

গুলি সংস্কারের সহিত মিলিল। যথন আমি উহার তুল্য সংস্কার ্র আমার ভিতরে না দেখিতে পাই, তথনই আমার অভৃপ্তি আমে। ু এইরপ হইলে উহাকে 'অজ্ঞান' বলে। আর ভৃপ্তি হইনেই উহাকে 'জ্ঞান' বলে। যথন একটা আপেল (apple) পঢ়িন তথন মানুষের অভৃপ্তি আসিল। তার পর মানুষ ক্রমশঃ জ্রুপ কতকগুলি ঘটনা—যেন একটী শৃঙ্খল, দেখিতে পাইল। कि দে শুল্ল ? সেই শুল্লল এই যে, সকল আপেলই পড়িয়া থাকে। মানুষ উহার 'মাধ্যাকর্ষণ' সংজ্ঞা দিল। অতএব আমরা দেখিলাম,— পূর্বেক কতকগুলি অনুভূতি না থাকিলে নৃতন অনুভূতি অসম্ভন, কারণ, ঐ নৃতন অনুভূতির সহিত মিলাইবার আর কিছু পাঞ্জ ষাইবে না। অতএব কতকগুলি ইউরোপীর দার্শনিকের মতাহুষারী "বালক ভূমিষ্ঠ হইবার সময় সংস্কারশূন্য মন লইয়া আসে" এক্ধা বদি সত্য হয়, তবে তাহাকে সংস্কারশূন্য মন লইয়া ষাইতে হইবে। কারণ, তাহার ঐ নৃতন অমুভূতি মিলাইবার জন্য আর কোন সংস্কার রহিল না। অতএব দেখিলাম, এই পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার ব্যতীত নৃতন কোন জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। বাস্তবিক কিন্তু আমাদের সকলকেই পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতে হইয়াছে। জ্ঞান কেবল ভূয়োদর্শনলব্ধ, জানিবার আর কোন পথ নাই। যদি আমরা এথানে ঐ জ্ঞান লাভ না করিয়া থাকি, অবগ্রই আমরা অপর কোথাও উহা লাভ করিয়া থাকি। মৃত্যুভন্ন সর্ববেই দেখিতে পাই কেন ? একটা কপোত এইমার্য ডিম হইতে বাহির হইয়াছে—একটী শ্রেন আসিল, অমনি সে ভর মান্ত্রের কাছে পলাইয়া গেল। কোথা ইইতে ঐ কপোতটা শি<sup>রিন</sup>

ৰ, <mark>ৰূপোত খ্যেনের ভক্ষ্য ? ইহার একটী পুরাতন ব্যাখ্যা আছে,</mark> ৰিম্ব উহাকে ব্যাথাই বলা যাইতে পারে না। উহাকে স্বাভাবিক মন্ত্রার বলা হইত। যে ক্ষুদ্র কপোতটী এইমাত্র ডিম্ব হইতে বাহির হইরাছে, তাহার এরপ মরণভীতি আসে কোথা হইতে ১ मा जिप रहेरा विश्व हश्म जलात निक्छे जामिलाहे जला याँ थ দিয়া পড়ে, এবং সাঁতার দিতে থাকে কেন ? উহা কখন সম্ভরণ ৰুরে নাই, অথবা কাহাকেও সন্তরণ করিতে দেখে নাই। লোকে ৰনে, উহা 'স্বাভাবিক জ্ঞান'। 'স্বাভাবিক জ্ঞান' বলিলে একটা १व नषा-क्रोण कथा वना इहेन नक्षे, किन्छ छेहा आमानिभक्त नृजन ৰিছুই শিখাইল না। এই স্বাভাবিক জ্ঞান কি, তাহা আলোচনা ৰরা যাক্। আমাদের নিজেদের ভিতরই শত প্রকারের শাভাবিক জ্ঞান রহিরাছে। মনে কর,এক ব্যক্তি পিরানো বাজাইতে শিখিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে তাঁহাকে প্রত্যেক পরদার দিকে নম্বর রাখিয়া তবে উহার উপর অঙ্গুলি প্ররোগ করিতে হয়; িৰম্ভ অনেক মাস, অনেক বৎসর অভ্যাস করিতে করিতে, উহা <del>শাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়, আপনা আপনি হইতে থাকে। এক সময়ে</del> ৰাষাতে জ্ঞানপূর্বক ইচছার প্রয়োজন হইত, তাহাতে আর উহার প্রয়েজন থাকে না, কিন্তু উহা জ্ঞানপূর্বক ইচ্ছা ব্যতীতই নিশার হইতে পারে, উহাকেই বলে স্বাভাবিক জ্ঞান। উর্ ইজাসহক্ষত ছিল, পরিশেষে উহাতে আর ইচ্ছার প্রয়োজন विष्य योजानिक জ্ঞানের তত্ত্ব এখনও সম্পূর্ণ বলা হয় ৰাই, অৰ্দ্ধেক কথা বলিতে এখনও বাকি আছে। তাহা এই যে, যে <sup>দ্বন্</sup> কার্য্য এক্ষণে আমাদের স্বাভাবিক, তাহার প্রায় সবগুলিকেই

#### छ्वानयाग।

আমাদের ইচ্ছার অধীনে আনয়ন করা যাইতে পারে। শরীরের প্রত্যেক পেশীই আমাদের অধীনে আনয়ন করা বাইতে পারে। এ বিষয়টা আজকাল সর্বাসাধারণের উত্তমরূপেই পরিজ্ঞাত। অতএব অয়য়ী ও ব্যতিরেকী—ছই উপায়েই প্রমাণ হইল যে, বাহাকে আমরা স্বাভাবিক জ্ঞান বলি, তাহা ইচ্ছাক্বত কার্য্যের অবনত ভাব মাত্র। অতএব যথন সমুদর প্রকৃতিতেই এক নিয়ম রাছয়্ব করিতেছে, তথন সমগ্র সৃষ্টিতে 'উপমান' প্রমাণের প্রয়োগ করিয় অবশ্রুই সিদ্ধান্ত করিতে পারা বায়, তির্যাগ জাতিতে এবং নয়য়ে বাহা স্বাভাবিক জ্ঞান বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা ইচ্ছার অবনত ভাব মাত্র।

আমরা বহির্জ্জগতে বে নিয়ম পাইয়াছিলাম, অর্থাৎ "প্রত্যেদ ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়ার পূর্ব্বেই একটা ক্রমসফোচ-প্রক্রিয়া বর্তনান, আর ক্রমসফোচ হইলেই তৎসঙ্গে সঙ্গে ক্রমবিকাশও থাকিবে এই নিয়ম থাটাইয়া আমরা স্বাভাবিক জ্ঞানের কি ব্যাথ্যা পাইডে পারি? স্বাভাবিক জ্ঞান তাহা হইলে বিচারপূর্ব্বক কার্যের ক্রমসঙ্কোচভাব হইয়া দাঁড়াইল। অতএব মামুরে বা পপ্ততে বাহাকে স্বাভাবিক জ্ঞান বলি, তাহা অবশ্রুই পূর্ব্ববর্ত্তী ইছার্ল্ড কার্যের ক্রমসঙ্কোচভাব হইবে। আর ইছ্যাক্রত কার্য্য বলিন্টে পূর্বের আমরা বাস্তবিক কার্য্য করিয়াছিলাম, স্বীকার করা হইলা পূর্বকৃত কার্য্য হইতেই ঐ সংস্কার আসিয়াছিল, আর ঐ সংস্কার এখনও বর্তনান। এই মৃত্যুভীতি, এই জন্মিবামাত্র জ্বনে সম্ভর্ম, আর মন্ময়ের মধ্যে যাহা কিছু অনিছাক্রত স্বাভাবিক কার্য রহিয়াছে, সবই পূর্ব্বকার্য্য ও পূর্ব্ব অন্থভূতির ফল, উহারা এক্রণে

স্বার্ভাবিক জ্ঞানরূপে পরিণত হইয়াছে। এতক্ষণ আমরা বিচারে ৰে অগ্রসর হইলান, আর এতদ্র পর্যান্ত আধুনিক বিজ্ঞানও আনাদের সহায় রহিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানবিদেরা জনে জনে প্রাচীন প্রবিদের সহিত একমত হইতেছেন, এবং তাঁহাদের যতথানি প্রাচীন প্রবিদের সঙ্গে মিল, ততথানি কোন গোল নাই। বৈজ্ঞানিকেরা খীকার করেন যে, প্রত্যেক মান্নুষ এবং প্রত্যেক ছুদ্ধু কতকগুলি অমুভূতির সমষ্টি লইয়া জন্মগ্রহণ করে; তাঁহারা ইহাও মানেন বে, মনের এই সকল কার্য্য পূর্ব্ব অন্তুভূতির ফল। হিন্তু তাঁহারা এইখানে আর এক শঙ্কা তুলিয়া থাকেন। তাঁহারা ৰনে, ঐ অনুভূতিগুলি যে আত্মার, ইহা বলিবার আবশুকতা কি 
 উহা কেবল শরীরেরই ধর্মা, বলিলেই ত হয় 
 বশাহুজনিক সঞ্চার বলিলেই ত হয় ? ইহাই শেষ প্রশ্ন। খানি বে সকল সংস্কার লইয়া জন্মিরাছি, তাহা আমার পূর্লপুরুষদের সঞ্চিত সংস্কার, ইহাই বল না কেন ? ফুদ্র জীবাণু <u> ইইতে সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র্য্য পর্য্যস্ত সকলেরই কর্ম্মসংস্কার আমার ভিতরে</u> রহিরাছে, কিন্তু উহা বংশান্তক্রমিক সঞ্চারের বশেই আমাতে ষাদিরাছে। এরপ হইলে আর কি গোল থাকে? এই প্রশ্নটী ষতি স্ক্র। আমরা এই বংশাস্থ্রুমিক সঞ্চারের কতক অংশ শনিরাও থাকি। কতটুকু মানি ? মানি কেবল আত্মার বাসোপযোগী গৃহ দান করা পর্যান্ত। আমরা আমাদের পূর্ব্ব কর্মের দারা শরীর-বিশেষ স্বাশ্রম্ম করিয়া থাকি। আর বাঁহারা আপনাদিগকে সেই পান্মাকে সম্ভানরূপে লাভ করিবার উপযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতেই তিনি উপযুক্ত উপাদান গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বংশান্তক্রমিক সঞ্চারবাদ বিনা প্রমাণেই একটা অদ্ভূত প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিয়া থাকে যে, মনের সংস্কাররাশির ছাপ জড়ে থাকিতে পারে। যথন আমি তোমার দিকে তাকাই, তথন আমার চিত্তহ্রদে একটা তরঙ্গ উঠে। ঐ তরঙ্গ চলিয়া বার কিন্তু স্থান্ধপে তরঙ্গাকারে থাকে। আমরা ইহা বুঝিতে পারি। ভৌতিক সংস্কার যে শরীরে থাকিতে পারে, তাহাও আন্ত বুঝি। কিন্তু শরীর ভগ্ন হইলেও যে মানসিক সংস্কার শরীরে বাদ করে, তাহার প্রমাণ কি ? কিসের দারা ঐ সংস্কার সঞ্চারিত হয় ? মনে কর, যেন মনের প্রত্যেক সংস্কার শরীরে বাস কর সম্ভব; মনে কর, আদিম মহুয়া হইতে আরম্ভ করিয়া বংশাহক্রমে সকল পূর্ব্বপুরুষের সংস্কার আমার পিতার শরীরে রহিয়াছে এবং পিতার শরীর হইতে আমাতে আসিতেছে। কিরপে? তোমরা বলিবে—জীবাণুকোষের (Bio-plasmic cell) দার। কিন্তু কি করিয়া ইহা সম্ভব হইবে, বেহেতু, পিতার শরীর চ সম্ভানে সম্পূর্ণ আসে না ? একই পিতামাতার অনেকণ্ডনি সম্ভানসম্ভতি থাকিতে পারে। স্থতরাং এই বংশাত্মক্রমিক সঞ্চার-वान चीकात कतिरल, टेरां चीकात कता जवग्रसां रहें। পড়ে যে, (কারণ, তাঁহাদের মতে সঞ্চারক ও সঞ্চার্যা এক, অর্থাৎ ভৌতিক ) পিতামাতা প্রত্যেক সন্তানের জন্মের সঙ্গে সং তাঁহাদের নিজ মনোবৃত্তির কিঞ্চিদংশ ধোরাইবেন, আর <sup>ব্রি</sup> বল, তাঁহাদের সমুদন্ন মনোবৃত্তিই সঞ্চারিত হয়, তবে বলিতে হয়, প্রথম সম্ভানের জন্মের পরই তাঁহাদের মন সম্পূর্ণরূপে শৃন্ত হট্যা यार्टेद ।

জাবার যদি জীবাণুকোষে চিরকালের অনন্ত সংস্কারসমষ্টি ধাকে, তবে জিজ্ঞান্ত এই, উহা কোথায় ও কিরূপেই বা থাকে ? ইয়া একটা অত্যন্ত অসম্ভব প্রতিজ্ঞা, আর যতদিন না এই জড়-বাদীরা প্রমাণ করিতে পারেন, কি করিয়া ঐ সংস্কার ঐ কোষে গাৰিতে পারে, আর কোথায়ই বা থাকিতে পারে, এবং 'মনোরুত্তি ভেতিক কোষে নিদ্রিত থাকে,' এই বাক্যের অর্থ কি, ইহা ষ্টাদিন না তাঁহারা বৃঝাইতে পারেন, ততদিন তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা ম্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে না। এইটুকু বেশ স্পষ্ট রুঝা বায় যে, এই সংস্কার মনেরই মধ্যে বাস করে, মনই জন্মজন্মান্তর ধ্রুণ করিতে আদে; মনই আপন উপযোগী উপাদান গ্রহণ ৰরে, খার ঐ মন যে শরীর-বিশেষ ধারণ করিবার উপযুক্ত কর্ম্ম ৰ্বিয়াছে, যতদিন পৰ্য্যস্ত না উহা তল্পিৰ্মাণোপযোগী উপাদান পাইতেছে, ততদিন উহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। ইহা ষামরা বুরিতে পারি। অতএব আত্মার দেহগঠনোপযোগী উপাদান প্রস্তুত করা পর্য্যস্তুই বংশাস্থ্রক্রমিক সঞ্চারবাদ স্বীকার ৰুবা বাইতে পারে। আত্মা কিন্তু দেহের পর দেহ গ্রহণ করেন - শরীরের পর শরীর প্রস্তুত করেন; আর আমরা যে কোন চিম্বা করি, বে কোন কার্য্য করি, তাহাই স্কল্মভাবে রহিয়া যায়, দানার সময় হইলেই উহারা স্থুল ব্যক্তভাব-ধারণোন্মুথ হয়। আমার ৰাহা বক্তব্য, তাহা তোমাদিগকে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। ব্যন্ত আমি তোমাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তথনই আমার শন একটা তরঙ্গ উঠে। উহা যেন চিত্তহুদের ভিতর <sup>ছবিরা বার</sup>, স্ক্রাৎ স্ক্রতর হইতে থাকে, কিন্তু উহা একেবারে

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS জ্ঞানখোগ।

नाथ रहेग्रा यांग्र ना । উहा गतनत्र मत्थारे त्य त्कान मूहार्ख मुह-রূপ তরঙ্গাকারে উঠিতে প্রস্তুত হইরা বর্ত্তমান থাকে। এইক্লুই এই সমুদর সংস্কারসমষ্টি আমার মনেই বর্ত্তমান রহিয়াছে, জার মৃত্যুকালে উহাদের সমবেত সমষ্টি আমার সঙ্গেই বাহির হইর यात्र। मतन कत्र, এই घटत এकंटी वन तरिवाह्म, आत आमालत मर्सा প্রত্যেকেই হাতে একটা ছড়ি লইরা সব দিক্ হইতে উহাকে মারিতে আরম্ভ করিলান; বলটী ঘরের এক ধার হইতে জার এক ধারে বাইতে লাগিল, দরজার কাছে পঁহছিবামাত্র বাহিরে চলিয়া গেল। উহা কোন্ শক্তিতে বাহিরে চলিয়া যায় ? रङ গুলি ছড়ি মারা হইতেছিল, তাহাদের সমবেত শক্তিতে। উরার কোন্দিকে গতি হইবে, তাহাও ঐ সকলের সমবেত মন নির্ণীত হইবে। এইরূপ, শরীরের পতন হইলে আত্মার কোন্ দিকে গতি হইবে, তাহার নির্ণায়ক কে ? উহা যে সকল কার্য করিয়াছে, যে সকল চিন্তা করিয়াছে, সেইগুলিই উহাকে জোন বিশেষ দিকে পরিচালিত ক্রিবে। ঐ আত্মা আপন অভান্তরে ঐ সকলের ছাপ লইয়া নিজ গন্তব্যাভিমুখে অগ্রসর হইবে। যদি সমবেত কর্মাফল এরপ হয় যে, পুনর্বার ভোগের জন্ম উহাবে একটা নৃত্ন শরীর গড়িতে হয়, তবে উহা এমন পিতামা<sup>তার</sup> নিকট যাইবে, যাঁহাদের নিকট হুইতে সেই শরীর গঠনের উপনে<sup>গ্র</sup> উপাদান পাওয়া যাইতে পারে, আর সেই সকল উপাদান <sup>নুয়া</sup> উহা একটী নৃতন শরীর গ্রহণ করিবে। এইরূপে এ জার দেহ হইতে দেহান্তরে যাইবে, কথন স্বর্গে যাইবে, জাবার পৃথি<sup>বীতে</sup> আসিয়া মানবদেহ পরিগ্রহ করিবে, অথবা অন্ত কোন উচ্চ<sup>33</sup> বা নিম্নতর জীবশরীর পরিগ্রহ করিবে। এইরূপেই উহা <sub>অগ্রসর</sub> হইতে থাকিবে, - যতদিন না উহার ভোগ শেষ হইয়া দ্বাবার ঘ্রিয়া পূর্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হয়। তথনই উহা নিজের यद्भभ জানিতে পারে, নিজে যথার্থ কি, তাহা বুঝিতে পারে। ত্থন সমুদর অজ্ঞান চলিরা যায়, উহার শক্তিসমূহ প্রকাশিত হয়। ভিনি তখন সিদ্ধ হইয়া যান, পূৰ্ণতা লাভ করেন, তখন তাঁহার পক্ষে সুল শরীরের সাহায্যে কার্য্য করিবার কোন আবশ্যকতা গাকে না—স্কু শরীরের দারা কার্য্য করিবারও আবশুকতা থাকে ন। তিনি তথন স্বরংজ্যোতিঃ ও মুক্ত হইয়া যান, তাঁহার আর জন্ম বা মৃত্যু কিছুই হয় না।

সামরা এ সম্বন্ধে এক্ষণে আর সবিশেষ আলোচনা করিব ন। কিন্তু এই পুনর্জন্মবাদ সম্বন্ধে আর একটা কথা বলিয়াই निरुष्ढ रहेव। এই मज्हे क्विन जीवाजात स्वादीनजा शायना করিয় থাকে। এই মতই কেবল আমাদের সমুদয় ত্র্বলতার দোৰ অপর কাহারও ঘাড়ে চাপায় না। নিজের দোষ পরের बाष्ड्र हाभानहा मासूरवत्र माधात्रन कुर्वन्ना । जामता निष्करमत দাৰ দেখিতে পাই না। চক্ষু কখন আপনাকে দেখিতে পায় ন। উহা অপর সকলের চক্ষু দেখিতে পায়। মানব আমরা, শাশদের নিজেদের তুর্বলতা—নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করিতে <sup>বড় নারাজ</sup>, বতক্ষণ আমাদের অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার महावना थारक। मानूस माधात्र गण्डः निष्कत प्राप्तश्चिन, निष्कत ব্যক্তিগুলি তাহার প্রতিবেশীর ঘাড়ে চাপাইতে চায়; তাহা ৰদিনা পারে, তবে ঈশ্বরের ঘাড়ে দোষ চাপায়; তাহা না হইলে

### खानरयांग।

অদৃষ্ট নামক একটা ভূতের কল্পনা করে ও তাহারই উপর দোৱা-রোপ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়—কিন্ত কথা এই, 'অদৃষ্ঠ'-নামধের এই বস্তুটী কিংস্বরূপ এবং উহা থাকেই বা কোথার ? আমরা ভ যাহা বপন করি, তাহাই পাইয়া থাকি।

আমরাই আমাদের অদৃষ্টের স্ম্টিকর্তা। আমাদের অদৃষ্ট मन रहेता काराक प्रताय मिनात नारे, आनात जान रहेता কাহাকেও প্রশংসা করিবার নাই। বাতাস সর্বনাই বহিতেছে। যে সকল জাহাজের পাল খাটানো থাকে, সেইগুলিতেই বাতাস লাগে—তাহারাই পালভরে অগ্রসর হয়। যাহাদের কিন্তু পান গুটানো থাকে, তাহাদিগের উপর বাতাস লাগে না। —ইহা বি वांगूत लांव ? आमता त्य, त्कर स्र्थी, त्कर वा इःशी, ইহা কি সেই করুণাময় পিতার দোষ, যাঁহার ক্বপা-পবন দিব-রাত্রি অবিরত বহিতেছে—বাঁহার দয়ার শেষ নাই? আনরাই আমাদের অদৃষ্টের রচমিতা। তাঁহার স্থ্য ত্র্বল বলবান্ সকলের জন্ম উদিত। তাঁহার বায়ু সাধু পাপী—সকলের জন্যই সমান বহিতেছে। তিনি সকলের প্রভু, সকলের পিতা, দরামন্ন, মান দর্শী। তোমরা কি মনে কর, কুত্র কুত্র বস্তু আমরা যে দৃষ্টিতে দেখি, তিনিও সেই দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন ? ভগবৎ-সম্বন্ধে ইয় কি ক্ষুত্ত ধারণা! আমরা ক্ষুত্ত কুকুরশাবকের ন্যায় এখনে নানা বিষয়ের জন্য অতি আগ্রহের সহিত প্রাণপণে <sup>চৌ</sup> করিতেছি, আর নির্কোধের মত মনে করিতেছি, ভগবান্ও <sup>এ</sup> বিষয়গুলি ঠিক সেইরূপ সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিবেন। <sup>এই</sup> কুরুরশাবকের খেলার অর্থ কি, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানে।

গ্রাহার প্রতি সব দোষ চাপান, তাঁহাকে দণ্ড-পুরস্কারের কর্ত্তা का কেবল নির্বোধের কথা মাত্র। তিনি কাহারও দণ্ডবিধানও ब्रान ना, कारांक्ष श्रामात्र एतन ना। मर्क एतम, मर्क-<sub>কালে,</sub> সর্ব্ব অবস্থায় তাঁহার অনন্ত দয়া পাইবার সকলেই অধি-নারী। উহার ব্যবহার কিরূপে করিব, তাহা আমাদিগের উপর নির্ভর করিতেছে। মান্ত্র্য, ঈশ্বর বা অপর কাহারও উপর দোষারোপ করিও না। যখন নিজে কণ্ট পাও, তখন তাহার इन जागनात्कर लायी विनद्यां श्वित कत, ध्वरः योशास्त्र जागनात् মন্দ হয়, তাহারই চেষ্টা কর।

পূর্বোক্ত সমস্তার ইহাই गीमाংসা। याহারা নিজেদের ছঃখ-ক্টের জ্যু অপরের উপর দোষারোপ করে ( হুঃখের বিষয়, এরূপ ণাকের সংখ্যাই দিন দিন বাড়িভেছে ), তাহারা সাধারণত: হতভাগা ছর্পলমস্তিফ লোক; তাহারা নিজেদের কর্মদোবে এ ষ্ব্যায় আসিয়া পড়িয়াছে, এক্ষণে তাহারা অপরের উপর ্দোগারোপ করিতেছে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের অবস্থার কিছু-াত পরিবর্ত্তন হয় না, উহাতে তাহাদের কিছুমাত্র উপকার रें ना। বরং অপরের বাড়ে দোষ চাপাইবার এই চেষ্টাতে গ্রাদিগকে আরও তুর্বল করিয়া ফেলে। অতএব কাহাকেও গোৰার নিজের দোষের জন্ম নিন্দা করিও না, নিজের পায় নিজে <sup>দীড়াও</sup>, সমুদর দায়িত্ব নিজক্ষন্ধে গ্রহণ কর। বল, আমি যে কষ্ট জাগ করিতেছি, তাহা আমারই ক্বতকর্মের ফল। উহা স্বীকার <sup>ক্রিনে</sup>, সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রমাণ হয় যে, উহা আবার আমা গাঁরাই নষ্ট ইইতে পারে। যাহা আমি স্ফাষ্ট করিয়াছি, তাহা

### खानयांग।

আমি ধ্বংস করিতে পারি, বাহা অপর কেহ সৃষ্টি করিয়াছে, তারা আমি কথন নাশ করিতে সমর্থ হইব না। অতএব, উঠ, সাহসী হও, বীর্যাবান্ হও। সমুদর দায়িত্ব আপনার ঘাড়ে লঙ—জানির রাথ, তুমিই তোমার অদৃষ্টের স্ফলনকর্ত্তা। তুমি বে কিছু বন বা সহায়তা চাও, তাহা তোমার ভিতরেই রহিয়াছে। অতএব তুমি এক্ষণে এই জ্ঞানবলে বলীয়ান্ হইয়া নিজের ভবিষ্যৎ গঠন করিতে থাক। 'গতস্তু শোচনা নান্তি'—এক্ষণে সমুদর অনস্ত ভবিষ্যৎ তোমার সম্মুখে। সর্বাদাই ইহা মনে রাখিবে যে, তোমার প্রত্যেক কার্যাই সঞ্চিত থাকিবে, আর ইহাও স্মরণ রাখিবে বে, যেমন তোমার ক্রত প্রত্যেক অসৎ চিন্তা ও অসৎ কার্যা তোমার উপর ব্যান্থের তার লাফাইয়া পড়িতে উত্তত, সেইরূপ তোমার সংচিন্তা ও সৎকার্যাগুলি সহস্র দেবতার বলসম্পন্ন হইয়া তোমাকে সদা রক্ষা করিতে উত্তত।

## অমৃতত্ত্ব।

জীবাত্মার অমরত্ব সন্থন্ধে প্রেশ্ন মামুষ যতবার জিজ্ঞাসা করি-রাছে, ঐ তবের রহস্ত উদবাটন করিতে মান্থব সমুদর জগৎ বত বুঁ জিয়াছে, ঐ প্রশ্ন মানব-হৃদয়ের এত অন্তরতর ও প্রিয়তর, ঐ প্রশ্ন আমাদের অন্তিম্বের সহিত এত অচ্ছেগ্নভাবে জড়িত, আর কোন্ প্রশ্ন তদ্রপ ? কবিদিগের ইহা কল্পনার বিষয়, সাধু মহাদ্মা জ্ঞানী-সকলেরই ইহা মহা চিন্তার বিষয়, সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণ ইয়ার বিচার করিরাছেন, পথিমধাস্থ অতি দরিত্রও এই অমরত্বের বা দেখিরাছে। শ্রেষ্ঠ মানবগণ এই প্রশ্নের উত্তর পাইরাছেন— ষতি হীন মানবগণও ইহার আশা করিরাছে। এই বিষয়ে লাকের আগ্রহ এথনও নষ্ট হয় নাই, এবং যতদিন মানবপ্রকৃতি বিষ্ণান থাকিবে, ততদিন নষ্ট হইবেও না। জগতে এই সম্বন্ধে খনেকে খনেক উত্তর দিয়াছেন। আবার প্রত্যেক ঐতিহাসিক মুগই দেখা যায় যে, সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই প্রশ্ন একেবারে মনাবস্তক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি উহা সেই-<sup>রুপই</sup> ন্তন রহিয়াছে। জনেক সময় জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত থাকিয়া এই প্রশ্ন বেন ভূলিয়া যাইতে হয়। হঠাৎ কেহ কালগ্রাসে পতিত ইইল এমন কেহ, যাহাকে আমি হয়ত খুব ভালবাসিতাম, যে <sup>দ্বামার</sup> প্রাণের প্রিয়তম ছিল, হঠাৎ যম তাহাকে আমাদের নিকট Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS জ্ঞান্যোগ I

হইতে কাড়িয়া লইলেন, তথন যেন মুহুর্ত্তের জন্ম এই সংসারের क्लानाहन, मद शानमान थामियां शन, मद यन निखक रहेन, আর আত্মার গভীরতম প্রদেশ হইতে সেই প্রাচীন প্রশ্ন জিজানিত ছইতে লাগিল,—এই জীবনের অবসানে কি থাকে? দেহান্তে আত্মার কি গতি হয় ? ঠেকিয়াই মানুষ সমুদর শিক্ষা করে। না ঠেকিলে—স্থ धःथ সব বিষয় উপলব্ধি না করিলে, আমরা কোন বিষয় শিক্ষা করিতে পারি না। আমাদের বিচার, আমাদের জান এই সকল বিভিন্নপ্রকার উপলব্ধির সামঞ্জস্তের উপর—সাধারণ ভারে উপর—নির্ভর করে। আমাদের চতুর্দ্দিকে নয়ন বিক্ষারিত করিয় আমরা কি দেখিতে পাই ? ক্রমাগত পরিবর্ত্তন ! বীজ হইতে বুক্ষ হয়, আবার উহা ঘুরিয়া বীজরূপে পরিণত হয়। কোন ছীব উৎপন্ন হইল—কিছুদিন রহিল—আবার মরিয়া গেল—এইরুপে रयन এकটी वृद्ध मम्भूर्ग इरेन। मान्नस्वत मस्वत्व उज्ज्ञथ। धमन কি, পর্বতসমূহ পর্যান্ত ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে গুঁড়াইয়া যাই তেছে, নদীসকল ধীরে অথচ নিশ্চিত শুকাইয়া ধাইতেছে। সমূহ হইতে বৃষ্টি আদিতেছে, আবার উহা সমূদ্রে যাইতেছে। সর্বত্তই একট একটা বৃত্ত—জন্ম, বৃদ্ধি ও নাশ যেন গণিতের স্থায় সঠিকভাবে একটীর পর আর একটী আসিতেছে। ইহাই আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা। তথাপি ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ তম সিদ্ধপুরুষ পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ প্রকারে বিভিন্ন নামরপযুক্ত व রাশির অভ্যন্তরে ও অন্তরালে আমরা এক অথগুভাব দে<sup>থিতে</sup> পাই। প্রতিদিনই আমরা দেখিতে পাই, যে হর্ভেম্ব প্রাচীর <sup>এক</sup> পদার্থ হইতে আর এক পদার্থকে পৃথক্ করিতেছে বলিয়া লোকে ভাবিত, তাহা ভগ্ন হইয়া যাইতেছে—আর আধুনিক বিজ্ঞান সমুদ্য ভূতকেই এক পদার্থ বলিয়া ব্ঝিতেছে—কেবল যেন সেই এক প্রাণশক্তিই নানা রূপে ও নানা আকারে প্রকাশ পাইতেছে— উহা যেন সমুদরের মধ্যে এক শৃঙ্খলরূপে বিভ্যমান—এই সকল বিভিন্ন রূপ যেন তাহার এক একটা অংশ—অনন্তরূপে বিস্তৃত, अक्ष तारे अक मृद्धालतरे अः । देशात्करे जत्मात्तिवान तता। এই গারণা অতি প্রাচীন—মন্থ্যসমাজ যত প্রাচীন, এই গারণাও তত্ত প্রাচীন। কেবল মান্নবের জ্ঞান যত বর্দ্ধিত হইতেছে, ততই উহা যেন আমাদের চক্ষে আরও উজ্জ্বলতররূপে প্রতিভাত হই-তেছে। প্রাচীনেরা আর একটা বিষয় বিশেষরূপে বুঝিতেন— ক্রমাজোচ। কিন্তু আধুনিকেরা এই তন্ত্রটী তত ভালরূপ বুরেন न। वीकरे वृक्ष रम, একবিन्मू वानुकना कथन वृक्ष रम ना। পিতাই পুত্র হয়, মৃত্তিকাখণ্ড কখন সন্তানরূপে জন্ম না। প্রশ্ন এই, এই ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়া আরম্ভ হইবার পূর্ববিস্থাটী কি ? वीष शृद्ध कि हिन ? উহা সেই वृक्कज़(१) हिन। ঐ वीद्ध র্ভবিষ্যৎ একটা বৃক্ষের সম্ভবনীয়তা রহিয়াছে। ক্ষুদ্র শিশুতে ভবিষ্যৎ মান্থবের সমুদয় শক্তি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। সর্বপ্রকার **जित्रार क्षीवनरे क्षवाक्र**ভाবে উহাদের বীক্ষে রহিরাছে। ইহার তাৎপর্য্য কি ? ভারতের প্রাচীন দার্শনিকেরা ইহাকে 'ক্রমসঙ্কোচ' বিনিজেন। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি, প্রত্যেক ক্রম-বিকাশের আদিতেই একটা 'ক্রমসঙ্কোচ'-প্রক্রিয়া রহিয়াছে। বাহা পূর্ম হইতেই বর্ত্তমান নছে, তাহার কখন ক্রমবিকাশ হইতে পারে <sup>না।</sup> এধানেও আধুনিক বিজ্ঞান আমাদিগকে সাহায্য করিয়া Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS জ্ঞানখোগ ।

থাকেন। গণিতের যুক্তি দারা সঠিকভাবে প্রতিপন্ন হইরাছে যে, জগতে যত শক্তির বিকাশ দেখা যায়, তাহাদের সমষ্টি সর্মদাই সমান। তুমি এক বিন্দু জড় বা এক বিন্দু শক্তি বাড়াইতে ব कमार्टेरा भात ना । अञ्चर मृना श्टेरा कथनरे क्रमिरिकाम स्व নাই। তবে কোথা হইতে হইল ? অবগু ইহার পূর্ব্বে ক্রমাঞ্লোচ-প্রক্রিয়া হইয়া থাকিবে। পূর্ণবয়স্ক মান্তবের ক্রমসন্ধোচে শিন্তর উৎপত্তি, আবার শিশু হইতে ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়ায় মানুষের উৎ-পত্তি। সর্ব্ধপ্রকার জীবনের উৎপত্তির সম্ভবনীয়তা তাহাদের বীজে রভিয়াছে। এখন এই সমস্তা যেন কিছু সরল হইর আসিতেছে। এখন এই তত্ত্বটীর সঙ্গে পূর্ব্বকথিত সমুদর জীবনের অখণ্ডতের বিষয় আলোচনা কর। ক্ষুদ্রতম জীবাণু হইতে পূর্ণ তম মানব পর্যান্ত বাস্তবিক এক সত্তা-এক জীবনই বর্তমান। ব্যমন এক জীবনেই আমরা শৈশব, যৌবন, বাৰ্দ্ধক্য প্রভৃতি বিন্ধি অবস্থা দেখিতে পাই, সেইরূপ শৈশব অবস্থার পশ্চাতে কি আছে, তাহা দেখিবার জন্ম বিপরীত দিকে অগ্রসর হইয়া দেখ, বতকণ না ভূমি জীবাগুতে উপনীত হও। এইরূপে ঐ জীবাগু হইতে পূর্ণতম মানব পর্য্যন্ত যেন এক জীবনস্থত্ত বিরাজমান। ইহাকেই ক্রমবিকাশ বলে এবং আমরা দেখিয়াছি, প্রত্যেক ক্রমবিকা<sup>শের</sup> পূর্বেই একটা ক্রমসঙ্কোচ রহিয়াছে। যে জীবনীশক্তি এই সূত্র জীবাণ্ হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে পূর্ণতম মানব বা পৃথিবীতে আবিভূতি ঈশ্বরাবতাররূপে ক্রমবিকশিত হয়,— এই সম্দন্নগুলি অবশুই জীবাণুতে স্ক্ষ্মভাবে অবস্থান করিছে ছिল। এই সমুদর শ্রেণীটী সেই এক জীবনেরই অভিবাজি গাত, আর এই সমুদম ব্যক্ত জগৎ সেই এক জীবাণুতেই জব্যক্তভাবে নিহিত ছিল। ভৌম নারায়ণ বা অবতার পর্যান্ত এই সমগ্র জীবনশ্রেণী প্রথমে উহার মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল—কেবল ৰীরে ধীরে—অতি ধীরে ক্রমশঃ সেগুলির অভিব্যক্তি হয় মাত্র। সর্বোচ্চ চরম অভিব্যক্তি যাহা, তাহাও অবশুই বীজভাবে স্ক্রা-কারে উহার ভিতরে বর্ত্তমান ছিল—তাহা হইলে যে এক শক্তি হুটতে সমগ্র শ্রেণী বা শৃঙ্খলটী আসিয়াছে, উহা কাহার ক্রম-সম্বোচ হইল ? সেই সর্বব্যাপিনী জগনায়ী জীবনীশক্তির ক্রমসম্বোচ। ষার এই যে ক্ষুত্রতম জীবাণু নানা জটিল-যন্ত্রসমন্বিত উচ্চতম বুদ্ধি-শক্তির আধাররপ মানবাকারে অভিব্যক্ত হইতেছে, কোন্ বস্ত জ্বসমুচিত হইয়া ঐ জীবাণ্-আকারে অবস্থিতি করিতেছিল? উহা সর্মব্যাপী জগন্ময় চৈতন্ত — উহাই ঐ জীবাণ্ডে ক্রমসন্থুচিত रहें बर्खमान ছिल। উহা সমুদয়ই প্রথম হইতেই পূর্ণভাবে বর্জ-শান ছিল। উহা যে একটু একটু করিয়া বাড়িতেছিল, তাহা নহে। বৃদ্ধির ভাব মূন হইতে একেবারে দূর করিরা দাও। বৃদ্ধি বিদলেই যেন বোধ হয়, বাহির হইতে কিছু আসিতেছে। ইংা মানিলে পূর্ব্বোক্ত গণিতের সিদ্ধান্ত অর্থাৎ জগতে শক্তিসমষ্টি দর্মদা দর্মত স্মান, ইহা অস্বীকার করিতে হয়। এই জাগতিক र्गर्सवाभी टिन्न्ज्ञ कथन वृक्षि इस्र ना, উহা সর্বাদাই পূর্ণভাবে বর্তনান ছিল, কেবল এথানে অভিব্যক্ত হইল মাত্র। বিনাশের অর্থ কি ? এই একটা প্লাস রহিয়াছে। আমি উহা ভূমিতে ফেলিয়া দিলাম, উহা চুর্ণ বিচুর্ণ হইরা গেল। প্রশ্ন এই, — শ্লাসটীর কি হইল ? উহা স্ক্রন্ত্রপে পরিণত হইল মাত্র। তবে বিনাশের কি অর্থ

হইল ? স্থূলের স্ক্ষভাবে পরিণতি। উহার উপাদান প্রমাণু-श्वनि একত रहेशा भाग नामक এই कार्या পরিণত रहेशाहित। উহারা আবার উহাদের কারণে চলিয়া যায়, আর ইহারই না नाम-कात्रत्व नत्र। कार्या कि ? ना, कात्रत्वत्र वाक्रजाव। নতুবা কার্য্য ও কারণে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। আবার ৡ প্লাদের কথাই ধর। উহার উপদানগুলি এবং উহার নিশাভার ইচ্ছার সহযোগে উহা উৎপন্ন। এই ছইটীই উহার কারণ এক উহাতে বর্ত্তমান। নির্মাতার ইচ্ছাশক্তি এক্ষণে উহাতে কি ভাবে বর্ত্তমান ? সংহতিশক্তিরূপে। ঐ শক্তি না থাকিলে, উহার প্রত্যেক পরমাণু পৃথক্ পৃথক্ হইয়া যাইত। তবে এক্ষণে কার্মটী কি হইল ? না, উহা কারণের সহিত অভেদ, কেবল উহা আর এক রূপ ধরিয়াছে মাত্র। যথন কারণ নির্দিষ্ট কালের জন্ম ব নির্দিষ্ট স্থানের ভিতর পরিণত, ঘনীভূত ও সীমাবদ্ধভাবে অবস্থান क्त, ज्थन के कांत्रणिकिं कार्या वरन। जामारमत इंश मन করিয়া রাখা উচিত। এই তত্ত্বটীকে আমাদের জীবনের ধারণা সম্বন্ধে প্রযুক্ত করিয়া দেখিতে পাই যে, জীবাণু হইতে সম্পূর্ণস गान्व वर्गाल मम्मम ट्यानीरे व्यवधा मारे विश्ववाणिनी आनमिलन সহিত অভেদ। কিন্তু অমৃতত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন এখানেও মিটিল না। আমরা কি পাইলাম ? আমরা পুর্ব্বোক্ত বিচার হইতে এই টুকু মাত্র পাইলাম যে, জগতের কিছুরই ধ্বংস হয় না। ব্জ किছूरे नारे-किছूरे रहेरत ना। त्मरे এकरे श्वकारतत रखनानि চক্রের স্থায় পুনঃপুনঃ উপস্থিত হইতেছে। জগতে <sup>মত গতি</sup> আছে, সবই তরঙ্গাকারে একবার উঠিতেছে, একবার পড়িতেছে।

কোটা কোটা ব্ৰহ্মাণ্ড স্বন্ধতর রূপ হইতে প্রস্তুত হইতেছে— সুন্রপ ধারণ করিতেছে, আবার লয় হইয়া স্কল্ম ভাব ধারণ ক্রিতেছে। আবার ঐ স্ক্লভাব হইতে তাহাদের স্থুলভাবে জাগ্মন—কিছুদিনের জন্ম তদবস্থায় অবস্থান, আবার ধীরে ধীরে দেই কারণে গমন। যায় কি ? না, রূপ, আকৃতি। সেই রুপটা নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু উহা আবার আসে। একভাবে র্ধরিতে গেলে, এই শরীর পর্য্যস্ত অবিনাশী। একভাবে, দেহসকল এবং রূপসকলও নিত্য। মনে কর, আমরা পাশা খেলিতেছি। মনে কর, ৬।৩।১ পড়িল। আমরা আবার ফেলিতে লাগিলাম। এইরূপে ক্রমাগত ফেলিতে ফেলিতে এমন এক সময় নিশ্চয় আসিবে, ব্ধন উহা আবার ভাশান এই ক্রমে পড়িবে। আবার ফেলিতে ধাক, আবার উহা পড়িবে, কিন্তু অনেকক্ষণ বাদে। আমি এই দ্যতের প্রত্যেক পরমাণুকেই এক একটা পাশার সহিত তুলনা করিতেছি। এই গুলিকেই বার বার ফেলা হইতেছে, উহারা বারমার নানাভাবে পড়িতেছে। এই তোমাদের সম্মুখে যে সকল পদার্থ রহিয়াছে, তাহারা পরমাণুগুলির এক বিশেষ প্রকার সন্নিবেশে উৎপন্ন। এই এখানে গেলাস, টেবিল, জলের কুঁজা গ্রভৃতি রহিয়াছে। উহারা ঐ পরমাণুগুলির সমবারবিশেষ— মুহূর্ত্তেক পরেই হয়ত ঐ সমবায়গুলি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু এমন এক সময় অবশুই আসিবে, যথন আবার ঠিক ঐ <sup>সম্বায়ণ্ড</sup>লি আসিয়া উপস্থিত হইবে—যথন তোমর। এথানে উপস্থিত গাঁকিবে, এই কুঁজা এবং অস্থান্য যাহা কিছু রহিয়াছে, তাহারাও कि जाशास्त्र यथाञ्चारन थाकिर्त, जात किंक এই विषयात्रहे

আলোচনা হইবে। অনন্ত বার এইরূপ ইইয়াছে এবং জনন্ত বার এইরূপ হইবে। তবে আমরা স্থূল, বাহ্ বস্তুসমূহের আলোচনা করিয়া উহা হইতে কি তত্ত্ব পাইলাম ? পাইলাম এই যে, এই ভৌতিক পদার্থসমূহের বিভিন্ন সমবায়ের অনস্তকাল ধরিয়া পুনরা-বৃত্তি হইতেছে।

এই সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন আসে—ভবিষ্যং জানা সম্ভব কি না। আপনারা অনেকে হয়ত এমন লোক দেখিয়াছেন, যিনি কোন ব্যক্তির ভূত ভবিষ্যৎ সব বলিয়া দিতে পারেন। यह ভবিষ্যৎ কোন নিয়মের অধীন না হয়, তবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বন কিরূপে সম্ভব হইবে ? কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, অতীত ঘটনারই ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। যাহা হউক, ইহাতে কিন্ত আত্মার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। নাগরদোলার ক্ষা মনে কর। উহা অনবরত ঘুরিতেছে। একদল লোক আদিতেছে —তাহার এক একটাতে বসিতেছে। সেটা ঘুরিয়া আবার নীচ আসিতেছে। সেই দল নামিয়া গেল—আর একদল আদিন। ক্ষুত্রতম জন্ত হইতে উচ্চতম মানব পর্যান্ত প্রকৃতির এই প্রত্যেক क्रभिष्ठे रान এই এক একটা দল, আর প্রকৃতিই এই क्र নাগরদোলা ও প্রত্যেক শরীর বা রূপ এই নাগরদোলার এক <sup>একটী</sup> বর স্বরূপ। এক এক দল নৃতন আত্মা উহাদের উপর আরোহ<sup>6</sup> করিতেছে, এবং যতদিন না পূর্ণ হইতেছে, ততদিন উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে বাইতেছে ও ঐ নাগরদোলা হইতে বাহির <sup>হইরা</sup> আসিতেছে। কিন্তু ঐ নাগরদোলা থামিতেছে না, উহা সর্বা চলিতেছে—সর্বাদাই অপরকে গ্রহণ করিবার জন্ত প্রস্তুত হ<sup>রু</sup>

জাছে। এবং ষতদিন শরীর এই চক্রের ভিতর, এই নাগরদোলার ভিতর রহিরাছে, ততদিন নিশ্চিতভাবে, গণিতের স্থায় সঠিকভাবে বা বাইতে পারে যে, উহা কোথায় বাইবে, কিন্তু আত্মাসম্বদ্ধে তাহা বলা অসম্ভব। অতএব প্রকৃতির ভূত ভবিষ্যৎ নিশ্চিতরূপে গণিতের স্থায় সঠিকভাবে বলা অসম্ভব নহে।

আমরা এক্ষণে দেখিলাম, জড় প্রমাণ্গণ এখন বে ভাবে সংহত রহিয়াছে, সময়বিশেষে পুনরায় তাহাদের তদ্ধপ সংহতি হইরা থাকে। অনন্তকাল ধরিয়া জগতের এইরূপ প্রবাহরূপে নিত্রতা চলিয়াছে। কিন্তু ইহাতে ত আত্মার অমরত্ব প্রতিপন্ন হুইন না। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, কোন শক্তিরই নাশ स्व ना, त्कान जफ़्वल्डरकं छ कथन भृत्ना পर्याविषठ कत्रा यांटरज भारत ना। তবে উহাদের কি হয় ? উহাদের নানারূপ পরিণাম ररें थातक, जनतात रायान रहे उ उहा एत उ९ शक् रहे शाहिल, ত্থায়ই উহারা পুনরাবৃত্ত হয়। সরলরেথায় কোন গতি হইতে <sup>পারে না।</sup> প্রত্যেক বস্তুই ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার পূ<del>র্বস্থানে</del> <mark>প্রতায়ত্ত হয়, কারণ, সরলরেখা অনস্তভাবে বাড়াইলে বৃত্তরূপে</mark> <sup>পরিণত হয়।</sup> তাহাই যদি হুইল, তবে কোন আত্মারই অনস্ত-कालित बना व्यवनिक इरेटक शास्त्र ना । छेरा रूरेटकरे शास्त्र ना । এই জগতে প্রত্যেক জিনিষই শীঘ্র বা বিলম্বে নিজ নিজ বুত্তগতি সম্পূর্ণ করিয়া আবার নিজ উৎপত্তিস্থানে উপনীত হয়। তুমি, খামি, আর এই সকল আত্মাগণ কি ? আমরা পূর্বেক ক্রমসঙ্কোচ ও ক্রমবিকাশতত্ত্ব আলোচনার সময় দেখিয়াছি, তুমি আমি সেই বিরাট্ বিশ্বব্যাপী চৈতন্য বা প্রাণ বা মনের অংশবিশেষ; আমরা Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহারই ক্রমসঙ্কোচস্বরূপ। স্কৃতরাং আমরা আবার ঘুরিয়া ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়ালুসারে সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্য কিরিয়া বাইব—ঐ বিশ্বব্যাপী চৈতন্যই ঈশ্বর। সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যক্ষ্ট লোকে প্রভু, ভগবান্, খ্রীষ্ট, বৃদ্ধ বা ব্রহ্ম বলিয়া থাকে—জড়বাদীরা উহাকেই শক্তিরূপে উপলব্ধি করে, এবং অজ্ঞেরবাদীরা উহাকেই সেই অনস্ত অনির্বাচনীয় সর্ব্বাতীত পদার্থ বলিয়া ধারণা করে। উহাই সেই বিশ্বব্যাপী প্রাণ—উহাই বিশ্বব্যাপী চৈতন্য—উহাই বিশ্বব্যাপিনী শক্তি, এবং আমরা সকণেই উহার অংশস্বরূপ।

কিন্তু আত্মার অমরত্ব প্রমাণে ইহাও পর্য্যাপ্ত হইল না। এখনও অনেক সংশয়, অনেক আশস্কা রহিয়া গেল। কোন শক্তির নাশ নাই, একথা গুনিতে খুব মিষ্ট বটে, কিন্তু বাস্তবিক আমরা যত শক্তি দেখিতে পাই, সবই মিশ্রণোৎপন্ন, যত রূপ দেখিতে গাই, তাহাও মিশ্রণোৎপন্ন। যদি তুমি শক্তিসমূদ্ধে বিজ্ঞানের মত ধরিয়া উহাকে কতকগুলি শক্তির সমষ্টি মাত্র বন, তবে তোমার আমিত্ব থাকে কোথান ? বাহা কিছু মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাই শীঘ্ৰ বা বিলম্বে উহাদের কারণীভূত পদার্থে লয় হইবে। বাহা কিছু কতকগুলি কারণের সমবায়ে উৎপন্ন, তাহারই মৃত্যু, তাহারই বিনাশ অবশাস্তাবী। भीघ বা বিলম্বে উহা বিশ্লিষ্ট হইবে, ভগ্ন হইবে, উহাদের কারণীভূত পদার্থে পরিণত হইবে। আত্ম কোন ভৌতিক শক্তি বা চিন্তাশক্তি নহে। উহা চিন্তাশক্তির অষ্টা, কিন্তু উহা চিন্তাশক্তি নহে। উহা শরীরের গঠনকর্তী, কিন্তু উহা শরীর নহে। কেন ? শরীর কখন আত্মা হইতে পারে না, কারণ, উহা চৈতন্যবান্ নহে। মৃতব্যক্তি <sup>অথবা</sup>

ক্শাইএর দোকানের একখণ্ড নাংস কথন চৈতন্যবান্ নহে। আমরা 'তৈতন্য' শব্দে কি বুঝি ? প্রতিক্রিয়াশক্তি।

স্বার একটু গভীরভাবে এই তন্থটী আলোচনা কয়া যাক্। দন্ধে এই কুঁজাটী আমি দেখিতেছি। এখানে ঘটিতেছে কি ? এ কুঁজা হইতে কতকগুলি আলোককিরণ আসিয়া আমার চক্ষে প্রবেশ করিতেছে। উহারা আমার অক্ষিজালের (retina) উপর একটা চিত্র প্রক্ষেপ করিতেছে। আর ঐ ছবি যাইরা খানার মন্তিকে উপনীত হইতেছে। শারীরবিধানবিদাণ যাহা-দিগুকে অনুভবাত্মক স্নায়ু বলেন, তাহাদিগের দারা ঐ চিত্র ভিতরে মন্তিছে নীত হয়। কিন্তু তথাপি তথন পর্য্যন্ত দর্শনক্রিয়া সম্পূর্ণ য়না। কারণ, এ পর্যান্ত ভিতর হইতে কোন প্রতিক্রিয়া আসে নাই। মস্তিকাভ্যন্তরীণ সায়ুকেন্দ্র উহাকে মনের নিকট লইয়া নাইনে, স্বার মন উহার উপর প্রতিক্রিয়া করিবে। এই প্রতিক্রিয়া रहेवामांव ঐ কুঁজা আমার সন্মুখে ভাসিতে থাকিবে। একটা गरेष উদাহরণের দারা ইহা অনায়াদেই উপলব্ধ হইবে। মনে <sup>ক্র</sup>, তুমি খুব একাগ্র হইয়া আমার কথা শুনিতেছ, আর একটি শক তোনার নাসিকাগ্রে দংশন করিতেছে, কিন্তু তুমি আমার ৰুধা গুনিতে এতদূর তন্মনস্ক যে, তুমি ঐ মশার কামড় মোটেই षक्ष করিতেছ না। এথানে কি ব্যাপার হইতেছে? মশকটী তোশার চামড়ার থানিকটা দংশন করিয়াছে; সেই স্থানে অবশ্র ক্তকগুলি সায়ু আছে ; ঐ সায়ুগুলি মন্তিকে সংবাদ বহন করিয়া ণ্ট্রা গিয়াছে; সেই বস্তুর চিত্র তথায় রহিয়াছে; কিন্তু মন খনাদিকে নিযুক্ত থাকাতে প্রতিক্রিয়া করে নাই, স্নতরাং তুমি

## ख्वानरयाग।

মশকের দংশন টের পাও নাই। আমাদের সমক্ষে ন্তন চিত্র আসিল,কিন্তু মন প্রতিক্রিয়া করিল না-এরপ হইলে আমরা উহার সম্বন্ধে জানিতেই পারিব না,কিন্তু প্রতিক্রিয়া হইলেই, উহাদের জ্ঞান আসিবে—তথনই আমরা দেখিতে গুনিতে এবং অনুভব প্রভৃত্তি করিতে সমর্থ হইব। এই প্রতিক্রিরার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের প্রকাশ হইরা থাকে। অতএব আমরা বুঝিতেছি, শরীর কখন প্রকাশে সমর্থ নহে, কারণ, আমরা দেখিতেছি যে, যথন আমার মনোরোগ ছিল না. তথন আমি অনুভব করি নাই। এমন ঘটনা জানা গিয়াছে, যাহাতে বিশেষ বিশেষ অবস্থার, একজন ব্যক্তি যে ভাষ कथन भिर्प नारे, मिर जायां कहिर्क ममर्थ हरेबाहा। भर অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি অতি শৈশবাবয়ায় এমন এক জাতির ভিতর বাস করিত, যাহারা সেই ভাষা কহিত— সেই সংস্কার তাহার মস্তিক্ষের মধ্যে রহিয়া গিয়াছিল। সেইগুনি তথায় সঞ্চিত ছিল ; তৎপরে কোন কারণে মন প্রতিক্রিয়া করিন— তথনই জ্ঞান আসিল, আর সেই ব্যক্তি সেই ভাষা কহিতে সমৰ্থ ररेन। रेशांकरे जातात (तथा वारेखिए, क्वन मनरे श्रांशि নহে—মনও কাহারও হস্তে যন্ত্রমাত্র। ঐ লোকটার বাল্যাবয়া তাহার মনের ভিতর সেই ভাষা গূঢ়ভাবে ছিল—কিন্তু সে উর্গ জানিত না, কিন্তু অবশেষে এমন এক সময় আসিল, যথন সে উঠা জানিতে পারিল। ইহা দারা এই প্রমাণিত হইতেছে বে, মন ছাড়া আর কেহ আছেন—লোকটীর শৈশব অবস্থায় সেই 'আর क्टि' थे भक्ति वावशांत करतन नांहे, किन्छ यथन स्न वड़ हरेन, তথন তিনি উহার ব্যবহার করিলেন। প্রথম—এই শরীর, তং<sup>পরে</sup> <sub>মন অর্থাৎ চিন্তার যন্ত্র, তৎপরে এই মনের প\*চাতে সেই</sub> बाबा। আধুনিক দার্শনিকগণ, চিন্তাকে মন্তিকত্ব পরমাণুর বিভিন্ন প্রবির্ত্তনের সহিত অভেদ বলিয়া মানেন, স্নতরাং গাহারা পূর্ব্বোক্তরূপ ঘটনাবলীর ব্যাখ্যায় অশক্ত; সেই জ্বন্ত ধাহারা সাধারণতঃ ঐ সকল একেবারে অস্বীকার করিয়া शंद्यन ।

বাহা হউক, মনের সহিত কিন্তু মস্তিক্ষের বিশেষ সম্বন্ধ এবং শ্নীরের বিনাশ হইলে উহা কার্য্য করিতে পারে না। আত্মাই এক্ষাত্র প্রকাশক—মন উহার হস্তে যন্ত্রস্বরূপ। বাহিরের চক্ষুরাদি ৰম্ন বিৰয়ের চিত্র পতিত হয়, উহারা আবার ঐ চিত্রকে ভিতরের बिह्रा वहें वा वाय-कांत्रन, देश তোमाप्तत अत्रन ताथा कर्खना ন, চকু কর্ণ প্রভৃতি কেবল ঐ চিত্রের গ্রাহকমাত্র; ভিতরের যন্ত্র, ষর্ধাং মন্তিষ্ককেন্দ্রসমূহই, কার্য্য করিয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় ঐ ৰিছকেন্দ্ৰসকলকে ইন্দ্ৰিয় বলে—তাহারা ঐ চিত্রগুলিকে লইয়া ন্দ্রর নিকট সমর্পণ করে; মন আবার উহাদিগকে বুদ্ধির নিকট এবং 'র্দ্ধি উহাদিগকে আপন সিংহাসনে অবস্থিত মহামহিমান্বিত রাজার য়াল আত্মাকে প্রদান করে। তিনি তখন দেখিয়া যাহা শাষ্ত্রক, তাহা আদেশ করেন। তথন মন ঐ মন্তিফকেক্স षर्वार ইন্দ্রিয়ণ্ডলির উপর কার্য্য করে, আবার উহারা স্থূল শরীরের <sup>টপর কার্য্য করে।</sup> মান্তবের আত্মাই বাস্তবিক এই সমুদয়ের ৰ্ষ্ণকর্ত্তা, শাস্তা, স্রন্থা, সবই। আমরা দেখিয়াছি, আত্মা শ্বীনত্ত নহে, মনও নহে। আত্মা কোন যৌগিক পদার্থ হইতে পার না। কেন ? কারণ, যাহা কিছু যৌগিক পদার্থ, তাহাই

इयु जामात्मत मर्गत्नत विषय, नय जागात्मत कन्ननात विषय। त জিনিষ আমরা দর্শন বা কল্পনা করিতে পারি না, বাহাকে আমর ধরিতে পারি না, যাহা ভূতও নহে, শক্তিও নহে, যাহা কার্য্য, কারণ अथवा कार्याकात्रभमस्य किष्ट्रे नत्र, जाश त्योशिक वा मिल शेरा পারে না। অন্তর্জ্জগৎ পর্য্যন্তই মিশ্র পদার্থের অধিকার—তাহার বাহিরে আর নহে। মিশ্র পদার্থ সমুদরই নিরমের রাজ্যের মধ্য-নিয়মের রাজ্যের বাহিরে উহারা থাকিতেই পারে না। পরিষ্কার করিয়া বলা যাক্। এই গেলাস একটী যোগোৎপন্ন পদার্থ— ইহার কারণগুলি মিলিত হইয়া এই কার্য্যরূপে পরিণত হইনাছে। স্থুতরাং এই কারণগুলির সংহতিস্বরূপ গেলাস নামক ঝেদিক পদার্থটী কার্য্যকারণনিয়নের অন্তর্গত। এইরূপে যেখানে মেখান कार्याकांत्रण प्रवस्त प्रथा याष्ट्रत- स्थादन स्थादन स्थोपिक श्वार्थ অন্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। তাহার বাহিরে উহার ছিন্তের কথা কহা বাতুলতামাত্র। উহাদের বাহিরে আর কার্যাকারণ সম্বন্ধ থাটিতে পারে না—আমরা যে জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা অধবা করন করিতে পারি, অথবা যাহা দেখিতে শুনিতে পারি, তাহারই <sup>ভিন্ত</sup>ে কেবল নিয়ম খাটিতে পারে। আমরা আরও দেখিরাছি বে, <sup>বার্</sup> আমরা ইন্দ্রিরদারা অনুভব বা কল্পনা করিতে পারি, তাহাই আমানে জগং—বাহ্ববস্তু আমরা ইন্দ্রিয়দারা প্রত্যক্ষ করিতে পারি, <sup>জার</sup> ভিতরের বস্তু মানস-প্রত্যক্ষ বা কল্পনা করিতে পারি, <sup>অতএব বার্</sup>ষ আমাদের শরীরের বাহিরে, তাহা ইন্দ্রিরের বাহিরে এবং <sup>বাই</sup> কল্পনার বাহিরে, তাহা আমাদের মনের বাহিরে, স্তরাং আমাদে ব্দগতের বাহিরে। অতএব কার্য্যকারণ সম্বন্ধের বহির্দেশে শ্বা<sup>র্যা</sup> গালা আত্মা রহিরাছেন। তাহা হইলেই, তিনি নিরমের অন্তর্গত
সমুদ্ধ বস্তর নিরমন করিতেছেন। এই আত্মা নিরমের অতীত,
ফুরোং অবখ্যই তিনি মুক্তস্বভাব; উহা কোনরূপ মিশ্রণোৎপর
গার্থ হইতে পারে না—অথবা কোন কারণের কার্য্য হইতে
গারে না। উহার কথন বিনাশ হইতে পারে না, কারণ,বিনাশ অর্থে
কোন যৌগিক পদার্থের স্বীয় উপাদানগুলিতে পরিণতি। স্কুতরাং
গাহা কথন সংযোগোৎপর ছিল না, তাহার বিনাশ কিরপে হইবে ?
উহার মৃত্যু হয় বা বিনাশ হয় বলা কেবল অসম্বদ্ধ প্রলাপমাত্র।

কিন্তু এখানেই প্রশ্নের চূড়াস্ত মীমাংসা হইল না। এইবারে খানর বড় কঠিন জারগার আসিরা পৌছিরাছি—বড় স্কুল্<u>ল</u> দক্ষার আসিরা পড়িরাছি। তোমাদের মধ্যে অনেকে হর ত ভর গাইনে। আমরা দেখিয়াছি, আত্মা ভূত, শক্তি এবং চিন্তারূপ ষ্ণু দগতের অতীত বলিয়া একটা মৌলিক পদার্থ—স্থতরাং উহার নািশ অসম্ভব। এইরূপ উহার জীবনও অসম্ভব। কারণ, বাহার নিশ নাই, তাহার জীবন কি করিয়া থাকিবে? মৃত্যু কি ? না, এ পিঠ; জীবন তাহারই ও পিঠ। মৃত্যুর আর এক নাম बीरन এবং জीरत्नत जात এক नाम मृजु। अভिराक्तित রুগরিশেষকে আমরা জীবন বলি, আবার উহারই অপর রূপ-বিশেষকে মৃত্যু বলি। যথন তরঙ্গ উচ্চে উঠে, তথন উহাকে <sup>র্নে</sup> জীবন, আর যথন উহা নামিয়া যায়, তথন বলে—মৃত্যু। ৰ্ণিকোন বস্তু মৃত্যুর অতীত হয়, তবে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, চায় জন্মেরও অতীত। প্রথম সিদ্ধান্তটী এক্ষণে শ্বরণ কর ন, নানবাত্মা সেই সর্বব্যাপিনী জগন্ময়ী শক্তি অথবা ঈশ্বরের ख्वानयाग।

প্রকাশমাত্র। আমরা এক্ষণে পাইলাম, উহা জন্মভূয় উভরেই অতীত। তোমার কথন জন্ম হয় নাই, তোমার মৃত্যুও কংন इहेरव ना। जन्म मृज्य कि-काशांत्रहे वा रह ? जन्म मृज्य पारहन-আত্মাত সদা সর্বত্র বর্তমান। এ কিরূপ হইল ? আমরা জ এখানে এতগুলি লোক বদিয়া রহিয়াছি, আর আপনি বলিতছেন আত্মা সর্বব্যাপী! এইটুকু বুঝ যে, যে জিনিষ নিয়দের বাহিরে, कार्याकात्रभगवरकत वाहित्त, जाहात्क किरम मीमावक किन त्रांशित्क शादत ? अंदे रशनामंत्री ममीम—देश मर्कवााशी नरह, कांत्र. চতুর্দ্দিকৃত্ব জড়রাশি উহাকে ঐরপ বিশেষ আরুতিবিশিষ্ট ইয়া থাকিতে বাধ্য করিয়াছে—উহাকে সর্বব্যাপী হইতে দিছেছে ন। চতুদ্দিক্স সমৃদর বস্তুই উহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে— এই হেতু উহা সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু যাহা সমূল নিরমের বাহিরে, যাহার উপর কার্য্য করিবার কেহই নাই, তাহাকে কিসে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে ? উহা অবয়ং সূর্ববাাপী হইবে। তুমি জগতের সর্বব্রেই অবস্থিত রহিয়াছ। তবে আমি জন্মিলাম, মরিব—এ সকল ভাব কি ? এগুলি অজ্ঞানে কথা মাত্র, বুঝিবার ভুল। তুমি কখন জন্মাও নাই, মরিবেও না। তোমার জন্ম হয় নাই, পুনর্জ্জন্মও কখন হইবে না। <sup>যাওম</sup> আসার অর্থ কি ? কেবল পাগ্লামী মাত্র। তুমি সর্বর্থ রহিয়াছ। তবে এই যাওয়া আসার অর্থ কি <sup>গু উহা কেব</sup> স্ক্র শরীর—যাহাকে তোমরা মন বল, তাহারই নানা<sup>বিষ</sup> পরিণাম-প্রস্ত ভ্রমনাত্র। যেন আকাশের উপর দিয়া <sup>একংও</sup> মেঘ বাইতেছে। উহা যখন চলিতে থাকে, তখন <sup>মনে হা</sup>, আকাশই চলিতেছে। অনেক সমন্ন তোমনা দেখিয়া থাকিবে, 
চাদের উপর দিয়া মেঘ চলিতেছে; তোমনা মনে কর যে, চাঁদেই 
এখান হইতে ওখানে যাইতেছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মেঘই 
চলিতেছে। আরও দেখ, যখন বেলগাড়ীতে তোমনা গমন কর, 
ভামাদের মনে হয়, সম্মুখের গাছপালা ভূমি— সব যেন দৌড়িতেছে; 
যখন নৌকার চলিতে থাক, তখন মনে হয় যে, জলই চলিতেছে। 
বাস্তবিক পক্ষে, তুমি কোথাও যাইতেছ না, আসিতেছও না—
ভামার জন্ম হয় নাই, কখন হইবেও না, তুমি অনস্ত, সর্বব্যাপী, 
মকন কার্য্যকারণ-সম্বন্ধের অতীত, নিত্যমুক্ত, অজ ও অবিনাশী। 
যখন জন্মই নাই, তখন বিনাশের আবার অর্থ কি 
 বাজে কথা 
মাত্র—তোমনা সকলেই সর্বব্যাপী।

কিন্তু নির্দোষ যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত লাভ করিতে হইলে, আনাদিগকে আর এক সোপান অগ্রসর হইতে হইবে। বাড়ীর দিকে অর্কেক গিরা বসিয়া থাকিলে চলিবে না—তোমরা দার্শনিক, তোমরা যদি থানিক দূর বিচারে অগ্রসর হইয়া বল, "আর পারি না, কমা করুন," তাহা তোমাদের পক্ষে সাজে না। তবে যদি আমরা সমুদর নিয়মের বাহিরে হইলাম, তথন অবশ্রই আমরা সর্পত্ত, নিত্যানন্দস্বরূপ; অবশ্রই সকল জ্ঞানই, আমাদের ভিতরে আছে, সর্বপ্রকার শক্তি—সর্বপ্রকার কল্যাণ, আমাদের মধ্যে নিহিত আছে। অবশ্রই, তোমরা সকলেই সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী ইবল ; কিন্তু এরূপ প্রুম্ব কি জগতে বহু থাকিতে পারে ? কোটি কোট সর্ব্বাপী পুরুষ থাকিবে কিরুপে ? অবশ্রই থাকিতে গারে না। তবে আমাদের কি হইল ? বাস্তবিক এক জনই

२२%

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS জ্ঞানযোগ।

আছেন, একটা আত্মাই আছেন, আর সেই এক স্বাত্মা তুরিই। এই কুত্র প্রকৃতির পশ্চাতে রহিয়াছেন আত্মা। এক পুরুষ্ট আছেন,—যিনি একমাত্র সন্তা, যিনি নিত্যানন্দস্বরূপ, বিন সর্ববাপী, সর্বজ্ঞ, জন্ম ও মৃত্যুর হিত। তাঁহার আজ্ঞায় আকাশ বিভূত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার আজ্ঞায় বায়ু বহিভেছে, স্থা কিরণ দিতেছে; সকলেই প্রাণধারণ করিতেছে। তিনি প্রকৃতির ভিত্তিস্বরূপ ; প্রকৃতি সেই সত্যস্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিরাই সত্য প্রতীরমান হইতেছে। তিনি তোমার আত্মারঃ ভিত্তিভূমিম্বরূপ। শুধু তাহাই নহে, তুমিই তিনি। তুমি তাঁহার সহিত অভেদ। यেখানেই ছই, সেখানেই ভয়, সেখানেই বিপদ্ <u>रम्थात्मरे इन्ह, रम्थात्मरे रभाग। यथम मुदरे अक, ज्थम कारात</u> ঘুণা করিব, কাহার সহিত দ্বন্দ করিব ? যথন সবই তিনি, তথন কাহার সহিত যুদ্ধ করিব ? ইহাতেই জীবনসমস্থার মীমাংগ হইরা যায়, ইহাতেই বস্তুর স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়া যায়। দিছি গ পূर्ণতा ইহাই এবং ইহাই ঈশ্বর। यथनই তুমি বহু দেখিতেই, তথনই বুঝিতে হইবে, তুমি অজ্ঞানের ভিতর রহিয়াছ। এই বছত্বপূর্ণ জগতের ভিতর, এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের ভিতর অবিহত নিত্য পুরুষকে যিনি নিজের আত্মার আত্মা বলিয়া জানিছে পারেন, নিজের স্বরূপ বলিয়া জানিতে পারেন, তিনিই মুজ, তিনিই পূর্ণানন্দে বিভোর হইয়া থাকেন, তিনিই সেই প্রুমণ্য লাভ করিয়াছেন। অতএব জানিয়া রাথ বে, তুর্মিই তিনি ত্মিই জগতের ঈশর—'তত্মিদি', আর এই যে আমাদের বিজি धात्रना, यथा, व्यामि श्रुक्त्य ता खी, पूर्व्यन ता मतन, सूत्र वा व्यक्त জধ্বা আমি অমুককে দ্বণা করি, বা অমুককে ভালবাসি, গ্রামার ক্ষমতা অল্ল অথবা আমার অনেক শক্তি আছে, এগুলি ব্রমাত্র। উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। তোমাকে কিসে ছর্বল <sub>ক্রিতে</sub> পারে ? কিসে তোমাকে ভীত করিতে পারে ? একমাত্র ভূমিই জগতে, বিরাজ করিতেছ। কিসে তোমায় ভয় দেথাইতে পারে ? অতএব উঠ, মুক্ত হও। জানিরা রাখ, যে কোন চিন্তা ৰ বাৰ্য আমাদিগকে হৰ্বল করে, তাহাই একমাত্ৰ অগুভ: <u>বাহাই মাতুষকে তুর্মল করে, যাহাই</u> তাহাকে ভীত করে, তাহাই এক্ষাত্র অশুভ; তাহারই পরিহার করিতে হইবে। কিসে ভোমাকে ভীত করিতে পারে ? যদি শত শত সূর্য্য জগতে পতিত श्व, यि कां कि क्वां के क्वां के क्वां के बार कां कि क्वां के क्वां के स्वाध विन विनष्टे इब, जांशांक राजांत कि ? अठनवर मखाब्रमान रुख, ভূমি অবিনাশী। ভূমিই জগতের আত্মা ঈশ্বর। শিবোহহং শিনেংহং,—বল, আমি পূর্ণ সচ্চিদানন ; যেমন সিংহ লতাপাতা-নির্দ্মিত কুদ্র খাঁচা ভগ্ন করিয়া ফেলে, সেইরূপ এই বন্ধন ছিঁ ড়িয়া দেন ও অনন্ত কালের জন্ম মুক্ত হও। কিসে তোমাকে <mark>জ্ব দেখাইতে পারে ? কিসে তোমাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে ?</mark> কেবল অজ্ঞান, কেবল ভ্রম, আর কিছুই তোমাকে বাঁধিতে পারে নী, তুমি শুদ্ধস্বরূপ, নিত্যানন্দময়।

নির্নোধেরাই উপদেশ দিয়া থাকে, তোমরা পাপী, অতএব এক কোণে বসিয়া হা হুতাশ কর। এরপ উপদেশদাতাগণের এরপ উপদেশদানে নির্ব্ব দ্বিতা ও তুষ্টামিই প্রকাশ পায়। তোমরা সকলেই ঈখর। ঈখর না দেখিয়া মানুষ দেখিতেছ? অতএব, Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKŞ জ্ঞানখোগ।

যদি তোমরা সাহসী হও, তবে এই বিশ্বাসের উপর দণ্ডারমান হইরা সমৃদর জীবনকে ঐ ছাঁচে গঠন কর। যদি কোন বাজি তোমার গলা কাটিতে আসে, তাহাকে 'না' বলিও না, কারণ, তুমি নিজেই নিজের গলা কাটিতেছ। কোন গরিব লোকের কিছু উপকার যদি কর, তাহা হইলে বিন্দুমাত্র অহঙ্কত হইও না। উহা তোমার পক্ষে উপাসনা মাত্র; উহাতে অহঙ্কারের বিষর কিছুই নাই। সমুদর জগৎই কি তুমি নহ? এমন কোথার কি জিনিষ আছে, যাহা তুমি নহ? তুমি জগতের আজা। তুমিই স্থ্যি, চন্দ্র, তারা। সমুদর জগৎই তুমি। কাহাকে দ্বণা করিবে বা কাহার সহিত দ্বন্দ করিবে? অতএব জানিয়া রাথ, তিনিই তুমি—আর সমৃদর জীবন ঐ ছাঁচে গঠন কর। যে ব্যক্তি এই তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া তাহার সমৃদর জীবন এই ভাবে গঠন করে, দে আর কথন অন্ধকারে ভ্রমণ করিবে না।

পরাঞ্চি থানি ব্যত্ণৎ স্বয়ন্ত্রস্থাৎ পরাঙ্ পশুতি নাস্তরাত্মন্। কন্দিন্ধীরঃ প্রত্যগাত্মাননৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥ কঠোপনিষৎ। দ্বিতীয়াধ্যায়, প্রথমা বল্লী।

"ষয়স্তু ইন্দ্রিয়দারসমূহকে বহিন্দু থ করিয়া বিধান করিয়াছেন, দেইজন্তই মনুষ্য সন্মুখ দিকে (বিষয়ের প্রতি) দৃষ্টিপাত করে, षष्ठत्राञ्चात्क (मृत्थं नां। কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয় হইতে নির্জ্ঞকু এবং অমৃতত্ব লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া অন্তরস্থ আত্মাকে দেধিরা থাকেন।" আমরা দেখিরাছি. বেদের সংহিতাভাগে এবং ষারও ষ্মান্ত গ্রন্থে জগতের যে তত্ত্বামুসন্ধান হইতেছিল, তাহাতে বহিঃপ্রকৃতির তত্ত্বালোচনা করিয়াই জগৎকারণের অনুসন্ধানচেষ্টা ইইরাছিল, তার পর এই সকল সত্যাত্মসদ্ধিৎস্থগণের হৃদয়ে এক ন্তন আলোকের প্রকাশ হইল; তাঁহারা ব্রিলেন, বহির্জ্জগতে <mark>षद्गकान দারা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জানিবার উপায় নাই। তবে</mark> কি করিয়া জানিতে হইবে ? না, বাহির হইতে চক্ষু ফিরাইয়া ষর্থাং ভিতরে দৃষ্টি করিয়া। আর এখানে আত্মার বিশেষণ ষরণে যে 'প্রত্যক্' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও একটী বিশেষ ভাবব্যঞ্জক। 'প্রত্যক্' কি না, বিনি ভিতরদিকে গিয়াছেন—আমাদের অন্তরতম বস্তু, হাদয়কেন্দ্র, সেই পরমবস্তু,

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

याश इट्रेंट ममूमग्रेट यन वाहित इट्रेग्नाट, म्हे मधावर्षी সূর্যা—মন, শরীর, ইন্দ্রিয় এবং আর বাহা কিছু আমাদের আছে. পেরা চ কামানমুবন্তি मवरे गैशित कित्र भाग-स्तर्भ। বালান্তে মৃত্যোর্থন্তি বিততশু পাশম্। অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেধিছ ন প্রার্থয়ন্তে॥' কঠ—। 'वानकवृष्णि वाक्तित्रा वाश्तितत कामावस्त्रत व्यूमत्रन करत। धरे জন্মই তাহারা সর্বতোব্যাপ্ত মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হয়, কিছ জ্ঞানীরা অমৃতত্বকে জানিয়া অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে নিত্যবন্তর অমুসদ্ধান করেন না।' এখানেও ঐ একই ভাব পরিক্ষৃট হইন ষে, সদীমবস্তুপূর্ণ বাহুজগতে অনন্তকে দেখিবার চেষ্টা করা বৃণা— अनस्टरक अनस्टिरे अस्वरंग कतिए हरेरव धवः आमारमत अस्तिष्ठी আত্মাই এক মাত্র অনন্তবস্ত। শরীর, মন, যে জগৎপ্রণঞ্চ আমরা দেখিতেছি, অথবা আমাদের চিস্তারাশি, কিছুই অনন্ত হইতে পারে না। উহাদের সকলগুলিরই কালে উৎপত্তি এবং काल विनम्र। य जुड़ी भाक्षी शूक्य के मकनश्वनित्क प्रिश्टिष्ट्न, অর্থাৎ মাহুষের আত্মা, যিনি সদা জাগ্রত, তিনিই একমাত্র অনন্ত, তিনিই জগতের কারণস্বরূপ; অনন্তকে অনুসন্ধান করিতে रुरेल, जागां मिगरक ज्याग्रहे याहेराज रुरेरव—त्महे जनस जागां जरे আমরা জগতের কারণকে দেখিতে পাইব। 'যদেবেহ তদমূত্র ষদমুত্র তদন্বিহ। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি ব ইহ নানেব পশ্লতি, কঠ—ঐ। 'বিনি এখানে, তিনিই সেথানে, বিনি সেখানে, <u> जिनिरे वशान । यिनि वशान नानाक्रश एम्प्यन, जिनि गृज्य</u> পুর মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন।' সংহিতাভাগে দেখিতে পাই, আর্থ-

গণের স্বর্গে যাইবার বিশেষ ইচ্ছা। ষথন তাঁহারা জগৎপ্রপঞ্চে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, তথন স্বভাবতঃই তাঁহাদের এমন এক-স্থানে যাইবার ইচ্ছা হইল, যেখানে ছঃখসম্পর্কশৃত্ত কেবল স্থা। এই স্থানগুলির নাম হইল স্বর্গ—বেথানে কেবল আনন্দ, যেখানে শ্রীর অজর অমর হইবে, মনও তদ্রপ হইবে, তাঁহারা সেখানে চিরকান পিতৃদিগের সহিত বাস করিবেন। কিন্তু দার্শনিক চিন্তার অভ্যদয়ে এইরূপ স্বর্গের ধারণা অসঙ্গত ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। 'অনস্ত একদেশ ব্যাপিয়া বিষ্ণমান,' এই বাক্যই ৰে স্বৰিরোধী। কোন স্থানবিশেষের অবশ্রুই কালে উৎপত্তি ও স্থিতি, স্বতরাং তাঁহাদিগকে অনস্ত স্বর্গের ধারণা ত্যাগ করিতে হইল। তাঁহারা ক্রমশঃ বুঝিলেন, এই সকল স্বর্গনিবাসী দেবগণ এককালে এই জগতে মহয় ছিলেন, পরে হয়ত কোন সংকর্মবশে দেবতা হইরাছেন; স্কুতরাং এই দেবত্ব বিভিন্ন পদের নামমাত্র। বৈদিক কোন দেবতাই ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে।

ইন্দ্র বা বরুণ কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে। উহারা বিভিন্ন পদের নাম। তাঁহাদের মতে, যিনি পূর্ব্বে ইন্দ্র ছিলেন, এক্ষণে তিনি আর ইন্দ্র নহেন, তাঁহার এক্ষণে আর ইন্দ্রস্থপদ নাই, আর একজন এখান হইতে গিরা সেই পদ অধিকার করিয়াছেন। সকল দেবতার সম্বন্ধেই এইরূপ বৃঝিতে হইবে। বে সকল মানুষ কর্ম্মবলে দেবত্বপ্রাপ্তির যোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত ইয়াছেন, তাঁহারাই এই সকল পদে সময়ে সময়ে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু ইহাদেরও বিনাশ আছে। প্রাচীন ঋণ্ণেদে দেবগণ সম্বন্ধে এই 'অমরস্থ' শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালে উহা একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কারণ, তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, এই অমরত্ব দেশকালের অতীত বলিয়া কোন ভৌতিক বস্তু সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না, সেই বস্তু বতই স্ত্ম হউক। উহা যতই স্থা হউক না কেন, দেশকালে উহার উৎপত্তি, কারণ, আকারের উৎপত্তির প্রধান উপাদান দেশ। দেশ ব্যতীত আকারের বিষয় ভাবিতে চেষ্টা কর, উহা অসম্ভব। দেশই জাকার নির্মাণ করিবার একটা বিশিষ্ট উপাদান—এই আকৃতির নিরম্ভর পরিবর্ত্তন হইতেছে। দেশ ও কাল মান্নার ভিতরে। আর বর্গ বে এই পৃথিবীরই মত দেশকালে সীমাবদ্ধ, **এই ভাবটী উপনিষদের নিম্নলিখিত শ্লোকাংশে ব্যক্ত হইরাছে,**— 'ষদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদম্বিহ', 'যাহা এখানে তাহা সেধানে, যাহা সেধানে তাহা এথানে।' यদি এই দেবতারা থাকেন, তবে এখানে যে নিয়ম, সেই নিয়ম সেথানেও থাটিবে, আর, সকল নিয়মের চরম উদ্দেশ্য —বিনাশ ও অবশেষে পুনঃ পুনঃ নৃতন নৃতন রূপ পরিগ্রহ। এই নিয়মের দারা সমুদয় জড় বিভিন্নরণে পরি-वर्षिं रहेराज्य, जावात ज्य रहेशा, हूर्व विहूर्व रहेशा थूनः महे জড়কণায় পরিণত হইতেছে। যে কোন বস্তুর উৎপত্তি আছে, তাহারই বিনাশ হইরা থাকে। অতএব যদি স্বর্গ থাকে, তবে তাহাও এই নিয়মের অধীন হইবে।

আমরা দেখিতে পাই, এই জগতে সর্বপ্রকার স্থাবের ছারা-স্বরূপ কোন না: কোনরূপ হঃখ রহিয়াছে। জীবনের পশ্চাতে উহার ছায়াস্বরূপ মৃত্যু রহিয়াছে। উহারা সর্বাদা এক সঙ্গেই খাকে, কারণ, উহারা পরম্পার সম্পূর্ণ বিরোধী নহে, উহারা চুইটা সম্পূর্ণ পৃথক্ সত্তা নহে, উহারা একই বস্তুর বিভিন্ন রূপ, দেই এক বস্তুই জীবন মৃত্যু, হঃথ স্থুপ, ভালমনদ প্রভৃতি রূপে প্রকাশ পাইতেছে। ভাল আর মন্দ এই ছইটী যে সম্পূর্ণ পৃথক্ ৰম্ভ, আর উহারা যে অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছে, এ ধারণা একেবারেই অসমত। উহারা বাস্তবিক একই বস্তুর বিভিন্ন রূপ \_উহা কথন ভালরপে, কখন বা মন্দরপে প্রতিভাত হইতেছে মাত্র। বিভিন্নতা প্রকারগত নহে, পরিমাণগত। উহাদের প্রভেদ বাস্তবিক মাত্রার তারতম্যে। আমরা বাস্তবিক দেখিতে भारे, এकरे आयु अभानी जान मन উভय़निथ अनाररे तरन ক্রিয়া থাকে। কিন্তু স্নায়ুমণ্ডলী বদি কোনরূপে বিক্বত হয়, তাহা হইলে কোনরূপ অন্নভূতিই হইবে না। মনে কর, কোন একটা বিশেষ স্নায়ু পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইল, তবে তাহার মধ্য দিয়া বে স্থেকর অন্নভূতি আসিত, তাহা আসিবে না, আবার ছঃথকর षर्ण्ि जामित ना। এই স্থ ছঃখ কখনই পৃথক নয়, উহারা সর্বাদাই যেন একত্র রহিয়াছে। আবার একই বস্তু জীবনে বিভিন্ন সময়ে কথন স্থপ, কখন বা ছঃথ উৎপাদন করে। একুই বস্তু কাহারও হুংখ উৎপাদন করে। মাংসভোজনে ভোক্তার ত্বথ হয় বটে, কিন্তু যাহার মাংস থাওয়া হয়, তাহার ত জ্যানক কষ্ট। এমন কোন বিষয়ই নাই, যাহা সকলকে সমান-ভাবে স্থখ দিয়াছে। কতকগুলি লোক স্থুখী হইতেছে, আবার ক্তকগুলি লোক অস্থাী হইতেছে। এইরূপই চলিবে। অতএব শিষ্টতঃই দেখা গেল, এই দৈতভাব বাস্তবিক মিথ্যা। ইহা হইতে কি পাওয়া গেল ? আমি পূর্ব্ব বক্তৃতায়ই ইহা বলিয়াছি যে, জগতে Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন অবস্থা কথন আসিতে পারে না, যথন সবই ভাল হইরা
যাইবে, মন্দ কিছুই থাকিবে না। ইহাতে অনেকের চিরপোর্ষিত
আশা চূর্ণ হইতে পারে বটে, অনেকে ইহাতে ভরও পাইতে পারেন
বটে, কিন্তু ইহা স্বীকার করা ব্যতীত আমি অন্ত উপার দেখিতেছি
না। অবশ্র আমাকে যদি কেহ বুঝাইরা দিতে পারে, উহা সভ্য,
তবে আমি বুঝিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু যতদিন না বুঝিতে
পারিতেছি, ততদিন আমি কিরপে উহা বলিব ?

আমার এই বাক্যের বিরুদ্ধে আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত এই এক তর্ক আছে যে, ক্রমবিকাশের গতিক্রমে কালে যাহা কিছু **७७७ (मथिराजि), मन हिमा वाहरन,—हेशत कन वाह होरा त**, এইরপ কমিতে কমিতে লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে এমন এক সময় আসিবে, যথন সমুদর অগুভের উচ্ছেদ হইয়া কেবল শুভমাত অবশিষ্ট থাকিবে। ইহা আপাততঃ খুব অথওনীয় যুক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে বটে, ঈশ্বরেচ্ছায় ইহা সত্য হইলে বড়ই স্থের रहेज, किन्न এरे युक्तिक এकটी দোৰ আছে। তাহা এই ए, উহা ভভ ও অভভ—এই ছইটীর পরিমাণ চিরনির্দিষ্ট বলিয়া ধরিয়া লইতেছে। উহা স্বীকার করিয়া লইতেছে যে, একটা নিদিষ্ট-পরিমাণ অশুভ আছে, ধর তাহা যেন ১০০, আবার এইরূপ নিদিষ্ট-পরিমাণ শুভও আছে, আর এই অশুভটী ক্রমশঃ কমিতেছে ও কেবল শুভটী অবশিষ্ট থাকিয়া যাইতোছ। কিন্তু বাস্তবিক কি তাহাই ? জগতের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, শুভের স্থায় অন্তভও একটা ক্রমবর্দ্ধমান সামগ্রী। সমাজের খুব নির্মন্তরের ব্যক্তির কথা ধর—দে জঙ্গলে বাস করে, তাহার ভোগমুখ অতি অন্ন, স্তরাং তাহার হঃখও অন্ন। তাহার হঃখ কেবল ইন্দ্রিরবিষয়েই আবদ্ধ। যদি সে প্রচুর আহার না পার, তবে সে অসুথী হয়। তাহাকে প্রচুর খাত দাও, তাহাকে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ ও শিকার করিতে দাও, সে সম্পূর্ণরূপ স্থ্যী হইবে। তাহার স্থুখ হুঃখ সবই কেবল ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ। ৰুর, সেই ব্যক্তির জ্ঞানের উন্নতি হইল। তাহার স্থথ বাড়িতেছে, তাহার বৃদ্ধি খুলিতেছে, সে পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়ে যে স্থপ পাইত, এক্ষণে বুদ্ধিবৃত্তির চালনা করিয়া সেই স্থুখ পাইতেছে। সে এখন একটী স্বন্ধর কবিতা পাঠ করিয়া অপূর্ব্ব স্থুখ আস্বাদন করে। গণিতের য়ে কোন সমস্থার মীমাংসায় তাহার সারা জীবন কাটিয়া যায়, ভাহাতেই সে পরন স্থখ ভোগ করে। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে অসভ্য অবস্থায় যে তীব্র যন্ত্রণা সে অনুভব করে নাই, তাহার মার্গণ সেই তীব্র যন্ত্রণা অন্নভব করিতে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়াছে, ষতএব সে তীত্র মানসিক কণ্ঠ ভোগ করে। একটা খুব সোজা উদাহরণ লও। তিব্বত দেশে বিবাহ নাই, স্নতরাং সেখানে প্রেমের মর্ব্যাও নাই, কিন্তু তথাপি আমরা জানি, বিবাহ অপেক্ষা-কৃত উন্নত সমাজের পরিচায়ক। তিব্বতীয়েরা নিষ্ণক স্বামী ও নিম্বলম্ব স্ত্রীর বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেমের সূথ জানে না। কিন্ত 'তাহারা একজন ভ্রষ্ট বা ভ্রষ্টা হুইলে অপরের মনে যে কি ভয়ানক ষ্ব্যা—কি ভয়ানক অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহাও षान न। একপক্ষে এই উচ্চ ধারণায় স্থথের বৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু ষপর দিকে ইহাতে হঃখেরও বৃদ্ধি হইল।

তোমাদের নিজেদের দেশের কথাই ধর—পৃথিবীতে ইহার

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS ভকান্যোগ।

मा धनीत (मन, विनामीत (मन आत नार-आवात कः थकहे এখানে কি প্রবলভাবে বিরাজ করিতেছে, তাহাও আলোচনা কর। অস্তান্ত জাতির তুলনার এদেশে পাগলের সংখ্যা কত অধিক। ইহার কারণ, এখানকার লোকের বাসনাসমূহ অভি তীত্র—অতি প্রবল। এখানে লোককে সর্বনাই উচু চাল বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। তোমরা এক বছরে যত টাকা খরচ কর, একজন ভারতবাসীর পক্ষে তাহা সারাজীবনের সম্পত্তিম্বরূপ। আর তোমরা অপরকেও উপদেশ দিতে পার না যে, উহা অপেকা অল্প টাকায় জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার চেষ্টা কর, কারণ, এখানে পারিপার্ষিক অবস্থাই এরপ বে, তোমায় নিপিষ্ট হইতে হইবে। এই সামাজিক চক্র দিবারাত্রি ঘুরিতেছে—উহা বিধবার অশ্রু বা অনাথ-অনাথার চীৎকারে কর্ণ-পাতও করিতেছে না। তোমাকেও এই সমাজে অগ্রসর হইরা চলিতে হইবে, নতুবা তোমাকে এই চক্রের নিম্নে নিপিট হইতে হইবে। এথানে সর্বব্রই এই অবস্থা। তোমাদের ভোগের ধারণাও অনেক পরিমাণে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, তোমাদের সমাজও অস্তান্ত সমাজ হইতে লোকের অধিক আকর্ষণের রম্ভ। তোমাদের ভোগেরও নানাবিধ উপায় আছে। কিন্তু যাহাদের ঐরপ ভোগের উপকরণ অল্প, তাহাদের আবার তোমাদের অপেশা অন্ন হংধ। এইরপই তুমি সর্ব্বত্ত দেখিতে পাইবে। তোমার মনে যতদূর উচ্চাভিলায থাকিবে, তোমার তত বেশী স্থ আবার সেই পরিমাণেই অসুখ। একটা যেন অপরটার ছায়-

বর্গ। অণ্ডভ চলিরা যাইতেছে, ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু ৱাহার সঙ্গে সঙ্গে শুভ চলিয়া যাইতেছে, ইহাও বলিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিক যেমন ছঃখ একদিকে কমিতেছে, তেমনিই কি আবার জ্বপর দিকে কোটিগুণ বাড়িতেছে না ? বাস্তবিক কথা এই, মুধ যদি যোগখড়ির নিয়নামুসারে বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে कृष खनेषाज्ञ निवनाच्यारत वाजिएटा , विनार श्रेटे । हेरात नानरे नाता। देश क्वल अथवान अ नरह, क्वल इःथवान अ नरह। तिराष्ठ करहन ना त्य, जने किन किन कः थेगय। अज्ञान वनारे जून। দাবার এই জগৎ স্থথে স্বচ্ছন্দে পরিপূর্ণ, এরূপ বলাও ঠিক নহে। रानकिंगरक এই জগৎ কেবল মধুময়—এখানে কেবল স্থপ, এখানে ल्का कृत, এथान क्वन मोन्तर्या, क्वन मधु—এक्रभ निका দেরা ভূল। আমরা সারা জীবনটাই এই ফুলের স্বপ্ন দেখিতেছি। <del>খাবার কোন একজন</del> ব্যক্তি অপরের অপেক্ষা অধিক তুঃথভোগ ৰ্ণিরাছে বলিরা, সবই হঃখময় বলাও তেমনি ভূল। জগৎ এই दिन्नारपूर्व जानगरन्तत रथना। त्वनाख जावात ইरात जेपत जात वह कथा बलन। मत्न कतिछ ना त्य, जान मन्त छ्टेंगे मन्पूर्न पृथक् ৰা বান্তবিক উহারা একই বস্তঃ সেই এক বস্তুই ভিন্ন ভিন্ন রূপে জি ভিন্ন আকারে আবিভূতি হইয়া এক ব্যক্তিরই মনে ভিন্ন ভিন্ন গ্রব উৎপাদন করিতেছে। অতএব বেদান্তের প্রথম কার্য্যই এই আপাতভিন্নপ্রতীয়দান বাহ্ জগতের মধ্যে একত্ব

. শাবিকার করা। পারসীকদের মত এই বে, ছুইটা দেবতা দিনিরা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; এ মতটা অবশ্র অতি অমুরত <sup>রনের</sup> পরিচারক। তাঁহাদের মতে ভাল দেবতা যিনি, তিনি সব

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থ বিধান করিতেছেন, আর অসৎ দেবতা সব অসৎ বিষয় বিধান করিতেছেন। ইহা যে অসম্ভব, তাহা ত স্পষ্টই নোধ হইতেছে, কারণ, বাস্তবিক এই নিয়মে কার্য্য হইলে প্রত্যেক প্রাকৃতিক নিয়মেরই হুইটা করিয়া অংশ থাকিবে,—কখন এক্জন দেবতা উহা চালাইতেছেন, তিনি সরিয়া গেলেন, আবার আর একজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে খান্য দেখিতে পাই, যে শক্তি আমাদিগকে আমাদের খান্ত দিতেছে. আবার তাহাই দৈবছর্বিপাক দারা অনেক লোককে সংহার করিতেছে। এই মত স্বীকারে আর একটী গোল এই বে, একই সময়ে ছই জন দেবতা কার্য্য করিতেছেন, একস্থানে একজন কাহারও উপকার করিতেছেন, অপর স্থানে অপরে অন্ত কাহারণ অপকার করিতেছেন, অথচ তুজনে আপনাদের মধ্যে সামগ্রহ বজায় রাখিতেছেন—ইহা কি করিয়া হইতে পারে ? অবশ্র এ মত জগতের দৈততত্ত্ব প্রকাশ করিবার খুব অপরিণত প্রণাণীমাত্র— ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এক্ষণে উচ্চতর দর্শনসমূহে এই বিষয়ের কিরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা আলোচনা করা যাউক। ঐগুলিতে স্থূল তব্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া স্ক্র্ম ভাবের দিক্ দিয়া বলা হয়, জগং কত্ব ভাল, কতক মন্দ। পূর্বেবে যে যুক্তিপরম্পরা বিবৃত হইয়াছ, তদমুসারে ইহাও অসম্ভব।

অতএব দেখিতেছি, কেবল স্থখনাদ বা কেবল হঃধনাদ— কোন মতের দারাই জগতের ব্যাখ্যা বা যথার্থ বর্ণনা হয় না। কতকগুলি ঘটনা স্থখনাদের পোষক, কতকগুলি আবার হংধ- বাদের। কিন্তু ক্রমশঃ আমরা দেখিব, বেদান্তে সমুদর দোব প্রকৃতির স্কন্ধ হইতে তুলিয়া লইয়া আমাদের নিজেদের উপর রেপ্তরা হইতেছে। আবার উহাতে আমাদিগকে বিশেষ আশাও নিতেছ। বেদান্ত বাত্তবিক অমঙ্গল অস্বীকার করে না। উহা জাতের সমুদ্ধ ঘটনার সর্বাংশ বিশ্লেষণ করে—কোন বিষয় প্লাপন করিতে চাহে না। উহা একেবারে মান্ন্র্যকে নিরাশা-মাগরে ভাসাইয়া দের না। উহা অজ্ঞেরবাদীও নহে। উহা এই মুধ্যুধ-প্রতীকারের উপায় আবিষ্কার করিয়াছে, আর ঐ প্রতীকারোপার বক্সদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। উহা এমন डेभारतत कथा वरन ना, याशास्त्र रक्तवन ट्रिलामत मूथ वस्न कतिया দিতে পারে এবং সেঁ যাহা সহজেই ধরিয়া ফেলিবে, এমন স্পষ্ট ষ্মত্যের দারা তাহার দৃষ্টিকে অন্ধ করিয়া দিতে পারে। আমার ম্বৰ আছে, যথন আমি বালক ছিলাম, কোন যুবকের পিতা ৰ্মিরা গেল, তাহাতে সে অতি দরিজ হইয়া গেল, অনেক পরিবার খাহার ঘাড়ে পড়িল। সে দেখিল, তাহার পিতার বন্ধুগণই ৰম্ববিক তাহার প্রধান শত্ত। একদিন একজন ধর্ম্মবাজকের শৃংত সাক্ষাৎ হওয়াতে সে তাঁহাকে নিজ হুঃথের কাহিনী বলিতে নাগিল—তিনি তাহাকে সাস্থনা দিবার জন্ম বলিলেন,—'নাহা हरेए हि, সবই মঙ্গল ; যাহা কিছু হয়, সব ভালর জন্মই হয়। গ্রাতন ক্ষতকে সোণার কাপড় দিয়া মুড়িরা রাখা যেমন, ধর্ম-গিজকের পূর্বোক্ত বাক্যও ঠিক তজ্ঞপ। ইহা আমাদের নিজেদের র্মানতা ও অজ্ঞানের পরিচয় মাত্র। ছয়মাস বাদে সেই ধর্ম-रोबरकत्र अक्षी मञ्जान रुरेन, जञ्चभनत्क त्य छि९मव रुरेन, जारात्ज

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS ভ্রান্থোগ।

সেই যুবাটী নিমন্ত্রিত হইল। ধর্ম্মবাজকটী ভগবানের উপাদন আরম্ভ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—'ঈশ্বরের রূপার জন্ম তাঁহাকে ধন্তবাদ।' তথন যুবকটী উঠিয়া বলিলেন,—'সে কি বলিভেছেন— তাঁর রুপা কোথা ? এ যে তাঁর যোর অভিশাপ।' ধর্মনাত্তক জিজ্ঞাসিলেন,—'সে কিরূপ ?' যুবক উত্তর দিল,—'র্থন জামার পিতার মৃত্যু হইল, তথন তাহা আপাততঃ অমঙ্গল হইলেও উরাক মঙ্গল বলিরাছিলেন। এক্ষণে আপনার সন্তানের জন্মও আপাতঃ मक्रनकत विना প্রতীত হইতেছে বটে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে है। আমার চক্ষে মহা অমঙ্গল বলিয়া বোধ হইতেছে।' এইরূপ ভারে জগতের হুঃথ অমঙ্গলের বিষয় চাপিয়া রাথাই কি জগতের হুঃধ নিবারণের উপায় ? নিজে ভাল হও এবং যাহারা কট পাই-তেছে, তাহাদের উপর দয়া প্রকাশ কর। জোড়াতাড়া দ্যি রাখিবার চেষ্টা করিও না, তাহাতে ভবরোগ আরোগ্য হইবে না। বাস্তবিক পক্ষে, আমাদিগকে জগতের বাহিরে যাইতে হইবে।

এই জগৎ সর্বাদাই ভাল মন্দের মিশ্রণ। বেখানে ভাল দেখিবে, জানিবে—তাহার পশ্চাতে মন্দপ্ত রহিরাছে। কিছ এই সমৃদ্য ব্যক্ত ভাবের পশ্চাতে—এই সমৃদ্য বিরোধী ভারের পশ্চাতে বেদান্ত সেই একত্বকে প্রাপ্ত হন। বেদান্ত বলেন—মন্দ্র আগা কর, আরার ভালও ত্যাগ কর। তাহা হইলে বাকি কিরহিল ? বেদান্ত বলেন,—শুধু ভালমন্দেরই অন্তিত্ব আছে, তাহা নহে। ইহাদের পশ্চাতে এমন জিনিষ বান্তবিক রহিয়াছে, বাহা প্রকৃতপক্ষে তোমার, বাহা বান্তবিকই তুমি, বাহা সর্বপ্রকার শুভ ও সর্ববিধার অশুভের বাহিরে—সেই বস্তুই শুভ বা অশুভর্মণ

প্রকাশ পাইতেছে। প্রথমে ইহা জ্ঞাত হও—তথন, কেবল তথনই, তুমি পূর্ণ স্থাবাদী হইতে পারিবে, তাহার পূর্বেনহে। ভাগ হইলেই তুমি সমুদর জর করিতে পারিবে। এই আপাত-প্রতীয়নান ব্যক্তভাবগুলিকে আপনার আরত্ত কর, তাহা হইলে গুনি সেই সত্যবস্তুকে যেরূপে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবে। ত্বনই তুমি উহাকে গুভরপেই হউক, আর অগুভরপেই হউক, বেরপে ইচ্ছা, প্রকাশ করিতে পারিবে। কিন্তু প্রথমে তোমাকে নিজে নিজের প্রভু হইতে হইবে। উঠ, আপনাকে মুক্ত কর. बरे ममुमन निम्नत्मत ताब्जात वाहित्त यां ७, कांत्र । वहे निम्मश्वनि প্রকৃতির সর্বাংশব্যাপী নহে, উহারা তোমার প্রকৃত স্বরূপের অতি गांगागरे थकांग करङ गांज। थांथरम निष्म छांज र छ र ग, जूमि প্রছতির দাস নহ, কথন ছিলে না, কথন হইবেও না—প্রকৃতিকে খাগাততঃ খনস্ত বলিয়া মনে করিতেছ বটে, কিন্তু বাস্তবিক উহা সমীম, উহা সমুজের এক বিন্দুমাত্র, তুমিই বাস্তবিক সমুজ-ষরণ, তুমি চক্র স্থ্য তারা—সকলেরই অতীত। তোমার অনস্ত বরণের তুলনার উহারা ব্ৰুদনাত। ইহা জানিলে, তুমি ভালমন্দ উভাই জা করিবে। তথনই তোমার সমুদা দৃষ্টি একেবারে পরিবর্জিত হইরা যাইবে, তথন তুমি দাঁড়াইরা বলিতে পারিবে,— 'দ্দন কি স্থন্দর এবং অমঙ্গল কি অদ্ভূত !'

বেদান্ত ইহাই করিতে বলেন। বেদান্ত বলেন না,—সোণার পাতে মুড়িরা ক্রতস্থান চাকিরা রাথ, আর যতই ক্ষত পচিতে থাকে, আরও অধিক সোণার পাত দিরা মুড়। এই জীবন একটা ক্টিন সমস্তা, সন্দেহ নাই। যদিও ইহা বক্সবৎ ত্র্ভেম্ব প্রতীত হয়,

তথাপি যদি পার, সাহসপূর্ব্বক ইহার বাহিরে বাইবার চেষ্টা কর—
আত্মা এই দেহ অপেক্ষা অনন্তগুণে শক্তিমান। বেদান্ত তোমার
কর্মফলের জন্ম অপর দেবতার উপর দায়িত্ব নিক্ষেপ করেন ন
কিন্তু বলেন,—তুমি নিজেই তোমার অদৃষ্টের নির্দ্মাতা। তুর্দিই
নিজ কর্মফলে ভালমন্দ উভয়ই ভোগ করিতেছ, তুমি নিজেই
নিজের চক্ষে হাত দিয়া বলিতেছ—অন্ধকার। হাত সরাইয়
লও—আলোক দেখিতে পাইবে। তুমি জ্যোতিঃয়রূপ—তুমি
পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ। এখন আমরা 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাগ্লোতি ব
ইহ নানেব পশ্রতি' এই শ্রুতির অর্থ ব্বিতে পারিতেছি।

কি করিয়া আমরা এই তত্ত্ব জানিতে পারিব? এই মন, যাহা এত ভ্ৰাস্ত, এত হুৰ্বল, যাহা এত সহজে বিভিন্ন দিকে প্রধাবিত হয়, এই মনকেও সবল করা যাইতে পারে—যাহাতে উহা সেই জ্ঞানের,—সেই একত্বের আভাস পায়। তথন সেই জानरे जागामिशक भूनःभूनः मृज्युत रुख रहेक तका करत। 'যথোদকন্দূর্গে বৃষ্টং পর্বতেষু বিধাবতি। এবং ধর্মান্ পৃথক্ পঙ্গং স্তানেবান্থ বিধাবতি ॥' কঠ, ৪র্থাবল্লী, ১৪শ শ্লোক। 'জল উচ্চ ছুর্গন ভূমিতে বৃষ্ট হইলে, যেমন পৰ্বতসমূহ দিয়া বিকীৰ্ণভাবে ধাৰিত হয়, সেইরূপ, যে, গুণসমূহকে পৃথক্ করিয়া দেখে, সে তাহাদের<sup>ই</sup> অমুবর্ত্তন করে।' বাস্তবিক শক্তি এক, কেবল মান্নাতে পড়িয়া বহু হইগাছে। বহুর জন্ম ধাবমান হইও না, সেই একের দিকে অগ্রসর হও। "হংসঃ শুচিবদ্বস্থরন্তরীক্ষসদ্ধোতা বেদিবদ্তি<sup>ৰিছ</sup>-ন্ষদ্ বরসদৃতসদ্বোমসদকা গোজা ঋতজা <sup>অদিকা</sup> ঋতম্ বৃহৎ।" কঠ, ৫মী বল্লী, ২ন্ন শ্লোক। 'তিনি ( সেই আত্ম)

জাকাশবাদী সূর্যা, অন্তরীক্ষবাদী বারু, বেদিবাদী অগ্নি ও ক্লুস্বাসী সোমরস। তিনি মন্ত্র্যু, দেবতা, বজ্ঞ ও আকাশে ছাছেন। তিনি জলে, পৃথিবীতে, যজ্ঞে এবং পর্বতে উৎপন্ন হয়েন; তিনি সত্য ও মহান্।' 'অগ্নির্যথৈকো ভ্বনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতি-রুগো বহিশ্চ।' 'বার্ববৈথকো ভূবনম্প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বহুব। একস্তণা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ। कं, ब्मी वही, अम ७ > म द्यांक। 'रामन এकरे जिं ज्रान প্রবিষ্ট হইয়া দাহ্যবস্তুর রূপভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন, জেনি এক সর্বভূতের অন্তরাত্মা নানাবস্তভেদে সেই সেই বস্তরপ शांत्र कतिवारहन, व्यवः সমুদায়ের বাহিরেও আছেন। यেमन একই वायू जूरान প্রবিষ্ট হইয়া নানাবস্তভেদে তজপ হইয়াছেন, তেমনি দেই এক সর্বভূতের অন্তরাত্মা নানাবস্তভেদে সেই সেই রূপ श्रेत्राह्म এবং তাহাদের বাহিরেও আছেন।' যথন তুমি এই এক্স উপলব্ধি করিবে, তথনই এই অবস্থা হয়, তাহার পূর্বে नरः। रेशरे श्रक्तु स्थवाम—मर्सव जारात पर्मन। वक्रा গুন এই, বদি ইহা সত্য হয়, বদি সেই শুদ্ধস্বরূপ অনস্ত আত্মা এই সকলের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, তবে তিনি কেন স্থ <sup>ছঃৰ</sup> ভোগ করেন,—কেন তিনি অপবিত্ৰ হইয়া ছঃথভোগ করেন ? উপনিষদ বলেন, তিনি ছঃখানুভব করেন না। 'সূর্য্যো ঘণা সর্ব লোকস্ত চক্ষন লিপাতে চাক্ট্যবাহ্নদোষৈ:। একস্তথা সর্বভূতান্ত-राषा न निপাতে লোকতঃথেন বাহাঃ।' কঠ, ৫মী বল্লী, ১১শ শ্লোক। দর্মনোকের চক্ষুস্বরূপ স্থ্য বেমন চক্ষুগ্রাহ্ বাহ্ অগুচি বস্তুর

সহিত লিপ্ত হয়েন না, তেমনি একমাত্র সর্ব্বভূতান্তরাত্মা জগৎসম্মী ত্বঃথের সহিত লিপ্ত হয়েন না, কারণ,তিনি আবার জগতের অতীত। আমার এমন রোগ থাকিতে পারে, যাহাতে আমি সবই পীতর্ণ দেখিতে পারি, কিন্তু তাহাতে স্থর্যের কিছুই হয় না। 'একো वे সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা यः করোতি। তমাত্মস্থং কেছু-পশ্যন্তি ধীরান্তেষাং স্কুখং শাশ্বতং নেতরেষাং।' কঠ-৫মীবন্ধী-১২ৰ ঞ্লোক। 'যিনি এক, সকলের নিয়ন্তা এবং সর্বভূতের অন্তরাম্বা, বিন স্বকীর একরূপকে বহুপ্রকার করেন, তাঁহাকে যে জ্ঞানিগণ আপ্ নাতে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য স্থথ, অন্তের নহে।' 'নিত্যোং-निजानाः क्रजनत्म्हजनानात्मका वर्द्यनाः या विषयां कामान। তমাত্মস্থং যেহ মুপশুস্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শা্কর্ণতী নেতরেষাং ব কঠ-৫মীবল্লী-১৩শ শ্লোক। 'বিনি অনিত্য বন্তসমূহের মধ্যে নিত্য, যিনি চেতনাবান্দিগের মধ্যে চেতন, যিনি একাকী অনেকের কান্যবস্তু সকল বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে যে জ্ঞানিগণ আপনাতে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য শান্তি, অপরের নহে।' বাস্থ জগতে তাঁহাকে কোণায় পাওয়া যাইবে ? স্থ্য চক্র বা তারায় তাঁহাকে কিরপে পাইবে ? 'ন তত্র সুর্য্যোভাতি ন চক্রতারকং নেমা বিগ্নতো ভাম্ভি কুতোৎ য়দগ্নিঃ। তমেন ভান্তমমুভাতি সর্ব্বং তম্ম ভাসা সর্বাদিং বিভাতি।' কঠ-৫মীবল্লী-১৫শ শ্লোক। 'সেখানে সূর্য্য কিরণ দেব না, চক্রতারকা কিরণ দেয় না, এই বিহ্যৎসমূহও প্রকাশ পায় না, এ অগ্নি কেথায় ? সমুদর বস্তু সেই দীপ্যমানের প্রকাশে অম প্রকাশিত, তাঁহারই দীপ্তিতে সকল দীপ্তি পাইতেছে।' 'উর্দ্দুলা-**২বাক্শাথ এষোহখণঃ সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তদ্বন্ধ তদেব** 

মৃত্যুচাতে। তিন্ম লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তত্ব নাত্যেতি কশ্চন।
এতবৈ তথ।' কঠ-৬গ্রীবল্লী-১ন শ্লোক। 'উর্দ্ধ্যুল ও নিমগামী
শাধাযুক্ত এই চিরস্তন অশ্বথবৃক্ষ (অর্থাৎ সংসারবৃক্ষ) রহিয়াছে।
তিনিই উজ্জ্বল, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃতরূপ উক্ত হয়েন। সমৃদ্যু
লোক তাঁহাতে আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। কেহই তাঁহাকে
অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই সেই আত্মা।'

বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে নানাবিধ স্বর্গের কথা আছে। উপনিষদের মত এই বে, এই স্বর্গে যাইবার বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে। ইন্দ্র-लाक वक्रगत्नां क शिलारे य बन्नामर्गन रहा, जारा नरह, वतः এरे षात्रात्र ভিতরেই এই ব্রহ্মদর্শন স্কুম্পষ্টরূপে হইয়া থাকে। 'যথা-দর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে। যথাপ্স পরীব দৃশে তথা গন্ধর্কলোকে, ছায়াতপয়োরিব ব্রন্ধলোকে॥' 🍇 বন্নী, ৫ম শ্লোক। 'যেমন আরসীতে লোকে আপনার গুতিবিদ্ব পরিক্ষাররূপে দেখিতে পায়, তেমনি আত্মাতে ব্রহ্মদর্শন ষ্ব। যেমন স্বপ্নে আপনাকে অম্পষ্টরূপে অনুভব করা যায়, তেমনি পিতৃলোকে ব্রহ্মদর্শন হয়। বেমন জলে লোকে আপনার विश्व वर्गन करत, राज्यमि शक्ष क्रिलाटक बन्नामर्गन रुव, रायम आलाक ও ছায়া পরস্পর পৃথক্, সেইরূপ ব্রন্মলোকে ব্রন্ম ও জগতের পাৰ্থক্য স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। কিন্তু তথাপি পূৰ্ণক্ৰপে ব্ৰহ্মদৰ্শন হয় না।' অতএব বেদান্ত বলেন, আমাদের নিজ আত্মাই সর্ব্বোচ্চ वर्ग, मानवाजाहे शृकात जग्र नर्सट्यक मिनत, উटा नर्सव्यकात র্থা হইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ, এই আত্মার মধ্যে যেভাবে সেই সত্যকে <sup>মুন্দাই</sup> সমুভব করা যায়, আর কোথাও তত স্পষ্ট সমুভব হয়

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS জ্বান্যোগ।

সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সাহায্য হয় তাহা নহে। ভারতবর্ষে ব্ধন ছিলাম, তথন মনে হইত, কোন গুহায় বাস করিলে হয়ত খুব স্পষ্ট ব্রহ্মান্নভূতি হইবে, তার পর দেখিলাম, তাহা নহে। তার পর ভাবিলাম হয়ত বনে গেলে স্থবিধা হইবে, তার পর কাশীর कथा मत्न इरेन। मन शात्नरे একরূপ, কারণ, আমরা নিজেরাই निष्करमत अग९ गर्ठन कतियां नहे। यमि आमि अमाधु हहे. সমুদর জগৎ আমার পক্ষে অসাধু প্রতীয়মান হইবে। উপনিষ हेराहे वरनन। जात सिंह धकरे नियम मर्वाख शाहित। यह আমার এখানে মৃত্যু হয় এবং যদি আমি স্বর্গে যাই, সেখানেও এখানকারই মত দেখিব। যতক্ষণ না তুমি পবিত্র হইতেছ, ততক্ষণ গুহা, অরণ্য, বারাণসী অথবা স্বর্গে যাওয়ায় বিশেষ কিছু লাভ নাই; আর যদি তুমি তোমার চিত্তদর্পণকে নির্মল করিতে পার, তবে তুমি যেথানেই থাক না কেন, তুমি প্রকৃত সত্য অহুত্ব অতএব এথানে ওথানে যাওয়া বৃথা শক্তিক্ষয় মাত্র— সেই শক্তি যদি চিত্তদর্শণের নির্ম্মলতাসাধনে ব্যয়িত হয়, তবেই ঠিক হয়। নিমলিখিত শ্লোকে আবার ঐ ভাব বর্ণিত হইয়াছে।

> 'ন সন্দূশে তিষ্ঠতি রূপমশ্র ন চকুষা পশ্রতি কশ্চনৈনং হুদা মনীষা মনসাভিক্ মপ্তো য এতদ্বিহুরমৃতান্তে ভবস্তি।'

কঠ-৬ষ্ঠীবল্লী-৯ম শ্লোক।

ইহার রূপ দর্শনের বিষয় হয় না। কেহ তাঁহাকে চক্ষ্বারা দেখিতে পায় না। হাদয়, সংশয়রহিত বৃদ্ধি এবং মনন দারা তিনি প্রকাশিত হরেন। যাঁহারা এই আত্মাকে জানেন, তাঁহারা আমর হয়েন।' যাঁহারা আমার রাজযোগের বক্তৃতাগুলি ভুনিয়াছেন, তাঁহাদিগের জ্ঞাতার্থে বলিতেছি যে, সে মোগ জানমোগ হইতে কিছু ভিন্ন রক্ষের। জ্ঞানযোগের লক্ষণ এইরূপ কথিত হইয়াছে যথাঃ—

'বলা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বৃদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহঃ প্রমাং গতিং॥'

कर्ठ-७ छीवही- > ० म त्रांक।

অর্থাৎ যথন সমুদর ইন্দ্রিয়গুলি সংযত হয়,মান্ত্র যথন ঞ্ গুলিকে আপনার দাসের মত করিয়া রাথে, যথন উহারা আর মনকে চঞ্চল করিতে পারে না, তথনই বোগী চরমগতি লাভ করেন।

বিদা সর্ব্বে প্রমূচ্যন্তে কামা যেহস্ত হৃদি শ্রিতা:।

অথ মর্ক্ত্রোহমূতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমগ্নুতে॥

বদা সর্ব্বে প্রভিন্তন্তে হৃদয়স্তেহ গ্রন্থয়ঃ

অথ মর্ক্ত্রোহমূতা ভবত্যেতাবদমূশাসনম্।

कर्ठ-७ वही-> ८भ द्रांक।

বৈ সকল কামনা মর্ত্ত্যজীবের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই সমৃদর যথন বিনষ্ট হয়, তথন মর্ত্ত্য অমর হয় ও এখানেই বৃদ্ধকে প্রাপ্ত হয়। যথন ইহলোকে হৃদয়ের গ্রন্থিসমূহ ছিন্ন হয়, তথন মর্ত্ত্য অমর হয়, এইমাত্র উপদেশ।' Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধারণতঃ লোকে বলিয়া থাকে, বেদান্ত, শুধু বেদান্ত কেন্ ভারতীয় সকল দর্শন ও ধর্মপ্রণালীই এই জগৎ ছাড়িয়া উহার वाहित याहेरा विनाटिक । किन्न शूर्त्वान क्षाक्त्र शहेरा প্রমাণিত হইবে যে, তাঁহারা স্বর্গ অথবা আর কোথাও বাইতে চাহিতেন না, বরং তাঁহারা বলেন, স্বর্গের ভোগ স্থুখ ফ্রংখ ফ্রণ্-স্থায়ী। যতদিন আমরা হর্বল থাকিব, ততদিন আমাদিগুকে স্বর্গনরকে ঘুরিতেই হইবে, কিন্তু আত্মাই বাস্তবিক একমাত্র সতা। তাঁহারা ইহাও বলেন, আত্মহত্যা দারা এই জন্মমৃত্যুপ্রবাহ অভি-ক্রম করা যায় না। তবে অবশ্র প্রকৃত পথ পাওয়া বড় কঠিন। পাশ্চাত্যদিগের স্থায় হিন্দুরাও সব হাতে হেতেড়ে করিতে চান: তবে উভয়ের দৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন। পা\*চাত্যগণ বলেন, বেশ ভান এক থানি বাড়ী কর, উত্তম ভোজন, উত্তম পরিচ্ছদ সংগ্রহ কর, বিজ্ঞানের চর্চচা কর, বৃদ্ধিবৃত্তির উন্নতি কর।. এইগুলি করিবার সমর তিনি খুব কাষের লোক। কিন্তু হিন্দুরা বলেন, জগতের জ্ঞান অর্থে আত্মজ্ঞান—তিনি সেই আত্মজ্ঞানানন্দে বিভার হইয়া থাকিতে চাহেন। আমেরিকায় একজন বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী বক্তা আছেন—তিনি খুব ভাল লোক এবং একজন স্থন্দর বজা। তিনি ধর্মসম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দেন। তাহাতে তিনি বলেন, ধর্মের কোন আবশুকতা নাই, পরলোক লইয়া মাথা ঘামাইবার আমাদের কিছুমাত্র আবশুকতা নাই। তাঁহার মত ব্রাইবার জন্ম তিনি এই উপমাটী প্রয়োগ করিয়াছিলেন:—জগৎরূপ এই ক্ষলালের্টী আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, উহার সব রসটা আমর্য বাহির করিয়া লইতে চাই। আমার সঙ্গে তাঁহার একবার

সাকাৎ হয়—আমি তাঁহাকে বলি, 'আপনার সঙ্গে আমার একমত। আমারও নিকট এই ফল রহিয়াছে—আমিও ইহার রসটুকু সব লইতে চাই। তবে আমাদের মতভেদ কেবল ঐ ফলটী
কি, এই বিষয় লইরা। আপনি মনে করিতেছেন উহাকে
কমলালেবু—আমি ভাবিতেছি আম। আপনি বোধ করেন,
লগতে আসিয়া বেশ করিয়া খাইতে পরিতে পারিলে এবং কিছু
বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানিতে পারিলেই বস্, চূড়ান্ত হইল, কিন্তু
আপনার বলিবার কোনই অধিকার নাই যে, উহা ছাড়া মাহুষের
আর কিছু কর্ত্ব্য নাই। আমার পক্ষে ঐ ধারণা একেবারে
অকিঞ্ছিৎকর।'

বদি কেবল আপেল ভূমিতে পড়ে কিরপে, অথবা বৈহাতিক প্রবাহ কিরপে স্নায়ুকে উত্তেজিত করে, ইহা জানাই জীবনের একমাত্র কার্য্য হয়, তবে জামি ত এখনই জাত্মহত্যা করি। জামার সংকল্প—আমি সকল বস্তুর মর্ম্মন্থল অনুসন্ধান করিব—জীবনের প্রকৃত রহস্ত কি তাহা জানিব। তোমরা প্রাণের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশের আলোচনা কর, আমি প্রাণের স্বরূপ জানিতে চাই। আমি এই জীবনেই সমুদর রসটী শুষিয়া লইতে চাই। আমার দর্শনে বলে—জগৎ ও জীবনের সমুদর রহস্তই জানিতে হইবে—স্বর্গ নরক প্রভৃতি সব কুসংস্কার তাড়াইয়া দিতে হইবে, বাদিও তাহাদের এই পৃথিবীর মত ব্যবহারিক সত্তা থাকে। আমি এই জাত্মার অন্তরাত্মাকে জানিব—উহার প্রকৃত স্বরূপ জানিব—উহার প্রকৃতি করে স্বরূপ জানিব—উহার প্রকৃতি করে স্বরূপ জানিব

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি সকল জিনিষের 'কেন' জানিতে চাই—'কেমন করিয়া হর' এই অনুসন্ধান বালকেরা করুক। বিজ্ঞান আর কি ? তোমাদেরই একজন বড়লোক বলিয়াছেন, 'সিগারেট খাইবার সময় বাহা यांश घटि, जांश यिन जामि निथिया ताथि, जांशरे मिशारित होत বিজ্ঞান হইবে।' অবশু বিজ্ঞানবিৎ হওয়া খুব ভাল এবং গৌরবের বিষয় বটে—ঈশ্বর ইহাদিগকে ইহাদের অনুসন্ধানে সহায়তা ও वामीकीन करून; किन्छ यथन किर वतन, এই विकानकिर्धि সর্বস্ব, ইহা ছাড়া জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নাই, তখন সে নির্বোধের স্থায় কথাবার্তা কহিতেছে বুঝিতে হইবে। বুঝিতে रहेरत-एन कथन জीवरनत मृत तर्छ जानिए एठहे। करत नाहे, প্রকৃত বস্তু কি, সে সম্বন্ধে সে কথন আলোচনা করে নাই। আমি অনারাসেই তর্কের দারা বুঝাইয়া দিতে পারি যে, তোমার মত কিছু জ্ঞান, সব ভিত্তিহীন। তুমি প্রাণের বিভিন্ন বিকাশগুলি লইয়া আলোচনা করিতেছ, কিন্তু যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, প্রাণ কি, তুমি বলিবে, আমি জানি না। অবশ্য তোমার যাহা ভাল লাগে তাহা করিতে তোমায় কেহ বাধা দিতেছে না, কিছ আমাকে আমার ভাবে থাকিতে দাও।

আর, ইহাও লক্ষ্য করিও যে, আমি আমার নিজের ভাব বেটী, সেটী কার্য্যে পরিণত করিয়া থাকি। অতএব, অমুক কাষের লোক নয়, অমুক কাষের লোক, এ সব কথা বাজে কথামাত্র। তুমি কাষের লোক একভাবে, আমি আর এক ভাবে। এক প্রকৃতির লোক আছেন, তাঁহাদিগকে যদি বলা যায়, এক পায় দাঁড়াইয়া থাকিলে সত্য পাইবে, তবে তিনি এক পায়েই দাঁড়াইয়া ধাকিবেন। আর এক প্রকৃতির লোক আছেন—তাঁহারা শুনি-রাছেন, অমুক জায়গায় সোণার খনি আছে, কিন্তু উহার চতুর্দ্দিকে জ্মতা লোকের বাস। তিনজন লোক যাত্রা করিল। হুইজন য় ত মারা গেল—একজন ক্বতকার্য্য হইল। সেই ব্যক্তি শুনি-য়াছে—আত্মা বলিয়া কিছু আছে, কিন্তু সে পুরোহিতবর্গের উপর উহার শীশাংসার ভার দিয়াই নিশ্চিস্ত। কিন্তু প্রথমোক্ত ব্যক্তি দোণার জন্ম অসভ্যদিগের কাছে যাইতে রাজি নন। তিনি बलन, উহাতে বিপদাশङ्का আছে, किन्छ यनि उँ। हारक वना यात्र, ওভারেষ্ট পর্বতের শিখরে, সমুদ্র-সমতলের ৩০০০০ ফিট উপরে এমন একজন আশ্চর্য্য সাধু আছেন, যিনি তাঁহাকে আত্মজ্ঞান-দিতে পারেন, অমনি তিনি কাপড় চোপড় অথবা কিছুমাত্র না नरेबांरे একেবারে যাইতে প্রস্তত। এই চেপ্তায় হয়ত ৪০০০০ লোক মারা যাইতে পারে, একজন কিন্তু সত্য লাভ করিল। रेरातां ध वकित्क थूव कारयत लाक—ज्य लाकित जून रम এইটুকু তুমি যেটুকুকে জগৎ বল সেই টুকুই সব, এই চিস্তা क्রो। তোমার জীবন ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়ভোগমাত্র—উহাতে নিত্য क्ছ्रि নাই, বরং উহা ক্রমাগত উত্তরোত্তর ছঃথ আনয়ন করে। আমার পথে অনস্ত শাস্তি—তোমার পথে অনস্ত হৃঃথ।

আমি বলি না যে, তুমি যাহাকে প্রকৃত কাষের পথ বলিতেছ, তাহা লম। তুমি নিজে যেরূপ বুঝিয়াছ, তাহা কর। ইহাতে পরম মুগল হইবে—লোকের মহৎ হিত হইবে—কিন্তু তা বলিয়া আমার পথে দোষারোপ করিও না। আমার পথও আমার ভাবে আমার পক্ষে কার্য্যকর পথ। এস আমরা সকলে নিজ নিজ

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS ভানুবোগ ।

প্রণালীতে কার্য্য করি। 'ঈশ্বরেচ্ছায় যদি আমরা উভয় দিকেই একরপ কাবের লোক হইতাম, তাহা হইলে বড় ভাল ছিল। আনি এমন অনেক বৈজ্ঞানিক দেখিয়াছি, বাঁহারা বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মতন্ত্র উভয় দিকেই কাথের লোক—আর আমি আশা করি, কালে সমুদয় মানবজাতি এই সকল বিষয়েই কাষের লোক হইবেন। मत्न कत, এक कड़ा जन গतम श्रेटिक् — तम ममत्र कि श्रेटिक् তাহা যদি তুমি লক্ষ্য কর, তুমি দেখিবে এক কোণে একটি বৃহদ উঠিতেছে, অপর কোণে আর একটা উঠিতেছে। এই বুদুদন্তনি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে—চার পাঁচটী একত্র হইল, অবশেরে সকল গুলি একত্র হইরা এক প্রবল গতির আরম্ভ হইল। এই জনংও এইরূপ। প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন এক একটী খুদ্বুদ, আর নিভিন্ন জাতি যেন কতকগুলি বুদ্দ-সমষ্টি স্বরূপ। ক্রমশঃ জাতিতে জাতিতে সন্মিলন হইতেছে—আমার নিশ্চয় ধারণা, একদিন এমন षांत्रित, यथन षांि विनिष्ठा कोन वस्त्र थोकित ना-षांत्रिक জাতিতে প্রভেদ চলিয়া যাইবে। আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, আমরা যে একত্বের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি, তাহা একদিন ना একদিন প্রকাশিত হইবেই হইবে। বাঙ্ডবিক আমাদের সক-লের মধ্যে প্রাভৃসম্বন্ধ স্বাভাবিক—কিন্তু আমরা এক্ষণে সকলে পৃথক হইয়া পড়িয়াছি। এমন সময় অবশ্র আসিবে, যথন এই সকল বিভিন্ন ভাব একত্র মিলিত হইবে—প্রত্যেক ব্যক্তিই বৈজ্ঞানিক বিষয়ে যেমন, আখ্যাত্মিক বিষয়েও তেমনি কাষের <sup>লোক</sup> श्रेरत—ज्थन मिर्र धक्ष, मिर्म मिनन, बनाउ वाङ श्रेरि। ज्थन ममूनम्र कश्९ कीवमूक श्रेटत । आमारमन नेसा, म्रानानन

ও বিরোধের মধ্য দিয়া আমরা সেই একদিকে চলিতেছি। একটা প্রবল নদী সমূদ্রের দিকে চলিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজের টুক্রা, ধড় কুটা প্রভৃতি উহাতে ভাসিতেছে। উহারা এদিকে ওদিকে বাইবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু অবশেষে তাহাদিগকে অবশ্রুই সমূদ্রে বাইতে হইবে। এইরূপ তুমি আমি, এমন কি, সমুদয় প্রকৃতিই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজের টুকরার স্থায় সেই অনন্ত পূর্ণতার সাগর ঈর্ষরের দিকে অগ্রসর হইতেছে—আমরাও এদিক্ ওদিক্ বাইবার জন্ম চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু অবশেষে আমরাও সেই জীবন ও আনন্দের অনন্ত সমুদ্রে পঁছছিব।

## সৰ্ব বস্তুতে ব্ৰহ্মদৰ্শন।

আমরা দেখিয়াছি, আমরা হঃথ নিবারণ করিতে যতই জৌ कति ना त्कन, आमारामत जीवरनत अधिकाश्मरे अवश्र कृत्रशृर्भ থাকিবে। আর এই ছঃখরাশি বাস্তবিক আমাদের পক্ষে এক রূপ অনন্ত। আমরা অনাদি কাল হইতে এই হৃঃখ প্রতীকারের চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু বাস্তবিক উহা যেমন তেমনিই রহিয়াছে। আমরা যতই হুঃথ প্রতীকারের উপায় বাহির করি, ততই দেখিতে পাই, জগতের ভিতর আরও কত হু:খ ওপ্তভাবে অবস্থান করিতেছে। আমরা আরও দেখিয়াছি, সকল ধর্মই বনির থাকেন, এই হুঃখ-চক্রের বাহিরে বাইবার একমাত্র উপায় ঈবর। সকল ধর্মত বলিয়া থাকেন, আজকালকার প্রত্যক্ষবাদীদের मठारुयात्री, काश्र्रक रामन रमथा याहराज्य राजमि नहेला, हेशाव ত্বঃথ ব্যতীত আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না। কিন্তু সকল ধর্মই বলেন—এই জগতের অতীত আরও কিছু আছে। এই গঞ্চে ক্রিয়গ্রাহ্ম জীবন, এই ভৌতিক জীবন, ইহাই কেবল পর্যাপ্ত নহে-উহা প্রকৃত জীবনের অতি সামাগ্র অংশ মাত্র, বাস্তবিক উহা অভি স্থুল ব্যাপার মাত্র। উহার পশ্চাতে, উহার অতীত প্রদেশে দেই অনস্ত রহিয়াছেন—যেখানে হৃঃখের লেশমাত্রও নাই, উহাকে কেং গড, কেহ আল্লা, কেহ জিহোভা, কেহ জোভ, কেহ বা আর বিছ বলিয়া থাকেন। বেদান্তীরা উহাকে ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। कि

ক্লাতের অতীত প্রদেশে যাইতে হইবে, এ কথা সত্য হইলেও, স্থামাদিগকে এই জগতে জীবন ধারণ করিতে ত হইবে। এক্ষণে ইহার মীমাংসা কোথায় ?

জগতের বাহিরে বাইতে হইবে, সকল থর্মের এই উপদেশে আগাততঃ এই ভাবই মনে উদয় হয় যে, আত্মহত্যা করাই বৃঝি প্রেয়ঃ। প্রশ্ন এই জীবনের ছঃখরাশির প্রতীকার কি, আর জায়র বে উত্তর প্রদত্ত হয়, তাহাতে আগাততঃ ইহাই বোধ হয় যে, শ্রীবনটাকে ত্যাগ করাই ইহার একমাত্র প্রতীকার। এ উত্তরে আমাদের একটা প্রাচীন গল্পের কথা মনে উদয় হয়। একটা মশা একটা লোকের মাথায় বিসয়াছিল, তাঁহার এক বল্প ঐ মশাটাকে নায়তে গিয়া তাঁহার মস্তকে এমন তীব্র আঘাত করিল য়ে, সেই লোকটীও মায়া গেল, মশাটাও মরিল। পূর্ব্বোক্ত প্রতীকারের উপায়ও যেন ঠিক সেইরূপ প্রণালীর উপদেশ দিতেছে।

জীবন যে তুঃথপূর্ণ, জগৎ যে তুঃথপূর্ণ, তাহা যে ব্যক্তি জগৎকে
বিশেবরণে জানিয়াছে, সে আর অস্বীকার করিতে পারে না।।
কিন্তু সকল ধর্ম ইহার প্রতীকারের উপায় কি বলেন ? তাঁহারা
বলেন, জগৎ কিছুই নহে; এই জগতের বাহিরে এমন কিছু আছে
বাহা প্রকৃত সত্য। এই খানেই বাস্তবিক বিবাদ। এই উপার্যনীতে
কে আমাদের যাহা কিছু আছে, সমুদর নই করিয়া ফেলিতে উপদেশ
বিত্তেছে। তবে উহা কি করিয়া প্রতীকারের উপায় হইবে ? তবে
কি কোন উপায় নাই ? প্রতীকারের আর একটী উপায় যাহা
ক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা এই,—বেদাস্ত বলেন, বিভিন্ন ধর্ম্মে যাহা
বিভিত্তেছ, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু ঐ কথার ঠিক ঠিক তাৎপর্য্য

কি, তাহা ব্ঝিতে হইবে। অনেক সময় লোকে বিভিন্ন ধর্মসমূহের উপদেশ সম্পূর্ণ বিপরীত ব্ঝিয়া থাকে, আর উহারাও ঐ বিয়ে বড় স্পষ্ট করিয়া কিছু বলে না। আমাদের হৃদয় ও মন্তিফ উন্সই আবশুক। হৃদয় অবশু খুব শ্রেষ্ঠ—হৃদয়ের ভিতর দিয়াই জীবনের উচ্চপথে পরিচালক মহান্ ভাবসমূহের ক্ষুরণ হইয়া থাকে। জন্মশৃশু কেবল মন্তিফ অপেকা যদি আমার কিছুমাত্র মন্তিফ না থাকে, অথচ একটু হৃদয় থাকে, তাহা আমি শত শত বার পছন্দ করি। যাহার হৃদয় আছে, তাহারই জীবন সম্ভব, তাহারই উন্নতি মন্তব, কিন্তু যাহার কিছুমাত্র হৃদয় নাই, কিন্তু কেবল মন্তিফ, সে ভ্রুজার মরিয়া যায়।

K

কিন্ত ইহাও আমরা জানি যে, বিনি কেবল নিজের হার বারা পরিচালিত হন, তাঁহাকে অনেক অত্থ্য ভোগ করিতে হয়, কারণ তাঁহার প্রায়ই ভ্রমে পড়িবার সম্ভাবনা। আমরা চাই—হার্ম্মও মন্তিক্ষের সন্মিলন। আমার বলার ইহা তাৎপর্য্য নহে যে, থানিকটা হাদয়ও থানিকটা মন্তিক্ষ লইয়া পরস্পার সামঞ্জ্য করি, কির্ম প্রত্যেক ব্যক্তিরই অনস্ত হাদয়ও ভাব থাকুক এবং তাহার সার্ম্ব সার্ম্ব অনস্ত পরিমাণ বিচারবৃদ্ধিও থাকুক।

এই জগতে আমরা যাহা কিছু চাই, তাহার কি কোন মীর আছে ? জগৎ কি অনন্ত নহে ? জগতে অনন্ত পরিমাণ তার্ব বিকাশের এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত পরিমাণ শিক্ষা ও কি রেরও অবকাশ আছে। উহারা উভরেই অনন্ত পরিমাণে আর্ফ্রন্ত উহারা উভরেই সমান্তরাল রেখার প্রবাহিত হইতে থাকুক। অধিকাংশ ধর্মই জগতে যে হুঃখরাশি বিভ্যমান—এ ব্যাপারট

२७०.

বুরেন এবং স্পষ্ট ভাষাতেই উহার উল্লেখ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু নকলেই বোধ হয়, একই ভ্রমে পড়িয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ফ্রান্তের হারা পরিচালিত হইয়া থাকেন। জগতে হার আছে, অতএব সংসার ত্যাগ কর—ইহা খুব শ্রেষ্ঠ উপদেশ এবং একমাত্র উপদেশ; সংশয় নাই। গ্রসংসার ত্যাগ কর'। সত্য হানিতে হইলে অসত্য ত্যাগ করিতে হইলে—ভাল পাইতে হইলে মন্ত্রাগ করিতে হইলে মুত্রা আগ করিতে হইবে, জীবন পাইতে হইলে মুত্রা আগ করিতে হারে, এ সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ হইতে পারে না।

কিন্তু যদি এই মতবাদের ইহাই তাৎপর্য্য হয় বে, পঞ্চেক্সিয়গত দ্বীকা—আমরা যাহাকে জীবন বলিয়া জানি, আমরা জীবন বলিতে বাহা বৃধি, তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, তবে আর আমাদের থাকে কি ? যদি আমরা উহা ত্যাগ করি, তবে আমাদের আর কিছুই থাকে না।

যথন আমরা বেদান্তের দার্শনিক অংশের আলোচনা করিব, তথন আমরা এই তত্ত্ব আরও উত্তমরূপে বুঝিব, কিন্তু আপাততঃ দার্মি কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, বেদান্তেই কেবল এই সমস্থার ক্তিসঙ্গত মীমাংসা পাওয়া যায়। এখানে কেবল বেদান্তের প্রকৃত উপদেশ কি, তাহাই বলিব—বেদান্ত শিক্ষা দেন, জগৎকে ব্রহ্ম-ব্যম্পে দর্শন করিতে।

বেদান্ত, প্রকৃত পক্ষে, জগৎকে একেবারে উড়াইরা দিতে চাহে না। বেদান্তে যেমন চূড়ান্ত বৈরাগ্যের উপদেশ আছে, আর কোথাও তদ্রপ নাই, কিন্তু ঐ বৈরাগ্যের অর্থ জ্বাত্মহত্যা নহে— নিজেকে শুকাইরা ফেলা নহে। বেদান্তে বৈরাশ্যের অর্থ জগতের

## জ্ঞানযোগ।

ব্রন্ধীভাব—জগৎকে আমরা যে ভাবে দেখি, উহাকে আমরা বেনন জানি, উহা যেরূপে প্রতিভাত হইতেছে, তাহা তাগ কর, এবং উহার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হও। উহাকে ব্রন্ধরণে দেখ— বাস্তবিকও উহা ব্রন্ধ ব্যতীত আর কিছুই নহে; এই কারণেই আমরা প্রাচীনতম উপনিষদে—বেদাস্ত সম্বন্ধে যাহা কিছু দেখা হইরাছিল, তাহার প্রথম পুস্তকেই—আমরা দেখিতে গাই, ক্লিশাবাস্যমিদং সর্ব্ধং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ,' (ক্লিশ-উপ-১ম শ্লোক)। 'জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা ক্লশ্বরের দ্বারা আছোদন করিতে হইবে।'

সমুদয় জগৎকে ঈশ্বরের দারা আচ্ছাদন করিতে হইবে; জগতে যে অশুভ হ:থ আছে, তাহার দিকে না চাহিন্না, মিছামিছি সর্বই মঙ্গলময়, সবই স্থথময়, বা সবই ভবিশ্যৎ মঙ্গলের জন্ম, এরপ আম স্থ্যাদ অবলম্বন করিয়া নহে, কিন্তু বাস্তবিক প্রত্যেক বন্ধ্য অভ্যন্তরে ঈশ্বর দর্শন করিয়া। এইরূপে আমাদিগকে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে—আর ষথন সংসার ত্যাগ হয়, তথন অবশিষ্ট থাকে কি ? ঈশর। এই উপদেশের তাৎপর্য্য কি ? তাৎপর্য এই,—তোমার স্ত্রী থাকুক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, তাহাদি<sup>গকে</sup> ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই, কিন্তু ঐ ন্ত্রীর মধ্যে তোমার ঈশ্বরদর্শন করিতে হইবে। সম্ভানসম্ভ<sup>তিকে</sup> ত্যাগ কর—ইহার অর্থ কি ? ছেলেগুলিকে লইয়া কি রাভার কেলিয়া দিতে হইবে-—যেমন সকল দেশে নর-পগুরা করিয়া থাকে ? কথনই নহে—উহা তো পৈশাচিক কাণ্ড—উহা ত ধর্ম নহে। তবে কি ? সস্তান সম্ভতিগণের মধ্যে <del>ঈশ্বর দর্শন</del> কর। এইরপ

সকল বস্তুতেই, জীবনে মরণে, স্থেপ ছঃথে—সকল অবস্থাতেই সমুদ্য জগং ঈররপূর্ণ। কেবল নয়ন উন্মালন করিয়া তাঁহাকে দর্শন কর। ক্যেষ্টি ইহাই বলেন। তুমি জগংকে যেরূপ অন্থমান করিয়াছ, তাহা ত্যাগ কর, কারণ, তোমার অন্থমান অতি অল্প অন্থভূতির উপর—খ্ব সামান্য যুক্তির উপর—মোট কথা, তোমার নিজের ক্র্রেলতার উপর স্থাপিত। ওই আন্থমানিক জ্ঞান ত্যাগ কর— আমরা এতদিন জগংকে যেরূপ ভাবিতেছিলাম, এতদিন যে জগতে জতিশ্য আসক্ত ছিলাম, তাহা আমাদের নিজেদের স্পষ্ট মিথ্যা জগং মাত্র। উহা ত্যাগ কর। নয়ন উন্মালন করিয়া দেখ, আমরা ক্রেপভাবে এতদিন জগংকে দেখিতেছিলাম, প্রকৃত্বেশক্ষ কথনই উহার অন্তিত্ব সেরূপ ছিল না—আমরা স্বপ্নে ঐরূপ দেখিতেছিলাম—মায়ায় আচ্ছন্ন ইইয়া আমাদের ঐরূপ ভ্রমণ ভ্রমণ আনত্ত্ব গ্রহণ আমরা বিশ্বমান ছিলেন। তিনিই

বিষম প্রস্তাব বটে !

वर्षमान ।

কিন্তু বেদান্ত ইহাই প্রমাণ করিতে, শিক্ষা দিতে ও প্রচার ক্রিতে চান। এই বিষয় লইয়াই বেদান্তের আরম্ভ।

মন্ত্রান সন্ততির ভিতরে, তিনিই স্ত্রীর মধ্যে, তিনিই স্থামীতে, তিনিই ভালয়, তিনিই মন্দে, তিনিই পাপে, তিনিই পাপীতে, তিনিই হত্যাকারীতে, তিনিই জীবনে এবং তিনিই মরণে

আমরা এইরপে সর্বতে ব্রহ্মদর্শন করিয়াই জীবনের বিপদ্ও ফুংগরাশি এড়াইতে পারি। কিছু চাহিও না। আমাদিগকে অফুখা করে কিসে ? আমরা যে কোন ফুংখভোগ করিয়া থাকি, Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসনা হইতেই তাহার উৎপত্তি। তোমার কিছু অভাব আছে, জার দেই অভাব পূর্ণ হইতেছে না, ফল—হঃথ। অভাব যদি না থাকে, তবে ছঃখও থাকিবে না। যথন আমরা সকল বাসনা ত্যাগ করিব, ज्थन कि रुरेरत ? **रमग्रात्मत्र** अकान वामना नारे, छेरा कथन क्रुश ভোগ করে না। সত্য, কিন্তু উহা কোনরূপ উন্নতিও করে না। এই চেয়ারের কোন বাসনা নাই, উহার কোন কণ্ঠও নাই, কিঙ্ক উহা যে চেয়ার, সেই চেয়ারই থাকে। স্থথ ভোগের ভিতরেও এক মহান্ ভাব আছে, হঃখভোগের ভিতরেও তাহা আছে। राहि সাহস করিয়া বলা যায়, তাহা হইলে ইহাও বলিতে পারি যে, চুংখুর উপকারিতাও আছে। আমরা সকলেই জানি, হঃখ হইতে हि মহতী শিক্ষা হয়। শত শত কার্য্য আমরা জীবনে করিয়াছি, বাহা, পরে বোধ হয়, না করিলেই ভাল ছিল, কিন্তু তাহা হইনেও ঐ সকল কার্য্য আমাদের মহান্ শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছে। আমি নিজের সম্বন্ধে বলিতে পারি, আমি কিছু ভাল করিয়াছি বলিয়াও আনন্দিত, আবার অনেক খারাপ কায করিয়াছি বলিয়াও আন-ন্দিত—আমি কিছু সংকার্য্য করিয়াছি বলিয়াও স্থী, আবার অনেক ভ্রমে পড়িয়াছি বলিয়াও স্থা, কারণ, উহাদের প্রত্যেকটীই আমাকে এক এক উচ্চ শিক্ষা দিয়াছে।

আমি এক্ষণে যাহা, তাহা আমার পূর্ব্ব কর্ম ও চিন্তাসমন্তির ফল বরূপ। প্রত্যেক কার্য্য ও চিন্তারই একটা না একটা ফল আছে, আর আমি মোট এইটুকু উন্নতি করিয়াছি যে, আমি বেশ স্থাপে কাল কাটাইতেছি। তবেই এক্ষণে সমস্তা কঠিন হইয়া পড়িল। আমরা সকলেই বৃঝি, বাসনা বড় খারাপ জিনিব, কিন্তু বাসনা-

ত্যাগের অর্থ কি ? দেহযাতা নির্ন্ধাহ হইবে কিরূপে ? ইহার উত্তরও ঐ পূর্বেকার মত আপাততঃ পাওয়া বাইবে পাত্মহত্যা ৰুর। বাসনাকে সংহার কর, তার সঙ্গে বাসনাযুক্ত মানুষ্টাকেও মারিয়া ফেল ্র কিন্তু ইহার উত্তর এই,—তুমি বে বিষয় রাখিবে না, তাহা নহে ; আবশুকীয় জিনিষ, এমন কি, বিলাসের জিনিষ পর্যান্ত রাখিবে না, তাহা নহে। যাহা কিছু তোমার আবশ্যক, এমন কি, তদতিরিক্ত জিনিষ পর্য্যস্ত তুমি রাখিতে পার—তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। কিন্তু তোমার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য এই নে, তোমায় সত্যকে জানিতে হইবে, উহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। এই ধন—ইহা কাহারও নয়। কোন পদার্থে স্থানিছের লব রাখিও না। তুমি ত কেহ নও, আমিও কেহ নহি, কেহই মোকেই যে সর্বতে ঈশবকে স্থাপন করিতে বলিতেছেন। ঈশব জ্বোর ভোগা ধনে রহিয়াছেন, তোমার মনে যে সকল বাসনা উটিতেছে, তাহাতে রহিয়াছেন, তোমার বাসনা থাকাতে ভূমি যে যে দ্রব্য ক্রয় করিতেছ, তাহীর মধ্যেও তিনি, তামার স্থন্যর বস্ত্রের মধ্যেও তিনি, তোমার স্থন্য অলম্বারেও ভিনি। এইরূপে চিন্তা করিতে হইবে। এইরূপে চিন্তা করিতে श्रोत। এইরূপে স্কল জিনিষ দেখিতে আরম্ভ করিলে <sup>(ठोमोत्र</sup> पृष्टित्व नकलरे পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। यनि তুমি তোমার প্রতি গতিতে, তোমার বস্ত্রে, তোমার কথাবার্তার তাষার শরীরে, তোমার চেহারায়— সকল জিনিবে ভগবান্কে রাগন কর, তবে তোমার চক্ষে সমুদ্র দৃশু বদলাইরা বাইবে

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং জগৎ ছঃখমন্বরূপে প্রতিভাত না হইরা স্বর্গরূপে পরিণ্ড হইবে।

'স্বর্গরাজ্য তোমার ভিতরে'; বেদান্ত বলেন, উহা পূর্ব্ব হইতেই তোমার অভ্যন্তরে অবস্থিত। আর সকল ধর্মেও এই কথা বিনিয়া থাকে, সকল নহাপুরুষই ইহা বলিয়া থাকেন। 'বাহার দেখিবার চক্ষু আছে, সে দেখুক; যাহার শুনিবার কর্ণ আছে, সে শুরুষ।' উহা পূর্ব্ব হইতেই তোমার অভ্যন্তরে বর্ত্তমান আর বেদান্ত শুরুষে ইহার উল্লেখ মাত্র করেন, তাহা নহে, ইহা যুক্তিবলে প্রমাণ করিতেও প্রস্তুত। অজ্ঞানবশতঃ আমরা মনে করিয়াছিলাম, আমরা উহা হারাইয়াছি, আর সমুদয় জগতে উহা পাইবার জন্ত কেবল কাদিয়া কন্ত ভূগিয়া বেড়াইয়াছিলাম, কিন্তু উহা সর্ব্বদাই আমাদের নিজেদের অন্তরের অন্তন্তলে বর্ত্তমান ছিল। এই তন্ধ্বদার্গর সহায়তা লইয়া জগতে জীবনবাপন করিতে হইবে।

যদি সংসার ত্যাগ কর, এই উপদেশ সত্য হয়, আর যদি উহা উহার প্রাচীন স্থুল অর্থে গ্রহণ করা যায়, তবে দাঁড়ায় এই :— আমাদের কোন কাষ করিবার আবশুকতা নাই, অলস হইয় মাটির চিপির মত বিসয়া থাকিলেই হইল, কিছু চিস্তা করিবার বা কোন কাষ করিবার কিছুমাত্র আবশুকতা নাই, অদৃষ্টবাদী হইয় ঘটনাচক্রে তাড়িত হইয়, প্রাক্তিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হইয় ইতস্ততঃ বিচরণ করিলেই হইল। ইহাই ফল দাঁড়াইবে। কিন্তু পূর্বোজ উপদেশের অর্থ বাস্তবিক তাহা নহে। আমাদিগকে কার্য্য অবশ্ব করিতে হইবে। সাধারণ মানবগণ, যাহারা র্থা বাসনায় ইতস্ততঃ পরিভ্রাম্যমান, তাহারা কার্য্যের কি জানে ? যে ব্যক্তি নিজের ভাক-

সর্বব বস্তুতে ব্রহ্মদর্শন।

রাশি ও ইন্দ্রিরগণ দারা পরিচালিত, সে কার্য্যের কি বুঝে? সেই কাষ করিতে পারে, যে কোনদ্ধপ বাসনা দারা, কোনদ্ধপ স্বার্থ-পরতা দারা পরিচালিত নহে। তিনিই কার্য্য করিতে পারেন, বাহার অন্য কোন কামনা নাই। তিনিই কাষ করিতে পারেন বাহার কার্য্য হইতে কোন লাভের প্রত্যাশা নাই।

একথানি চিত্রকে কে অধিক সম্ভোগ করে ? চিত্র-বিক্রেতা, না চিত্রদ্রষ্টা ? বিক্রেতা তাহার হিসাব কিতাব লইয়াই ব্যস্ত, তাহার কত লাভ হইবে ইত্যাদি চিন্তাতেই সে মগ্ন। ঐ সকল বিষয়ই কেবল তাহার মাথায় ঘুরিতেছে। সে কেবল নিলামের হাতুড়ির দিকে লক্ষ্য করিতেছে, ও দর কত চড়িল,তাহা শুনিতেছে। দর কিরপ তাড়াতাড়ি উঠিতেছে, তাহা শুনিতেই সে ব্যস্ত। চিত্র দেখিয়া সে আনন্দ উপভোগ করিবে কথন ? তিনিই চিত্র মন্তোগ করিতে পারেন, যাঁহার কোনরূপ বেচা কেনার মতলব নাই। তিনি ছবিখানির দিকে চাহিয়া থাকেন, আর অতুল আনন্দ উপ-ভোগ করেন। এইরূপ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই একটা চিত্রস্বরূপ; যথন ৰাসনা একেবারে চলিয়া যাইবে, তখনই লোকে জগৎকে সম্ভোগ **ৰ্বরিবে, তথন আর এই কেনা বেচার ভাব, এই ভ্রমাত্মক স্থামিত্ব-**ভাব থাকিবে না। তথন কৰ্জদাতা নাই, ক্ৰেতা নাই, বিক্ৰেতাও <mark>নাই, জগৎ তথন একথানি স্থন্দর ছবিস্বরূপ। ঈশ্বর সম্বন্ধে</mark> নিম্নোক্ত কথার মত স্থন্দর কথা আমি আর কোথাও পাই নাই:— 'সেই মহৎ কবি, প্রাচীন কবি—সমুদর জগৎ তাঁহার কবিতা, উহা খনম্ভ আনন্দোচ্ছাসে লিখিত, আর নানা শ্লোকে, নানা ছন্দে, নানা গাল প্রকাশিত।' বাসনাত্যাগ হইলেই, আমরা ঈশ্বরের এই Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্ব-কবিতা পাঠ ও সন্তোগ করিতে পারিব। তখন সবই ব্রহ্মভাব ধারণ করিবে। আড়াল আবডাল, আনাচ কানাচ, সকল গুপ্ত অন্ধকারময় স্থান, যাহা আমরা পূর্ব্বে এত অপবিত্র ভাবিয়াছিলাম, উহাদের উপর যে সকল দাগ এত রুফ্তবর্ণ বোধ হইয়াছিল,সবই ব্রহ্মভাব ধারণ করিবে। তাহারা সকলেই তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিবে। তখন আমরা আপনা আপনি হাসিব আর ভাবিব, এই সকল কারা চীৎকার কেবল ছেলে ধেলা মাত্র, আর আমরা জননীস্বরূপে বরাবর দাঁড়াইয়া ঐ ধেলা দেখিতেছিলাম।

বেদান্ত বলেন, এইরূপ ভাব আশ্রয় করিলেই আমরা ঠিক ঠিক কার্য্য করিতে সক্ষম হইব। বেদান্ত আমাদিগকে কার্য্য করিতে নিষেধ করেন না, তবে ইহাও বলেন যে, প্রথমে সংসার তাগ করিতে হইবে, এই আপাতপ্রতীয়মান মায়ার জগৎ ত্যাগ করিতে হইবে। এই ত্যাগের অর্থ কি ? পূর্বেবলা হইরাছে—ত্যাগের প্রকৃত তাৎপর্য্য—সর্ব্বত্র ঈশ্বরদর্শন। সর্ব্বত্র ঈশ্বরবৃদ্ধি করিতে পারিলেই প্রকৃতপক্ষে কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে। যদি ইচ্ছা হয়, শতবর্ষ বাঁচিবার ইচ্ছা কর, যত কিছু সাংসারিক বাসনা আছে, ভোগ- করিয়া লও, কেবল উহাদিগকে ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন কর, উহাদিগকে স্বর্গীয় ভাবে পরিণত করিয়া লও, তার পর শত<sup>র্</sup>ষ জীবন ধারণ কর। এই জগতে দীর্ঘকাল আনন্দে পূর্ণ হইয়া কার্যা করিয়া জীবন সম্ভোগ করিবার ইচ্ছা কর। এইরূপে কার্য করিলেই তুমি প্রকৃত পথ পাইবে। ইহা ব্যতীত অন্ত কোন <sup>পধ</sup> নাই। যে ব্যক্তি সত্য না জানিয়া নির্বোধের স্থায় সংসারের

বিলাস-বিভ্রমে নিমগ্ন হয়, ব্বিতে হইবে, সে প্রকৃত পথ পায় নাই, তাহার পা পিছলাইয়া গিয়াছে। অপরদিকে, যে ব্যক্তি জগৎকে জভিদম্পাত করিয়া বনে গিয়া নিজের শরীরকে কণ্ঠ দিতে থাকে, ধীরে গুকাইয়া আপনাকে মারিয়া ফেলে, নিজের হৃদয় একটী শুদ্ধ মরুভূমি করিয়া ফেলে, নিজের সকল ভাব মারিয়া ফেলে, কঠোর, বীভৎস, শুদ্ধ হইয়া যায়, সেও পথ ভূলিয়াছে, ব্বিতে হইবে। এই ছটীই বাড়াবাড়ি—ছটীই ভ্রম—এদিক্ আর ওদিক্। উভয়েই লক্ষ্যভ্রষ্ঠ—উভয়েই পথভ্রষ্ট।

বেদান্ত বলেন, এইরূপে কার্য্য কর—সকল বস্তুতে ঈশ্বর বুদ্ধি ক্রুর, সকলেতেই তিনি আছেন জান, আপনার জীবনকেও ঈশ্বরামু-প্রাণিত, এমন কি; ঈশ্বরস্বরূপ চিন্তা কর—জানিয়া রাখ, ইহাই কেবল আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য, ইহাই কেবল আমাদের একমাত্র জিজ্ঞাস্ত—কারণ, ঈশ্বর সকল বস্তুতেই বিখ্যমান, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্ম আবার কোণায় যাইব ? প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক চিম্বার, প্রত্যেক ভাবে, তিনি পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত। এইরূপ षानित्रा, ष्रवश्र षामापिशत्क कार्या कतित्रा याहेत्व हहेत्व। हेराहे একমাত্র পথ—আর কোন পথ নাই। প্রহিরূপ করিলে কর্মফল তোমাকে লিপ্ত করিতে পারিবে না। কর্মফল আর তোমার लान जिन्हें क्रिएं शांतित्व नां। जांगता तिथेशांहि, जांगता ৰত কিছু ছঃথ কণ্ঠ ভোগ করি, তাহার কারণ এই সকল বৃথা বাসনা। কিন্তু যথন এই বাসনাগুলিতে ঈশ্রব্দ্ধি দারা উহারা পৰিত্র ভাব ধারণ করে, ঈশ্বরহক্ষপ হইয়া যায়, তথন উহারা পাদিলেও তাহাতে আর কোন অনিষ্ট হয় না। যাহারা এই রহস্ত Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না জানিয়াছে, ইহা না জানা পর্য্যস্ত তাহাদিগকে এই আমুরিক জগতে বাস করিতে হইবে। লোকে জানে না, এখানে, তাহাদের চতুর্দিকে সর্ব্বত্র কি অনস্ত আনন্দের খনি রহিয়াছে, কিন্তু তাহারা তাহা আবিদ্ধার করিতে পারে নাই। আমুরিক জগতের জর্ম কি ? বেদাস্ত বলেন—অজ্ঞান।

বেদান্ত বলেন, আমরা অনন্তসলিলপূর্ণা তটিনীর তীরে বিদল্প তৃক্ষার মরিতেছি। রাশীকৃত খান্তের সমুথে বসিয়া আমরা কুধার মরিতেছি। এই এখানে আনন্দময় জগত রহিয়াছে। উহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমরা উহার মধ্যে রহিয়াছি। উহা সর্বাদাই আমাদের চতুর্দিকে রহিয়াছে, কিন্তু আমরা সর্বাদী উহাকে অন্ত কিছু বলিয়া ভ্রমে পড়িতেছি। বিভিন্ন ধর্মসকল আমাদের নিকট সেই আনন্দর্মী জগৎ দেথাইয়া দিতেই অগ্রদর। - সকল হৃদয়ই এই আনন্দময় জগতের অন্নেষণ করিভেছে। স্কৃন জাতিই ইহার অথেষণ করিয়াছে, ধর্ম্মের ইহাই একমাত্র লক্ষ্য, আর এই আদর্শই বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে; বিভিন্ন ধর্মসকলের মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদ, তাহা কেবল কথার মারপেঁচমাত্র, বাস্তবিক কিছুই নয়। একজন একটা ভাব এক-রূপে প্রকাশ করিতেছে, আর একজন একটু অন্তভাবে প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি, তুমি হয়ত অন্ত ভাষায় ঠিক তাহাই বলিতেছ। তথাপি আমি হয়ত একাকী স্থথাতি লাভের আশায় অথবা আমার নিজের মনের মত চলিতে ভালবাসি বলিয়া বলিয়া থাকি, 'এ আমার মৌল্ক মত।' ইহা হইতেই আমাদের জীবনে পরম্পর ঈর্ব্যাদ্বেয়াদির উৎপত্তি।

এ সম্বন্ধে আবার এক্ষণে নানা তর্ক উঠিতেছে। যাহা বলা इहेन, তাহা মুখে বলা ত খুব সহজ। ছেলেবেলা হইতেই শুনিয়া আদিতেছি—দর্বত ব্রহ্মবৃদ্ধি কর—দব ব্রহ্মময় হইয়া বাইবে— তথন সমুদয় বিষয় প্রকৃতরূপে সম্ভোগ করিতে পারিবে, কিন্তু বধনই আমি সংসারক্ষেত্রে নামিয়া গুটিকতক ধান্ধা খাই, অমনি জামার ব্রহ্মবৃদ্ধি সব উড়িয়া যায়। আমি রাস্তায় ভাবিতে ভাবিতে চলিরাছি, সকল মান্তবেই ঈশ্বর বিরাজমান—একজন বলবান লোক আসিয়া আমার ধাকা দিল, অমনি চিৎপাৎ হইয়া পড়িলাম। ৰা করিয়া উঠিলাম, রক্ত মাথায় চড়িয়া গেল—মৃষ্টি বদ্ধ হইল— বিচার শক্তি হারাইলাম। একেবারে- উন্মন্ত হইয়া উঠিলাম। শৃতিদংশ হইল—সেই ব্যক্তির ভিতর ঈশ্বর না দেখিয়া আমি ভূত দেখিলাম। জিন্মবামাত্রই উপদেশ পাইরাছি, সর্বত ঈশ্বর र्गन कर, नकन धर्मारे रेश भिथारेग्नाष्ट्र— नर्सवखरू, नर्स्वशानीत পভাষরে, সর্বত ঈশ্বর দর্শন কর। নিউ টেষ্টামেণ্টে যীশুগ্রীষ্টও এ বিষয়ে স্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন। সকলেই আমরা এই উপদেশ গাইরাছি—কিন্তু কাবের বেলায়ই আমাদের গোল আরম্ভ ইয়। ষ্ট্রপ-রচিত আখ্যানাবলীর ভিতর একটী গল্প আছে। এক বৃংগ্কার স্থন্দর হরিণ হ্রদে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিরা তাহার শাবককে বলিতেছিল, 'দেখ, আমি কেমন বলবান্, আমার মন্তক অবলোকন <sup>কর</sup>—উহা কেমন চমৎকার, আমার হস্তপদ অবলোকন কর, উহারা কেমন দৃঢ় ও মাংসল, আমি কত শীঘ দৌড়াইতে পারি।' দে এ কথা বলিতেছিল, এমন সময়ে দ্র হইতে কুকুরের ডাক উনিতে পাইল। যাই গুনা, অমনি ক্রতপদে পলায়ন। অনেক Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS ভ্রান্যোগ |

मृत मोिए मा शिवा व्यावात हाँ का है एक हैं एक है एक मांवरक निकछे कि तिया व्याप्ति । हित भाव कि विलाह कि तिया व्याप्ति । हित भाव कि विलाह कि तिया व्याप्ति । हित भाव कि विलाह कि तिया व्याप्ति । व्याप्ति विलाह कि विलाह कि

'আত্মা বারে শ্রোতব্যা মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।' আত্মা সম্বন্ধে প্রথমে শুনিতে হইবে, পরে মনন অর্থাৎ চিন্তা করিছে হইবে, তৎপরে ক্রমাগত ধ্যান করিতে হইবে। সকলেই আকাশ দেখিতে পায়, এমন কি, যে সামাক্ত কীট ভূমিতে বিচরণ করে, সেও উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নীলবর্ণ আকাশ দেখিতে পায়, কিন্তু উহা আমাদের নিকট হইতে কত—কত দ্রে রহিয়াছে —বল দেখি! ইচ্ছা করিলেই ত মন সর্বস্থানে গমন করিছে পারে, কিন্তু এই শরীরের পক্ষে হামাগুড়ি দিয়া চলিতে শিখিতেই কত সময় অতিবাহিত হয়! আমাদের সমুদয় আদর্শ সম্বন্ধেও এইরপ। আদর্শসকল আমাদের অনেক দ্রে রহিয়াছে, আর আমরা উহা হইতে কত নীচে পড়িয়া রহিয়াছি। তথাপি আময়া জানি, আমাদের একটা আদর্শ থাকা আবশ্রক। শুধু তাহাই নহে, আমাদের সর্বেচ্চ আদর্শ থাকাই আবশ্রক। শুধু তাহাই विक विशे बनाट कानज़िश जानमें नो नहेंगांहे कीवरनंत विश्व अवकार्व कार्य हां कार्य कार्य हां कार हां कार्य हां कार ह

िखारे वामार्गित कार्या श्रवित निशामक। मनरक मर्स्साक हिंडा चांता श्र्म कितिया ताथ, मिरनित श्रव मिन के मक्न जांव विनित्त श्रव मिन के मक्न जांव विनित्त श्रव मिन के मक्न जांव विनित्त श्रव मिन के मक्न नां रुख, क्रिक नारे, क्षेरे विक्ना मन्त्र श्रवाचित, रेश मानवजीवरन रामेर्न्स्य स्वत्र । क्ष्रिल विक्ना नां थाकिरन के बेवनों कि रहें हैं यि कीवरन के विक्ना नां थाकिरन के बेवनों के कि स्वर्ण के स्वर्

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS জ্ঞানযোগ।

কথনই হয় না। অতএব বার বার অক্তকার্য্য হও, কিছুমাত্র কৃতি
নাই, সহস্র সহস্র বার ঐ আদর্শকে হুদরে ধারণ কর, আর বৃদি
সহস্র বার অক্তকার্য্য হও, আর একবার চেপ্তা করিয়া দেখা
সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শনই মানুষের আদর্শ। বদি সকল বস্তুতে তাহাকে
দেখিতে কৃতকার্য্য না হও, অস্ততঃ যাহাকে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাস, এমন এক ব্যক্তিতে তাঁহাকে দর্শন করিবার চেপ্তা কর।
তার পর তাঁহাকে আর এক ব্যক্তিতে দর্শনের চেপ্তা কর। এইক্রপে তুমি অগ্রসর হইতে পার। আত্মার সম্মুখে ত অনস্ত জীবনটা
পড়িয়া রহিয়াছে—অধ্যবসায়সম্পন্ন হইয়া চেপ্তা করিলে তোমার
বাসনা পূর্ণ হইবেই হইবে।

'অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদেবা আগু বন্ পূর্বমর্বং।
তদ্ধাবতোহস্তানত্যতি তিঠৎ তশ্মিরপো মাতরিখা দধাতি॥
তদেজতি তরৈজতি তদ্বে তদন্তিকে।
তদন্তরস্থ সর্বাশ্র তহু সর্বস্থাস্থ বাস্থতঃ॥
যস্ত সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবাহুপশ্রতি।
সর্বাভূতিযু চাত্মানং ততো ন বিজ্পুপ্পতে॥
যশ্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মিবাভূদ্বিজ্ঞানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্মমুপশ্রতঃ॥'

—केटगांशनिष् । 8—9 क्षांक ।

'তিনি অচল, এক, মনের অপেক্ষাও ক্রতগামী। ইন্দ্রির্গণ পূর্ব্বে গমন করিয়াও তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি শ্বি থাকিয়াও অন্যান্য ক্রতগামী পদার্থের অগ্রবর্ত্তী। তাঁহাতে থাকিয়াই হিরণ্যগর্ভ সকলের কর্ম্মফল বিধান করিতেছেন। তিনি

N.

চঞ্চল, তিনি স্থির, তিনি দ্রে, তিনি নিকটে, তিনি এই সকলের ভিতরে, আবার তিনি এই সকলের বাহিরে। যিনি আত্মার মধ্যে সর্বস্থিতকে দর্শন করেন, আবার সর্বস্থিতে আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি কিছু গোপন করিবার ইচ্ছা করেন না। যে অবস্থায় জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে সমুদ্য় ভূত আত্মা স্বরূপ হইয়া যায়, সেই একত্বদর্শী পুরুষের সেই অবস্থায় শোক বা মোহের বিষয় কি থাকে?

এই সর্ব্ব পদার্থের একত্ব বেদান্তের আর একটা প্রধান বিষয়। খাষরা পরে দেখিব, বেদান্ত কিরূপে প্রমাণ করেন বে, খামাদের সমূদ্য ছংথ অজ্ঞানপ্রভব, ঐ অজ্ঞান আর কিছুই নয়—এই বহুত্বের शत्रण :-- এই शत्रण े त्य मासूरम मासूरम जिल्ल- नत नांती जिल्ल, ব্ৰাও শিশু ভিন্ন—জাতি জাতি পৃথক্, পৃথিবী চক্ৰ হইতে পৃথক্, ल र्श रहेरा पृथक, এकটी পরমাণু আর একটা পরমাণু रहेरा १५६, এই জ্ঞানই বাস্তবিক সকল ছঃখের কারণ। বেদান্ত বলেন, এই প্রভেদ বাস্তবিক নাই। এই প্রভেদ বাস্তবিক প্রাতিভাসিক, উপরে উপরে দেখা যায় মাত্র। বস্তুর অন্তস্তলে সেই একত্ব বিরাজ্মান। যদি তুমি ভিতরে চলিয়া যাও, তুমি এই একত্ব দেখিতে গাইবে—মান্থবে মান্থবে একন্ব, নর নারীতে একন্ব, জাতিতে দাতিতে একত্ব, উচ্চ নীচে একত্ব, ধনী দরিজে একত্ব, দেবতা ম্বন্যে একন্ব, সকলেই এক—আর যদি আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ <sup>কর</sup>—দেখিবে—ইতর প্রাণীরাও তাহাই। যিনি এইরূপ একস্বদর্শী ইইয়াছেন, তাঁহার আর মোহ থাকে না। তিনি তখন সেই <sup>একত্বে</sup> গঁহছিয়াছেন, ধর্ম্মবিজ্ঞানে যাহাকে ঈশ্বর বলিয়া থাকে।

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS জ্ঞানখোগ।

छांशत जात त्मार कित्रतंथ थाकित्व ? कित्म छांशत त्मार जन्मारेट भारत ? जिनि मकन वज्जत जाजाखितक मज जानिता-एक्न, मकन वज्जत तरस्य जानिताएक।। छांशत भारक जात इः क्ष कित्रतंथ थाकित्व ? जिनि जात कि वामना कित्रतंन ? जिनि मकन वज्जत मत्या खेळ् मज जात्म्य कित्रता क्षेत्रत श्रृंहिताइन, यिनि जगट्मत तक्ष्यत्रत्यभा, यिनि मकन वज्जत এक्ष्यत्रभा ; छेश् जनस्य मजा, जनस्य ज्ञान अ जनस्य जानमा। तम्थात्म मृज्यु नारे, त्त्रांभ नारे, इःथ नारे, त्यांक नारे, ज्ञ्यांखि नारे। जाए कित्रता ? वाखितक त्मरे कित्रता । ज्यन जिनि कारात जन्मा त्यांक कित्रता ? वाखितक त्मरे कित्रता त्मारे कित्रता नारे, कारात्म ज्ञा त्यांक कित्रता नारे, कारात्म कित्रता नारे।

পি পর্য্যগাজ্জনকার্মব্রণমন্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবিম নীষী পরিভূঃ স্বর্গুর্যাথাতথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাজার্যতীভঃ সমাভ্যঃ॥ ঈশ-উপ। ৮ শ্লোক।

'তিনি চতুর্দিক্ বেষ্টন করিয়া আছেন, তিনি উজ্জন, দেহশূন, ব্রণশূন্য, সায়ুশূন্য, পবিত্র ও নিস্পাপ, তিনি কবি, মনের নিষ্ত্রা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বয়স্তু; তিনি চিরকালের জন্য যথাযোগ্যরুপে সকলের কাম্যবস্ত বিধান করিতেছেন।' যাহারা এই অবিদ্যান্য জগতের উপাসনা করেন, তাহারা অন্ধকারে প্রবেশ করে। যাহারা এই জগৎকে ব্রন্দের ন্যায় সত্যজ্ঞান করিয়া উহার উপাসনা করে, তাহারা অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু যাহারা চিরজীবন এই সংসারের উপাসনা করে, উহা হইতে উচ্চতর আর কিছুই নাট

করিতে পারে না, তাহারা আরও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। কিন্তু যিনি এই পরমস্থন্দর প্রকৃতির রহস্ত জ্ঞাত হইয়াছেন, বিনি প্রকৃতির সাহায্যে দৈবী প্রকৃতির চিন্তা করেন, তিনি মৃত্যু অতিক্রম করেন এবং দৈবী প্রকৃতির সাহায্যে অমৃতত্ব সম্ভোগ করেন।

'হিরণ্নরেন পাত্রেন সত্যস্থাপিহিতং মুখং। তব্বং পুষরপার্ণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥

তেনো যতে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্মামি যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমন্মি। ত স্পা-উপ। ১৫, ১৬।

## অপরোক্ষাত্বভূতি।

আমি তোমাদিগকে আর একখানি উপনিষদ্ হইতে পাঠ করিয়া ভনাইব। ইহা অতি সরল অথচ অতিশয় কবিত্বপূর্ণ। ইহার নাম কঠোপনিষদ্। তোমাদের অনেকে বোধ হয়, সার এডুইন আর্ণন্ত ক্বত ইহার অনুবাদ পাঠ করিয়াছ। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, জগতের সৃষ্টি কোথা হইতে হইল, এই প্রশ্নের উত্তর বহির্জ্ঞগং হইতে পাওয়া যায় নাই, স্কুতরাং এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য লোকের দৃষ্টি অন্তর্জগতে প্রধাবিত হইল। কঠোপনিষদে এই মান্তবের স্বরূপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হইরাছে। পূর্বে এর হইতেছিল, কে এই বাহুজগৎ স্থাষ্ট করিল, ইহার উৎপত্তি কি করিয়া হইল, ইত্যাদি, কিন্তু এক্ষণে এই প্রশ্ন আদিল, মান্তবের ভিতর এমন কি বস্তু আছে, যাহা তাহাকে জীবিত রাখিয়াছে, যাহা তাহাকে চালাইতেছে, এবং মৃত্যুর পরই বা মামুষের কি হয় ? পূর্মে **लात्क এই জড় জগৎ नरे**न्ना क्रमभः रेरात अखताल गरेल क्री করিয়াছিল এবং তাহাতে পাইয়াছিল খুব জোর জগতের একজন শাসনকর্ত্তা—একজন ব্যক্তি—একজন মনুষ্য মাত্র; হইতে পারে— শামুষের গুণরাশি অনস্ত পরিমাণে বৃদ্ধিত করিয়া তাঁহাতে আরো-পিত হইন্নাছে, কিন্তু কাৰ্য্যতঃ তিনি একটি মনুস্থামাত্ৰ। এই নীমাং<mark>সা</mark> কখনই পূর্ণসত্য হইতে পারে না। খুব জোর আংশিক সত্য <sup>বলিতে</sup>

পার। আমরা মন্থয়দৃষ্টিতে এই জগৎ দেখিতেছি আর আমাদের ক্লশ্বর এই জগতের মানবীয় ব্যাখ্যামাত্র।

मत्न कत, এक ही शक रयन मार्ननिक ও धर्मा छ इरेन-त्म জ্বাংকে তাহার গরুর দৃষ্টিতে দেখিবে, সে এই সমস্তার মীমাংসা করিতে গিয়া গরুর ভাবে ইহার মীমাংসা করিবে, সে যে আমাদের क्षेत्रतक्रे मिथित, जारा नाउ रहेक शाता विजालता यनि बार्निनक रम, जाराजा विफ़ान जगर प्रिथित, जाराजा निकास করিবে, কোন বিড়াল এই জগৎ শাসন করিতেছে। অতএব षामत्रा (मथिराञ्चि, ष्वनं मयस्क प्यामामत्र वार्या भूर्ववाया नरह, আর আমাদের ধারণাও জগতের সর্বাংশস্পর্শী নহে। মানুষ যে ভাবে জগৎ সম্বন্ধে ভয়ানক স্বার্থপর মীমাংসা করে, তাহা গ্রহণ ৰ্বিলে ভ্ৰমে পতিত হইতে হয়। বাহুজগৎ হইতে জগৎসম্বন্ধে যে মীমাংসা লব্ধ হয়, তাহার দোষ এই ষে, আমরা ষে জগৎ দেখি, তাহা আমাদের নিজেদের জগৎমাত্র, সত্য সম্বন্ধে আমাদের <sup>বত</sup>টুকু দৃষ্টি, ততটুকু। প্রকৃত সত্য—সেই পরমার্থ বস্তু কথন ইন্দ্রিগ্রাম্থ হইতে পারে না। কিন্তু আমরা জগৎকে ততটুকুই জানি ब्ल्केक পঞ্চেক্তিয়বিশিষ্ট প্রাণীর দৃষ্টিতে পড়ে। মনে কর, আমা-দের আর একটা ইন্দ্রিয় হইল—তাহা হইলে সমুদয় ব্রন্ধাণ্ড আমাদের ষ্টিতে অবশ্রই আর একরূপ ধারণ করিবে। মনে কর, আমাদের একটী চৌম্বক ইন্দ্রিয় হইল, জগতে হয়ত এমন লক্ষ লক্ষ শক্তি পাছে, যাহা উপলক্ষি করিবার আমাদের কোন ইন্দ্রিয় নাই— उथन (मेरे श्वनित উপनिक्त इरेट्ड नांशिन। जामारमत रेक्टियश्वनि শীশাবদ্ধ—বাস্তবিক অতি সীমাবদ্ধ—আর ঐ সীমার মধ্যেই আমাদের সমৃদর জগৎ অবস্থিত, এবং আমাদের ঈশ্বর আমাদের এই ক্ষুদ্র জগৎসমস্থার মীমাংসা মাত্র। কিন্তু তাহা কথন সমৃদর সমস্থার মীমাংসা হইতে পারে না। ইহাত অসম্ভব ব্যাপার। বথার্থ বলিতে গেলে, উহা কোন মীমাংসাই নহে। কিন্তু মানুষ ত চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী—সে এফ এক মীমাংসা করিতে চায়, যাহাতে জগতের সকল সমস্থার মীমাংসা হইয়া যাইবে।

প্রথমে এমন এক জগৎ আবিদ্ধার কর, এমন এক পদার্থ
আবিদ্ধার কর, যাহা সকল জগতের এক সাধারণ তত্ত্বরূপ—
যাহাকে আমরা ইন্দ্রিরগোচর করিতে পারি বা না পারি, কিছ
যাহাকে যুক্তিবলে সকল জগতের ভিত্তিভূমি, সক্ষল জগতের ভিত্তর
মণিগণমধ্যস্থ স্থত্তব্ররূপ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। বদি
আমরা এমন এক পদার্থ আবিদ্ধার করিতে পারি, যাহাকে ইন্দ্রিরগোচর করিতে না পারিলেও, কেবল অকাট্য যুক্তিবলে উর্দ্ধ অধঃ
মধ্যে সর্বপ্রকার লোকের সাধারণ অধিকার, সর্বপ্রকার অন্তিত্বের
ভিত্তিভূমি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের
সমস্তা কতকটা মীমাংসোল্প হইল বলা যাইতে পারে, স্ক্তরাং
আমাদের দৃষ্টিগোচর এই জ্ঞাত জগৎ হইতে এই মীমাংসা পাইবার
সম্ভাবনা নাই, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত, কারণ, ইহা সমগ্র ভাবের কেবল
অংশবিশেষমাত্র।

অতএব এই সমস্থার মীমাংসার একমাত্র উপায় জগতের অভ্যন্তর-দেশে প্রবেশ। অতি প্রাচীন মননশীল মহাজনেরা ব্ঝিতে পারিয়া-ছিলেন, কেন্দ্র হইতে তাঁহারা যতদূরে যাইতেছেন, ততই সেই

ধ্বধণ্ড বস্তু হইতে পিছাইয়া পড়িতেছেন, আর যতই কেন্দ্রের নিকটবর্জী হইতেছেন, ততই উহার নিকট প্রছিতেছেন। খামরা যতই এই কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হই, ততই আমরা বে সাধারণ ভূমিতে সকলে একত্র হইতে পারি, তাহার নিকট উপস্থিত इरे, बात यठरे উरा रहेटा प्रत मित्रा गारे, उन्हे बागाएनत সহিত অপরের বিশেষ পার্থক্য আরম্ভ হয়। এই বাহুজগৎ সেই কেন্দ্র হইতে অনেক দূরে, অতএব ইহার মধ্যে এমন কোন সাধা-রণ ভূমি থাকিতে পারে না, যেথানে সকল অন্তিত্বসমষ্টির এক সাধারণ মীমাংসা হইতে পারে। যত কিছু ব্যাপার আছে, এই ধ্বাং খুব জোর, তাহার একাংশ মাত্র। আরও কত ব্যাপার রহিরাছে, মনোজগতের ব্যাপার, নৈতিক জগতের ব্যাপার, বুদ্ধি-রাজ্যের ব্যাপার সকল, এইরূপ আরও কত কত ব্যাপার রহি-নাছে। ইহার মধ্যে কেবল একটী মাত্র লইন্না তাহা হইতে সমুদ্র <mark>দ্ব্বংসমস্তার মীমাংসা করা ত অসন্তব। অতএব আমাদিগকে</mark> প্রথমতঃ কোথাও এমন একটা কেব্রু বাহির করিতে হইবে, যাহা ংইতে অন্তান্ত সমুদয় বিভিন্ন লোক উৎপন্ন হইনাছে। তথা হইতে দানরা এই প্রশ্ন মীমাংসার চেষ্টা করিব। ইহাই এখন প্রস্তাবিত বিষয়। সেই কেন্দ্র কোথায় ? উহা আমাদের ভিতরে—এই শাহরের ভিতর বে মানুধ রহিয়াছেন, তিনিই এই কেন্দ্র। গত অন্তরের অন্তরে যাইয়া মহাপুরুষেরা দেখিতে পাইলেন, জীবা-ষার গভীরতম প্রদেশেই সমুদর ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র। যত প্রকার ষত্তিত্ব আছে, সকলেই আসিয়া সেই এক কেন্দ্রে একীভূত হই-জেছ। এখানেই বাস্তবিক সমুদয়ের একটা সাধারণ ভূমি— এখানে দাঁড়াইয়া আমরা একটা সার্বভৌমিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। অতএব কে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই প্রশ্নটীই বড় দার্শনিকযুক্তিসিদ্ধ নহে এবং উহার মীমাংসাও বড় কিছু কাবের নহে।

भूद्य एवं कर्छा भनियम्ब कथा वना हरेबाए, देशक जावा वह অলঙ্কারপূর্ণ। অতি প্রাচীনকালে এক অতিশয় ধনী ছিলে। তিনি এক সময়ে এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহাতে এই নিয়ন ছিল যে, সর্বাস্থ দান করিতে হইবে। এই ব্যক্তির ভিতর বাহির এক ছিল না। তিনি যজ্ঞ করিয়া খুব মান যশ পাইবার ইছা क्तिएजन। এদিকে किन्छ जिनि अमन সকল জिनिय मान क्रिएड-ছিলেন, যাহা ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপ্রোগী= তিনি কতকগুনি জরাজীর্ণ, অর্দ্ধমৃত, বন্ধ্যা, একচকু, খঞ্জ গাভী লইরা তাহাই ব্রহ্মণ-গণকে দান করিতেছিলেন। তাঁহার নচিকেতা নামে এক জন্ধ বয়স্ক পুত্র ছিল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার পিতা ঠিক ঠিক্ তাঁহার ব্রত পালন করিতেছেন না, বরং উহা ভঙ্গই করিতেছেন, অতএব তিনি কি বলিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। ভারত-বর্ষে পিতামাতা প্রত্যক্ষ জীবস্ত দেবতা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন, সম্ভানেরা তাঁহাদের সন্মুখে কিছু বলিতে বা করিতে সাংস পার না, কেবল চুপটা করিরা দাঁড়াইরা থাকে। অতএব সেই বালক পিতার সন্মুখীন হইয়া সাক্ষাৎ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে না পারিয়া তাঁহাকে কেবল মাত্র জিজ্ঞাসিল, 'পিতঃ, আপনি আমার কাহাকে দিবেন ? আপনি ত যজ্ঞে সর্ববিদানের সঙ্কল্প করিয়াছেন। পিতা অতিশয় বিরক্ত হইলেন, বলিলেন, 'ও কি বলিতেছ বংস

পিতা নিজ প্রকে দান করিবে, এ কিরূপ কথা ?' বালকটা বিতীরবার, তৃতীরবার তাঁহাকে এই প্রশ্ন করিলেন—তথন, পিতা কুরু হইরা বালিলেন, 'তোরে যমকে দিব।' তার পর আখ্যারিকা এই—বাসকটা যমের বাড়ী গেল। আদি মানব মৃত হইরা যমদেরতা হন—তিনি স্বর্গে গিরা সমুদর পিতৃগণের শাসনকর্তা হইরাছেন। সাধু ব্যক্তিগণের মৃত্যু হইলে তাঁহারা যাইরা ইহার নিকট জনেক দিন ধরিয়া বাস কবেন। এই যম একজন খুব শুদ্ধস্বভাব, সাধু পুরুষ বলিয়া বর্ণিত। বালকটা যমলোকে গমন করিলেন। দেবতারাও সমরে সময়ে বাড়ী থাকেন না, অতএব ইহাকে তিন দিন তথার তাঁহার অপেক্ষার থাকিতে হইল। চতুর্থ দিনে যম বাড়ী ফিরিলেন।

 Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS জ্ঞানযোগ।

রাছি, বেদের সংহিতাভাগে আমরা কেবল স্বর্গের কথা গাই তথার সকলের জ্যোতির্মার শরীর, তথার তাঁহারা পূর্ব পূর্ব পিতৃ-দিগের সহিত বাস করেন। ক্রমশঃ অগ্রাম্ভ ভাব আসিল, কিয় এ সকল কিছুতেই লোকের প্রাণ সম্পূর্ণ ভৃপ্তি মানিল না। এই স্বর্গ হইতে আরও উচ্চতর কিছুর আবশুক। স্বর্গে বাস এই জগতে বাস হইতে বড় কিছু বিভিন্ন রক্ষের নহে। জ্বোর এক্জন খুব স্বস্থকায় ধনীর জীবন বেরূপ তাহাই—সম্ভোগের জিনিব অপর্য্যাপ্ত আর নীরোগ স্বস্থ বলির্চ শরীর। উহা ত এই জ্বন্ জগতই হইল, না হয় আর একটু উচ্চদরের; আর আমরা পূর্বেই যখন দেথিয়াছি, এই জড়জগৎ পূর্ব্বোক্ত সমস্তার কোন নীমাংসা করিতে পারে না, তখন এই স্বর্গ হইতেই বা উহার কি নীমাংসা श्टेरत ? जाञ्चित यञ्हे अर्रात छेशत अर्ग कन्नना कत ना रकन কিছুতেই সমস্থার প্রকৃত মীমাংস। হইতে পারে না। यह এই জগং ঐ সমস্তার কোন মীমাংসা করিতে না পারিল, তবে এইরপ কতকগুলি জগৎ কিরূপে উহার মীমাংসা করিরে ? কারণ আমাদের শ্বরণ রাথা উচিত, স্থূলভূত প্রাকৃতিক সমুদর ব্যাপারের খতি সামান্ত অংশমাত্র। আমরা যে সকল অগণ্য ঘটনাপুঞ্জ বান্তবিক দেখিয়া থাকি, তাহা ভৌতিক নহে।

আমাদিগের জীবনের প্রত্যেক মুহুর্ত্ত ধরিয়াই দেখ না কেন, কতটা আমাদের চিস্তার ব্যাপার আর কতটাই বা বান্তবিক বাহিরের ঘটনা 

কতটা তুমি কেবল অনুভব কর, আর কতটাই বা বাস্তবিক দর্শন ও স্পর্শ কর 

বা বাস্তবিক দর্শন ও স্পর্শ কর 

কেবল বেগেই চলিতেছে — ইহার কার্য্যক্ষেত্রও কি বিস্তৃত—কিন্তু ইহাতে

মানসিক ঘটনাবলির তুলনায় ইক্রিয়গ্রাহ্থ ব্যাপারসমূহ কি সামান্ত। वर्गवारमत व्यम এই या. উহা वरन, आमारमत जीवन ও जीवरनत বটনাবলি কেবল রূপর্মগদ্মস্পর্শনন্দের মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্তু এই মূর্নে যেখানে জ্যোতির্মায় দেহ পাইবার কথা অধিকাংশ লোকের তপ্তি হইল না। তথাপি এখানে নচিকেতা স্বৰ্গপ্ৰাপক যজ্ঞ-সম্মীয় জ্ঞান দিতীয় বরের দারা প্রার্থনা করিতেছেন। প্রাচীন ভাগে আছে, দেবতারা বজ্ঞদারা সন্তুষ্ট হইয়া লোককে স্বর্গে ন্ট্রা বান। সকল ধর্ম আলোচনা করিলে নিঃসংশরিতভাবে এই দিৱান্ত লব্ধ হয় যে, যাহা কিছু প্ৰাচীন, তাহাই কালে পবিত্ৰব্নপে পরিণত হইয়া থাকে। আমাদের পিতৃপুরুষেরা ভূর্জ্জত্বকে লিখিতেন অবশেষে তাঁহারা কাঁগজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিখিলেন, কিন্তু একণেও ভূর্জত্বক্ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। প্রায় ১০১০ गस्य वर्ष भृत्वि जामारमज भृव्विभूकत्यज्ञा त्य कार्छ कार्छ वर्षन किन्नु ষণ্ণি উৎপাদন করিতেন, সেই প্রণালী আজও বর্তমান। যজ্ঞের मनः बना कान अनानी ए अधि छ १ भाषन कतिल हिन्द ना। এসিয়াবাসী আর্য্যগণের আর এক শাখা সম্বন্ধেও তদ্ধপ। গাহাদের বর্ত্তমান বংশধরগণ বৈত্যতাগ্নি ধরিয়া তাহা রক্ষা করিতে णन वारम। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে, ইহারা পূর্বে এইরূপে ষ্মি সংগ্রহ করিত; ক্রমে ইহারা ছ্থানি কাষ্ঠ বসিয়া অগ্নি উৎ-পাদন করিতে শিথিল; পরে যথন অগ্নি উৎপাদন করিবার অস্তান্ত উপায় শিথিল, তখনও প্রথমোক্ত উপায়গুলি তাহারা ত্যাগ করিল <sup>না।</sup> সেগুলি পবিত্র আচার হইরা দাঁড়াইল।

এখন তাহারা কাগজে লিখিয়া থাকে, কিন্তু পার্চনেন্টে নেগ তাহাদের চক্ষে মহা পবিত্র আচার বলিয়া পরিগণিত। এইক্রপ সকল জাতির সম্বন্ধেই। এক্ষণে যে আচারকে গুদ্ধাচার বিনয় বিবেচনা করিতেছ, তাহা প্রাচীন প্রথামাত্র। এই মজগুণিঃ দেইরূপ প্রাচীন প্রথামাত্র ছিল। কালক্রমে যথন লোকে পূর্ন্ধা-পেক্ষা উত্তম প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল, তথন তাহাদের ধারণা সকল পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইল কিন্তু ঐ প্রাচীন প্রথাগুলি রহিয়া গেল। সমমে সময়ে ঐ গুলির অনুষ্ঠান হইড— উহারা পবিত্র আচার বলিয়া পরিগণিত হইত। তৎপরে একদল লোক এই ষজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিলেন। ইহারাই পুরোহিত। ইহারা যক্ত সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করিতে লাগিলেন—যক্তই তাঁহাদের যথাসর্বস্থ হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহাদের এই ধারণা তথন বদ্ধমূল হইল—দেবতারা যজ্ঞের গন্ধ আত্রাণ করিতে আদেন—যজ্ঞের শক্তিতে জগতে সবই হইতে পারে। বদি নির্দিষ্টসংখ্যক আছডি দেওয়া যায়, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ স্তোত্র গীত হয়, বিশেষাকৃতি বিশিষ্ট কতকগুলি বেদী প্রস্তুত হয়, তবে দেবতারা সব করিছে পারেন, প্রভৃতি মতবাদের সৃষ্টি হুইল। নচিকেতা এই জ্ঞুই দিতীয়বরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিরূপ যজের দারা স্বর্গপ্রাপ্তি হইতে পারে।

তারপর নচিকেতা তৃতীয় বর প্রার্থনা করিলেন, আর এ<sup>থান</sup> হইতেই প্রকৃত উপনিষদের আরম্ভ। নচিকেতা বলিলেন, '<sup>কেহ</sup> কেহ বলেন, মৃত্যুর পর আত্মা থাকে, কেহ কেহ বলেন, <sup>থাকে</sup>না, আপনি আমাকে এই বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব বুঝাইয়া দিন।'

মুম ভীত হইলেন। তিনি পরম আনন্দের সহিত নচিকেতার প্রথমোক্ত বরন্বর পূর্ণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি বলিলেন, প্রাচীনকালে দেবতারা এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন। এই স্কুম ধর্ম স্থবিজ্ঞের নহে। হে নচিকেতঃ, তুমি অন্য কোন বর প্রার্থনা কর, আমাকে এ বিষয়ে আর অন্থুরোধ করিও না— আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

নচিকেতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি কহিলেন, "হে মৃত্যো, স্থনা বায়—দেবতারাও এ বিষয়ে সংশয় করিয়াছিলেন, আর ইহা বুঝাও সহজ ব্যাপার নহে, সত্য বটে, কিন্তু আমি তোমার স্থায় এ বিষয়ের বক্তাও পাইব না, আর এই বরের তুল্য অন্য বরও নাই।"

য়ন বলিলেন, "শতায়ু পুত্র পৌত্র, বহু পশু, হস্তী, স্বর্ণ, অশ্ব প্রার্থনা কর। এই পৃথিবীর উপরে রাজত্ব কর এবং ষতদিন তুমি বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা কর, ততদিন বাঁচিয়া থাক। অস্ত কোন বর যদি তুমি ইহার তুল্য মনে কর, তবে তাহাও প্রার্থনা কর, অথবা অর্থ এবং দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা কর। অথবা হে নচিকেতঃ, তুমি বিস্তৃত পৃথিবীমগুলে রাজত্ব কর, আমি তোমাকে সর্ব্বপ্রকার কাম্যবস্তুর ভাগী করিব। পৃথিবীতে যে যে কাম্যবস্তুলাভ ফুর্লভ, তাহা প্রার্থনা কর; এই রথাধিরুঢ়া গীতবাদিত্রবিশারদা রম্ণী-গণকে মাহুবে লাভ করিতে পারে না। হে নচিকেতঃ, আমার প্রদত্ত এই সকল কামিনীগণ তোমার সেবা করুক, কিন্তু তুমি মৃত্যু-সমৃদ্ধে ভিজ্ঞাসা করিও না।"

निर्दिक्छ। विनित्नन, "এ সকল वस्त्र क्विन क्वित्नित्र अना—

O Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
ভানবোগ।

ইহারা ইন্সিরের তেজ হরণ করে। অতি দীর্ঘ জীবনও অনন্ত কালের তুলনার বাস্তবিক অতি অল্প। অতএব এই হন্তাপ রধ গীতবাদ্য তোমারই থাকুক। মানুষ বিত্তদারা তৃপ্ত হইতে পারে না। তোমাকে যখন দেখিতে হইবে, তখন আমরা বিত্ত চিরকানের জন্ম কি করিয়া রক্ষা করিব ? তুমি যত দিন ইচ্ছা করিব, আমরা ততদিনই জীবিত থাকিব। আমি যে বর প্রার্থনা করিয়াছি তাহাই আমার বরণীয়।"

যম এতক্ষণে সম্ভষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন, "পরম কলাণ (শ্রেরঃ) ও আপাতরম্য ভোগ (প্রেরঃ) এই ছইটীর বিভিন্ন উদ্দেশ্য—ইহারা উভরেই নাত্মবকে বন্ধ করে। যিনি ভাহার মধ্যে শ্রেরকে গ্রহণ করেন, তাঁহার কল্যাণ হয়, জার যে আপাতরম্য ভোগ গ্রহণ করে, সে লুক্ষাভ্রষ্ট হয়। এই শ্রের ও প্রের উভরই নাত্মবের নিকট উপস্থিত হয়। জানী ব্যক্তি উভরকে বিচার করিয় একটীকে অপরটী হইতে পৃথক্ করিয়া জানেন। তিনি শ্রেরকে প্রের হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করেন, কিন্তু অজ্ঞানী ব্যক্তি নিম্ব দেহের স্থাবের জন্ম প্রেরকেই গ্রহণ করে। হে নচিকেতঃ, ত্রিক আপাত্রম্য বিষয়সকলের নশ্বরতা চিন্তা করিয়া উহাদিগকে পরিজ্ঞাগ করিয়াছ।' এই সকল কথা বলিয়া নচিকেতাকে প্রেশমাকরিয়া অবশেষে যম তাঁহাকে পরম তত্ত্বের উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

এক্ষণে আমরা বৈদিক বৈরাগ্য ও নীতির খুব উন্নত ধারণা এই প্রাপ্ত হইলাম যে যতদিন না মান্তবের ভোগবাসনা আগ হইতেছে, ততদিন তাহার হৃদরে সত্যজ্যোতির প্রকাশ হুইবে না। যতদিন এই সকল বৃথা বিষয়-বাসনা তুমুল কোলাহল করিতেছে, যতদিন উহারা প্রতিমূহুর্ত্তে আমাদিগকে বেন বাহিরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে—লইয়া গিয়া আমাদিগকে বাহ্ প্রত্যেক বস্তুর, এক বিন্দু রূপের; এক বিন্দু আস্বাদের, এক বিন্দু স্পর্শের দাস করিতেছে, ততদিন আমরা যতই আমাদের জ্ঞানের গরিমা করি না কেন, সত্য কিরূপে আমাদের হৃদরে প্রকাশিত ইইবে?

য়ন বলিতেছেন, "যে আত্মার সম্বন্ধে, যে পরলোকতত্ত্বসম্বন্ধে তুমি প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা বিত্তমোহে মৃঢ় বালকের হৃদরে প্রতিভাত হয় না। এই জগতেরই অস্তিত্ব আছে, পরলোকের অন্তিত্ব নাই, এরপ চিন্তা করিয়া তাহারা পুনঃ পুনঃ আমার বশে আসে।"

আবার এই সত্য ব্ঝাও বড় কঠিন। অনেকে ক্রমাগত এই
বিষয় শুনিয়াও ব্ঝিতে পারে না, এ বিষয়ের বক্তাও আশ্চর্য্য হওয়া
আবশ্রক, শোতাও আশ্চর্য্য হওয়া আবশ্রক। শুরুরও অন্তত্ত
শক্তিসম্পন্ন হওয়া আবশ্রক, শিয়েরও তাহাই হওয়া আবশ্যক।
ননকে আবার বুথা তর্কের দারা চঞ্চল করা উচিত নহে। কারণ,
গরমার্থতর তর্কের বিষয় নহে, প্রত্যক্ষের বিষয়। আমরা বরাবর
ন্তানিয় আদিতেছি, প্রত্যেক ধর্ম্মেরই একটা অঙ্গ আছে, যাহাতে
বিশ্বাসের উপর খুব ঝোঁক দেয়। আমরা অন্ধবিশ্বাস করিতে
ক্রিলা পাইয়াছি। অবশ্য এই অন্ধবিশ্বাস যে মন্দ জিনিয়, তাহাতে
ক্রোন সংশন্ত নাই, কিন্তু এই অন্ধবিশ্বাস ব্যাপারটীকে একট্ট
জাইয়া ব্ঝিলে দেখিব, ইহার পশ্চাতে একটা মহান্ সত্য

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে। বাহারা অন্ধবিশ্বাসের কথা বলে, তাহাদের বান্তবিক্ উদ্দেশ্য এই অপরোক্ষাত্মভূতি—আমরা এক্ষণে বাহার আলোচনা করিতেছি। ননকে বুথা তর্কের দ্বারা চঞ্চল করিলে চলিবে না, কারণ, তর্কে কথন ঈশ্বরলাভ হয় না। ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয়, তর্কের বিষয় নহেন। সমুদর তর্কই কতকগুলি সিদ্ধান্তের উপর স্থাপিত। এই সিদ্ধান্তগুলি ব্যতীত তর্ক হইতেই পারে না। আমরা পূর্বেই বাহা স্থানিশ্চিতরূপে প্রত্যক্ষ করিরাছি, এমন কতক-গুলি বিষয়ের মধ্যে তুলনার প্রণালীকে বুক্তি কহে। এই স্থানিশ্চত প্রত্যক্ষ বিষয়গুলি না থাকিলে বুক্তি চলিতেই পারে না। বাহুজ্গৎ সম্বন্ধে বিদি ইহা সত্য হয়, তবে অন্তর্জ্জগৎ সম্বন্ধেই রা তাহা না

আমরা পুনঃ পুনঃ এই ভ্রমে পড়িয়া থাকি আমরা জানি বহির্নিবয় সমৃদয়ই প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে। বহির্নিবয় বয়ে বিশ্বাস করিয়া লইতে বলে না বা উহাদের মধ্যে সম্বন্ধবিয়য় নিয়য়াবলী কোন যুক্তির উপর নির্ভর করে না, কিন্তু প্রত্যক্ষায়ভূতির দ্বারা উহারা লব্ধ হয়। আবার সমৃদয় তর্কই কতকগুলি প্রত্যক্ষায়ভূতির দ্বারা উহারা লব্ধ হয়। আবার সমৃদয় তর্কই কতকগুলি প্রত্যক্ষায়ভূতির উপর স্থাপিত। রসায়নবিৎ কতকগুলি দ্রব্য লইনেন্তাহাই হইতে আর কতকগুলি দ্রব্য উৎপয় হইল। ইয়া এয়য়য়াবটনা। আমরা উহা স্পষ্ট দেখি, প্রত্যক্ষ করি এবং উহাকে ভিত্তিকরিয়া রসায়নের সমৃদয় বিচার করিয়া থাকি। পদার্থতবর্ষো গণও তাহাই করিয়া থাকেন—সকল বিজ্ঞান সম্বন্ধেই এইয়য়া সর্বপ্রকার জ্ঞানই কতকগুলি প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত। তাহাদের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা বিচার যুক্তি করিয়া থাকি। কিন্তু

, জাশ্চর্যোর বিষয়, অধিকাংশ লোক, বিশেষতঃ বর্ত্তনানকালে, ভাবিয়া ধাকে, ধর্মতত্ত্বে কিছু প্রত্যক্ষ করিবার নাই—যদি কিছু ধর্মতত্ত্ব নাভ করিতে হয়, তবে তাহা বাহিরের বুথা তর্কের দারাই লাভ ক্রিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিক ধর্ম্ম কথার ব্যাপার নহে—প্রত্যক্ষের বিষয়। আমাদিগকে আমাদের আত্মার ভিতরে অয়েষণ করিয়া দেখিতে হইবে, সেথানে কি আছে। আমাদিগকে উহা বুঝিতে হুইবে, আর বাহা বুঝিব, তাহা সাক্ষাৎ করিতে হুইবে। ইহাই ৰ্শ্ন। ষতই চীৎকার কর না কেন, তাহা ধর্ম নহে। অতএব একজন ঈশ্বর আছেন কি না, তাহা বুথা তর্কের দারা প্রমাণিত **रहेवांत्र नरह, कांत्रव, यूक्टि छेल्डामिटकटे मगान।** किन्न यमि धक्कन দ্বর থাকেন, তিনি আমাদের অন্তরে আছেন। তুমি কি কখন গাঁহাকে দেখিরাছ ? ইহাই প্রশ্ন। যেমন জগতের অন্তিত্ব আছে कि ना- এই প্রশ্ন এখনও মীমাংসিত হয় নাই, প্রত্যক্ষবাদী ও বিজ্ঞানবাদীদের (Idealists) তর্ক অনস্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে এইব্নপ তর্ক চলিতেছে সত্য, কিন্তু আমর। জানি জগৎ রহিরাছে উহা চলিয়াছে। আমরা কেবল এক শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়া এই তর্ক করিয়া থাকি। আমাদের জীবনের অক্তান্ত সকল প্রশ্ন স্বন্ধেও তাহাই—আমাদিগকে প্রত্যক্ষামুভূতি লাভ করিতে হইবে। নেমন বছির্ক্কিজ্ঞানে, তেমনি-পরমার্থবিজ্ঞানেও আমাদিগকে কতক-ন্ধনি পারমার্থিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। তাহারই উপর পর্ম স্থাপিত হইবে। অবশ্য কোন ধর্ম্মের যে কোন মতই হউক না গ্রান্তই বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে, এই অযৌক্তিক দাবিতে <sup>কোন</sup> আস্থা করা বাইতে পারে না ; উহা মুর্যামনের অবনতি-

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধক। যে ব্যক্তি তোমাকে সকল বিষয় বিশ্বাস করিতে ব্লে সে নিজেকেও অবনত করে, আর তুমি বদি তাহার কথার বিধান কর, তোমাকেও অবনত করে। জগতের সাধুপুরুষগণের আমা-দিগকে কেবল এইটুকু বলিবার অধিকার আছে বে, তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের মনকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন আর কতকগুনি সত্য পাইরাছেন, আমরাও প্ররূপ করিলে, তবে আমরা উহা বিশাস করিব তাহার পূর্বে নহে। ধর্মের মোট কথাটাই এই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দেখিবে, যাহারা ধর্মের বিরুদ্ধে তর্ক করে, তাহা-দের মধ্যে শতকরা নিরনব্বই জন, তাহাদের মনকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখে নাই, তাহারা সত্য লাভ করিবার চেষ্টা করে নাই। জত্ত্ব ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তাহাদের যুক্তির কোন মূল্য নাই। यদি কোন অর ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলে 'তোমরা, যাহারা স্থর্যের অন্তিমে বিধানী मकराने बारा,' তাহার कथात यত টুকু মূল্য; ইহাদের क्षात्र । ততটুকু মূল্য। অতএব বাহারা নিজেদের মন বিশ্লেষণ করে নাই, অথচ ধর্মকে একেবারে উড়াইয়া দিতে, লোপ করিতে অগ্রসর, তাহাদের কথায় আমাদের কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন করিবার আবশ্যকতা নাই।

এই বিষয়টী বিশেষ করিয়া বুঝা এবং অপরোক্ষায়ভূতির তাব সর্বাদা মনে জাগরুক রাখা উচিত। ধর্ম্ম লইয়া এই সকল গওগোন মারামারি, বিবাদ বিসম্বাদ তথনই চলিয়া যাইবে, বথনই আমরা ব্বিব, ধর্ম্ম গ্রন্থবিশেষে বা মন্দির বিশেষে আবদ্ধ নহে, অথবা ইন্তির, দারাও উহার অন্তভূতি সম্ভব নহে। ইহা অতীন্তির তবের অপরোক্ষান্তভূতি। যে ব্যক্তি বাস্তবিক ঈশ্বর এবং আশ্বা উপনিধি ্রুরিরাছেন, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক ; আর এই প্রত্যক্ষান্তভূতি-বিহীন হইলে উক্ততন ধর্মশাস্ত্রবিং, যিনি অনুর্গল ধর্মবক্তৃতা ক্রিতে পারেন, তাঁহার সহিত অতি সামান্য অজ জড়বাদীর কোন প্রভেদ নাই। আমরা সকলেই নাস্তিক, আমরা তাহা মানিয়া नरे ना त्कन ? त्करन विठात्र भूर्विक अर्त्मत मजामकरन मन्निजनान ৰুরিলে ধার্মিক হওয়া যায় না। একজন ঐশ্চিয়ান বা মুসলমান অধবা অন্ত কোন ধর্মাবলম্বীর কথা ধর। খ্রীষ্টের সেই পর্বতে शासीशामनातित कथा गत्न कत्। य कान वास्ति के छेशामन কার্য্যে পালন করে, সে তৎক্ষণাৎ দেবতা হইরা যায়, সিদ্ধ হইরা <del>যায়, তথাপি কথিত হইয়া থাকে, পৃথিবীতে এত কোটি খ্রীশ্চিয়ান</del> খাছে। তুমি কি বলিতে চাও, ইহারা সকলেই খ্রীশ্চিয়ান ? ৰাম্ববিক ইহার অর্থ এই, ইহারা কোন না কোন সময়ে এই উপদেশামুষায়ী কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতে পারে। ছকোট ণোকের ভিতর একটা প্রকৃত খ্রীশ্চিয়ান আছে কিনা সন্দেহ।

ভারতবর্ষেও এইরূপ কথিত হইরা থাকে, ত্রিশকোটি বৈদান্তিক আছেন। বদি প্রত্যক্ষান্তভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি সহস্রে একজনও ধাকিতেন, তবে এই জগৎ পাঁচ মিনিটে আর এক আকার ধারণ করিত। আমরা সকলেই নাস্তিক, কিন্তু যে ব্যক্তি উহা ম্পষ্ট শীকার করিতে বার, আমরা তাহার সহিতই বিবাদে প্রবৃত্ত হইরা ধাঁকি। আমরা সকলেই অন্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছি। ধর্ম্ম আমাদের কাছে বেন কিছুই নয়, কেবল বিচারলক কতকগুলি শতের অন্ধনোদন মাত্র, কেবল কথার কথা—অমুক বেশ ভাল বিনিতে কহিতে পারে, অমুক পারে না! ইহাই আমাদের ধর্ম—

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শেশ যোজনা করিবার স্থন্দর কৌশল, আলফারিক বর্ণনার ক্ষ্যা, নানাপ্রকারে শাস্ত্রের শ্লোক ব্যাখ্যা, এইসকল কেবল পণ্ডিতদের, আনোদের নিমিত্ত—ধর্মার্থে নহে।" যথনই আমাদের আত্মার এই প্রত্যক্ষান্তভূতি আরম্ভ হইবে, তথনই ধর্ম আরম্ভ হইবে। जयनहे जूमि शार्मिक हहेरत अतः जयनहे, रक्तन जयनहे, रेनेजिक জীবনও আরম্ভ হইবে। আমরা এক্ষণে রাস্তার পশুদের অপেকাও বড় অধিক নীতিপরায়ণ নই। আমরা এখন কেবল সমাজের শাসনভয়েই বড় উচ্চবাচ্য করি না। যদি সমাজ আজ বলেন, চুরি করিলে আর শান্তি হইবে না, আমরা অমনি অপরের সম্পত্তি रत गार्थ राज रहेवा त्मी ज़ारेर । जामात्मत मळतिल रहेरात कावन পুলিশ। সামাজিক প্রতিপত্তিলোপের আশস্কাই আমাদের নীতিপরায়ণ হইবার অনেকটা কারণ, আর বাস্তবিক আমরা পশুগণ হইতে খুব অল্পই উন্নত। আমরা যখন নিজ নিজ গৃহের ় কৈভত কোণে বদিয়া নিজের অন্তরটার ভিতরে অন্তুদদ্ধান করি, তথনই ব্ঝিতে পারি, একথা কতদূর সত্য। অতএব আইন আমরা এই কপটতা ত্যাগ করি। আইদ স্বীকার করি, আমরা ধার্ম্মিক নই এবং অপরের প্রতি ঘুণা করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই। আমাদের সকলের মধ্যে বাস্তবিক ভাতৃসম্ম আর আমাদের ধর্মের প্রত্যক্ষামূভূতি হইলেই আমরা নীতিপরারণ হইবার আশা করিতে পারি।

ননে কর তুমি কোন দেশ দেখিয়াছ। কোন ব্যক্তি তোমার কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু তুমি আপনার অন্তরের অন্তরে কখন একথা বলিতে পারিবে না যে, তুমি সেই াদে বেথ নাই। অবশ্র, অতিরিক্ত শারীরিক বলপ্ররোগ করিলে তুমি মুখে বলিতে পার বটে, আমি সেই দেশ দেখি নাই, কিন্তু তুমি মনে মনে জানিতেছ, তুমি তাহা দেখিয়াছ। বাহুজগৎকে তুমি যেরপ প্রত্যক্ষ কর, যখন তাহা অপেক্ষাও উজ্জ্বলভারে ধর্ম ও ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হইবে, তখন কিছুতেই তোমার বিশ্বাসকে নাই করিতে পারিবে না। তখনই প্রকৃত বিশ্বাসের আরম্ভ হইবে। বাইবেলের কথা 'যাহার এক সর্বপ পরিমাণ বিশ্বাস থাকে, সে পাহাড়কে সরিয়া যাইতে বলিলে পাহাড়টা তাহার কথা ভনিবে,' এ কথার তাৎপর্যাই এই। তখন তুমি স্বয়ং সত্যস্বরূপ হইয়া গিয়াছ বলিয়াই সত্যক্ক জানিতে পারিবে—কেবল বিচারপূর্ব্বক সত্যে সম্বতি দেওরাতে কোন লাভ নাই।

একমাত্র কথা এই, প্রত্যক্ষ হইরাছে কি ? বেদান্তের ইহাই

মৃনকথা—ধর্মের সাক্ষাৎ কর—কেবল কথার কিছু হইবে না;

কিন্তু সাক্ষাৎকার করা বড় কঠিন। যিনি পরমাণ্র অভ্যন্তরে

মতি গুহুভাবে অবস্থান করিতেছেন, সেই পুরাণ পুরুষ, তিনি

প্রত্যেক মানবহাদরের গুহুতম প্রদেশে অবস্থান করিতেছেন,

সাধ্পণ তাঁহাকে অন্তদ্দ ষ্টি হারা উপলব্ধি করিরাছেন এবং তথনই

তাঁহারা মুথ তুঃখ উভরেরই পারে গিরাছেন, আমরা বাহাকে

মর্ম বিলি, আমরা যাহাকে অধর্ম বিলি, গুভাগুভ সকল কর্ম্ম, সং

মসং, সকলেরই পারে গিরাছেন—যিনি তাঁহাকে দেখিরাছেন,

তিনিই বর্থার্থ সত্য দর্শন করিরাছেন। কিন্তু তাহা হইলে মর্কের

কথা কি হইল ? ম্বর্গ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এই বে,—উহা

ছংগশ্ভ মুখ। অর্থাৎ আমরা চাই—সংসারের সব মুখগুলি,

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহার হঃখগুলিকে কেবল বাদ দিতে চাই। অবশু ইহা অভি ত স্থানর ধারণা বটে, ইহা স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐ ধারণাটী একেবারে আগাগোড়াই ভ্রমাত্মক, কারণ পূর্ণ স্থথ বা পূর্ণ হঃথ বলিয়া কোন জিনিষ নাই।

त्तारम अक्जन थूव धनी वाक्कि ছिल्लन। जिनि अक्लिन জানিলেন, তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে দশ লক্ষ পাউও মাত্র অবশিষ্ট আছে। গুনিরাই তিনি বলিলেন, 'তবে আমি কাল কি করিব ৫' বলিয়াই তৎক্ষণাং আত্মহত্যা করিলেন। দশ লক্ষ পাউও তাঁহার পক্ষে দারিত্র্য, কিন্তু আমার পক্ষে নহে। উহা আমার দারা জীবনের আবশুকেরও অতিরিক্ত। বাস্তবিক স্থুখই বা কি, জার ত্বঃখই বা কি ? উহারা ক্রমাগত বিভিন্নরূপ ধারণ করিতেছে। আমি যথন অতি শিশু ছিলাম, আমার মনে হইত, গাড়ী হাঁকাইতে পারিলে আমি স্থথের পরাকাষ্ঠা লাভ করিব। এখন আমার তাহা মনে হয় না। এখন তুমি কোন্ স্থখকে ধরিয়া থাকিবে? এইটী আমাদের বিশেষ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। আর **এই कूमश्कांतरे आगांत्मत अत्नक विनास पूरः। প্রত্যেকের** স্থের ধারণা ভিন্ন ভিন্ন। আমি একটা লোককে দেখিয়াছি দে প্রতিদিন রাশখানেক আফিম না খাইলে স্থী হয় না। হয়ত ভাবিবে, স্বর্গের মাটি সব আফিমনির্দ্মিত। কিন্তু আমার পক্ষে সে স্বর্গ বড় স্থবিধাকর হইবে না। আমরা পুন:পুন: আরবী কবিতায় পাঠ করিয়া থাকি, স্বর্গ নানা মনোহর উভানে পূর্ণ, ভাহার নিম্ন দিয়া নদীসকল প্রবাহিত হইতেছে। আমি আমার জীবনের অধিকাংশ এমন এক দেশে বাস করিয়াছি, ষেধানে

ৰুত্তন্ত অধিক জল, অনেক গ্রাম এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তি প্রতি বর্ষে অতিরিক্ত জলপ্লাবনে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতএব আমার স্বর্গ निम्नाति नही थ्यार युक डिकान भूर्व रहेल हिलाद ना ; जामात अर्थ ত্তমভূনিপূর্ণ অধিকবর্ষাশূন্য হওয়া আবশুক। আমাদের জীবন স্থক্তেও তজ্রপ, আমাদের স্থথের ধারণা ক্রমাগত বদলাইতেছে। बुदक यि चर्लात थात्र भा कितिए यात्र, ज्ञात जारात कन्ननाम छेरा পরমা স্থন্দরী স্ত্রীগণের দারা পূর্ণ হওরা আবগুক। সেই ব্যক্তিই খাবার বৃদ্ধ হইলে তাহার আর স্ত্রীর আবশুকতা থাকিবে না। বিমাদের প্রয়োজনই আমাদের স্বর্গের নির্মাতা আর আমাদের গুরোজনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বর্গও বিভিন্নরূপ ধারণ করে। যদি আমরা এমন এক স্বর্গে যাই, যেখানে অনুন্ত ইন্দ্রিয়ম্বধ লাভ হইবে, সেথানে আমাদের বিশেষ উন্নতি কিছুই <u> ইইবে না—বাহারা বিষয়ভোগকেই জীবনের একনাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া</u> বিকেনা করে, তাহারাই এইরূপ স্বর্গ প্রার্থনা করিয়া থাকে। <sup>ইহা</sup> বাতবিক মঙ্গলকর না হইয়া মহা অমঙ্গলকর হইবে। এই কি খানাদের চরম গতি ? একটু হাসিকামা, তার পর কুকুরের ন্যায় গুড়া ? যথন এই সকল বিষয়ভোগের প্রার্থনা কর, তথন তোমরা শানবন্ধাতির যে কি ঘোর অমঙ্গল কামনা করিতেছে, তাহা জান ন। বাস্তবিক ঐহিক স্থখভোগের কামনা করিয়া তুমি তাহাই ক্রিভেছ, কারণ, তুমি জান না, প্রক্বত আনন্দ কি। বাস্তবিক, দর্শনশাস্ত্রে আনন্দ ত্যাগ করিতে উপদেশ দেয় না, প্রকৃত আনন্দ <sup>कि</sup>, তাহাই শিক্ষা দেয়। নরওয়েবাসীদের স্বর্গ সম্বন্ধে ধারণা এই বে, উহা একটা ভয়ানক য়য়ড়য়েত্র—সেখানে সকলে ওডিনঃ Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(Woden) দেবতার সম্মুখে উপবেশন করিয়া থাকে। কিয়ংকাল পরে বন্যবরাহশীকার আরম্ভ হয়। পরে তাহারা আপনারাই যুদ্ধ করে ও পরম্পরকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলে। কিন্তু এক্কণ যুদ্ধের থানিকক্ষণ পরেই কোন না কোনরূপে ইহাদের ক্ষতস্কন আরোগ্য হইরা বায়—তাহারা তথন একটা হলে (hall) গিরা দেই বরাহের মাংস দগ্ধ করিয়া ভোজন ও আমোদ প্রমোদ করিতে থাকে। তার পর দিন আবার সেই বরাহটী জীবিত হয়, জাবার সেইরূপ শীকারাদি হইয়া থাকে। এ আমাদের ধারণারই অনুরূপ, তবে আমাদের ধারণাটী না হয় একটু চাকচিক্যশালী। আনরা সকলেই এইরূপ শূকরশীকার করিতে ভালবাসি—আমরা এমন একস্থানে বাইতে চাহি, বেখানে এই ভোগ পূর্ণমাত্রায় জমাগত চলিবে, यেमन के नज्ञ अरख्ञवांत्रीजा कन्नना करज य, याशाजा वर्षा गाज, তাহারা প্রতিদিন বন্যশূকর শীকার করিয়া উহা থাইয়া থাকে আবার পরদিন উহা পুনরায় বাঁচিয়া উঠে।

দর্শনশাস্ত্রের মতে নিরপেক্ষ অপরিণামী আনন্দ বলিয়া ছিনিদ আছে,স্থতরাং আমরা সাধারণতঃ যে এহিক স্থুখভোগ করিয়া থাকি, ভাহার সঙ্গে এ স্থুখের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু আনান্দকর আছে, কেবল প্রমাণ করেন যে, এই জগতে যাহা কিছু আনন্দকর আছে, ভাহা সেই প্রক্বত আনন্দের অংশমাত্র, কারণ, সেই ব্রন্ধানন্দরই বাস্তবিক অস্তিত্ব আছে। আমরা প্রতি মুহুর্ত্তেই সেই ব্রন্ধানন্দ উপভোগ করিতেছি, কিন্তু উহাকে ব্রন্ধানন্দ বলিয়া জানি না। যেথানেই দেখিবে, কোনরূপ আনন্দ, এমন কি, চোরের চোর্যা কার্য্যেও যে আনন্দ, ভাহাও বাস্তবিক সেই পূর্ণানন্দ কেবল , छ। কতকগুলি বাহ্নবস্তুর সংস্পর্শে মলিন হইরাছে মাত্র। সমূহর ঐহিক স্থথভোগ ত্যাগ করিতে হইবে। উহা ত্যাগ क्रिलिहे श्रुकुछ जानत्म्त्र माक्नांदकांत्र लाख इहेर्द। श्रिथसः জ্ঞান মিথ্যা সমুদর ত্যাগ করিতে হইবে, তবেই সত্যের প্রকাশ হ্ইবে। যথন আমরা সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধরিতে পারিব, তখন প্রথমে আমরা যাহা কিছু ত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহাই আর এক-ব্লুপ ধারণ করিবে, নূতন আকারে প্রতিভাত হইবে, তখন সমু-मन्द्र—मन्मन बक्ता ७२ — बक्तमन्न रहेना योहेत्व । ज्थन मन्मनन्द्रे — উন্নতভাব ধারণ করিবে, তথন আমরা সমুদয় পদার্থকে নৃতন षाলাকে বুঝিব। কিন্তু প্রথমে আমাদিগকে সেইগুলি ত্যাগ করিতে **হ**ইবেই; পরে সত্যের অন্ততঃ এক বিন্দু আভাস পাইলে আবার তাহাদিগকে গ্রহণ করিব, কিন্তু অন্যরূপে—ব্রহ্মাকারে পরিণত-রূপে। অতএব আমাদিগকে স্থুখ হুংখ সব ত্যাগ করিতে হুইবে। এগুলি সেই প্রকৃত বস্তুর, তাহাকে স্থখই বল আর হঃখই বল, বিভিন্ন ক্রমমাত্র। 'বেদ সকল বাঁহাকে ঘোষণা করেন, সকল প্রকার তপস্তা যাঁহার প্রাপ্তির নিমিত্ত অন্তুঠিত হয়, যাঁহাকে লাভ ৰবিবার জন্য লোকে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করে, আমি সজ্জেপে তাঁহার সম্বন্ধে তোমায় বলিব, তিনি ওঁ।' বেদে এই ওঁকারের ষতিশন্ন মহিমা ও পবিত্রতা ব্যাখ্যাত আছে।

এক্ষণে যম নাচিকেতার প্রশ্ন—মান্তবের মৃত্যুর পর তাহার কি অবস্থা হয়,—তাহার উত্তর দিতেছেন। "সদাচৈতন্যবান আত্মা ক্থন মরেন না, কথনও জন্মানও না, ইনি কোন কিছু হইতে উৎপন্ন Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
ভানুবোগ ৷

ছিল না; ইনি অজ, নিত্য, শাখত ও পুরাণ। দেহ নষ্ট হইলেও इनि नष्टे इन ना । इस्ता यिन मत्न करतन, आमि कोशांकि इनन করিতে পারি, অথবা হত ব্যক্তি যদি মনে করেন, আমি হত হইলাম, তবে উভন্নকেই সত্যসম্বন্ধে অনভিক্ত বুঝিতে হইবে। জাত্মা কাহাকেও হননও করেন না অথবা স্বয়ং হতও হন না।" এ ত ভয়ানক কথা দাঁড়াইল। প্রথম শ্লোকে আত্মার বিশেষণ 'সদা চৈতগ্রবান্' শব্দটীর উপর বিশেষ লক্ষ্য কর। ক্রমণঃ দেখিবে, বেদান্তের প্রকৃত মত এই যে, সমুদর জ্ঞান, সমুদর পবি-ত্রতা, প্রথম হইতেই আত্মায় অবস্থিত, কোথাও হয়ত উহার বেশী প্রকাশ, কোথাও বা কম প্রকাশ। এই মাত্র প্রভেদ। শান্তবের সহিত শান্তবের অথবা এই ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন বস্তুর পার্থক্য, প্রকারগত নয়, পরিমাণগত। প্রত্যেক্যের অন্তরানদেশে অবস্থিত সত্য সেই একমাত্র অনস্ত নিত্যানন্দময়, নিত্যগুদ্ধ, নিত্য পূর্ণ বন্ধ। তিনিই সেই আক্মা—তিনি পুণাবানে, পাপীতে, স্থীতে, হঃণীতে, স্থলরে, কুৎদিতে, মন্ত্রে, পগুতে, সর্বত্ত একরপ। তিনিই জ্যোতির্ময়। তাঁহার প্রকাশের তারতয়েই নানারপ প্রভেদ। কাহারও ভিতর তিনি অধিক প্রকাশিত, কাহারও ভিতর বা অল্ল, কিন্তু সেই আত্মার নিকট এই ভেনের কোন অর্থই নাই। কাহারও পোষাকের ভিতর দিয়া তাহার শরীরের অধিকাংশ দেখা যাইতেছে, আর এক জনের পোষাকের ভিতর দিয়া তাহার শরীরের অল্লাংশ দেখা যাইতেছে—ইহাতে শরীরের কোন ভেদ হইতেছে না। কেবল দেহের অধিকাংশ বা অল্লাংশ আবরণকারী পরিচ্ছদেই ভেদ দেখা যাইতেছে।

আবরণ, অর্থাৎ দেহ ও মনের তারতম্যাক্সারে আত্মার শক্তি ও পৰিত্ৰতা প্ৰকাশ পাইতে থাকে। অতএব এই খানেই বুৰিয়া बाथा जान त्य, त्वनास्तर्मत्न जानगन विनिष्ठा श्रेष्ठी पृथक् वस नाहे। महे এक जिनिवर जान मन घर ररेज्य जात छेशामत मार्थ বিভিন্নতা কেবল পরিণামগত; এবং বাস্তবিক কার্য্যক্ষেত্রেও জামরা তাহাই দেখিতেছি। আজ যে জিনিষকে আমি স্থুখকর বনিতেছি, কাল আবার একটু পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল অবস্থা হইলে তাহা ত্রঃথকর বলিয়া স্থণা করিব। অত্এঘ বাস্তবিক বস্তুটীর বিকাশের বিভিন্ন মাত্রার জন্মই ভেদ উপলব্ধি হয়, সেই জিনিষ্টীতে বান্তবিক কোন ভেদ নাই। বাস্তবিক ভালমনদ বলিয়া কোন জিনিব নাই। যে ভৈতাপ আমার শীত নিবারণ করিতেছে, তাহাই কোন শিশুকে দগ্ধ করিতে পারে। ইহা কি অগ্নির দোৰ হইল ? অতএব যদি আত্মা গুদ্ধস্বরূপ ও পূর্ণ হয়, তবে-নে ব্যক্তি অসৎকার্য্য করিতে ধার, সে আপনার স্বরূপের বিপরীতা-চরণ করিতেছে—সে আপনার স্বরূপ জানে না। ঘাতকব্যক্তির ভিতরেও গুদ্ধস্থভাব আত্মা রহিয়াছেন। সে ভ্রমবশতঃ উহাকে পার্ত রাথিয়াছে মাত্র, উহার জ্যোতিঃ প্রকাশ হইতে দিতেছে ন। আর যে ব্যক্তি মনে করে, সে হত হইল, তাহারও আত্মা रुष्ट रन ना। जाजा निष्ठा—कथन **छाँ**रात थ्वःम रुरेट भारत ना। "মণ্র অণু, রুহতেরও রুহৎ সেই সকলের প্রভু প্রত্যেক মানব-ষদরের গুরুপ্রদেশে অবস্থান করিতেছেন। নিষ্পাপ ব্যক্তি <sup>বিধাতার</sup> ক্লপায় তাঁহাকে দেখিয়া সকলশোকশৃত্ত হন। যিনি (महन् इरेब्रा (महर व्यवञ्चित्, सिनि (मनविशीन रहेब्राख (महन অবস্থিতের স্থায়,—সেই অনস্থ ও সর্বব্যাপী আত্মাকে এইরুপ জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিরা একেবারে হঃখণুস্থ হন। এই আস্মাকে বক্তৃতাশক্তি, তীক্ষ্ণ মেধা বা বেদাধ্যয়ন দারা লাভ করা যায় না।

এই यে 'दिएत होता नांच कता यात्र नां,' अकेश वना श्रीविष्त পক্ষে বড় সাহসের কর্ম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঋষিরা চিন্তা জগতে বড় সাহদী ছিলেন, তাঁহারা কিছুতেই থামিবার পাত্র ছিলেন ন। হিন্দুরা বেদকে যেরূপ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন, খ্রীশ্চিয়ানর বাইবেলকে কখন সেরূপ ভাবে দেখেন নাই। ঐশ্চিয়ানের ঈশ্বরবাণীর ধারণা এই, কোন মহয় ঈশ্বরাহুপ্রাণিত হইন্ন উচ্চ লিখিরাছে, কিন্তু হিন্দুদের ধারণা—জগতে যে সকল বিভিন্ন ্পদার্থ রহিয়াছে তাহার কারণ—বেদে ঐ ঐ বস্তুর নাম উল্লিখিত আছে। তাঁহাদের বিশ্বাস—বেদের দারাই জগৎ স্ট হইরাছে। জ्ञान विनएं यांश किছू व्याम, मवरे त्यम जाए। तमन स्टे মানব অনাদি অনস্ত, তেমনি বেদের প্রত্যেক শব্দই পবিত্র ও অনন্ত। স্ষ্টিকর্ত্তার সমুদয় মনের ভাবই যেন এই গ্রন্থে প্রকাশিত। তাঁহারা এইভাবে বেদকে দেখিতেন। এ কার্য্য নীতিসঙ্গত কেন ? না, বেদ উহা বলিতেছেন। এ কার্য্য অন্তায় কেন? না, বেদ বলিতেছেন। বেদের প্রতি প্রাচীনদিগের এতাদৃশী শ্রদ । সত্তেও এই খবিগণের সত্যান্ত্রসন্ধানে কি সাহস, দেখ। তাঁহার বিলিলেন, না, বারম্বার বেদপাঠ করিলেও সত্যলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব সেই আত্মা যাঁহার প্রতি প্রদর হন, তাঁহার নিকটেই তিনি নিজম্বরূপ প্রকাশ করেন। কিন্তু ইহাতে এই এক আশহা উঠিতে পারে, বে ইহাতেও তাঁহার পক্ষপাতিতা

নোৰ হইল। এই জন্ম নিম্নলিখিত বাক্যগুলিও এই সঙ্গে কথিত ইয়াছে। 'যাহারা অসৎকর্মকারী ও বাহাদের মন শান্ত নহে, তাহারা কথন ইহাকে লাভ করিতে পারে না।' কেবল যাহাদের স্থান পৰিত্র, যাহাদের কার্য্য পৰিত্র, যাহাদের ইন্দ্রিয়গণ সংযত, তাহাদিগের নিকটই সেই আত্মা প্রকাশিত হয়েন।

আত্মা সম্বন্ধে একটা স্থন্দর উপমা দেওয়া হইয়াছে। (আত্মাকে রখী, শরীরকে রথ, বৃদ্ধিকে সারথি, মনকে রশ্মি এবং ইক্রিয়গণকে জৰ বনিয়া জানিবে। যে রথে অশ্বগণ উত্তমরূপে সংযত থাকে. বেরথের লাগাম খুব মজবৃত ও সারথির হস্তে দুঢ়রূপে গৃত থাকে, দেই রথই বিষ্ণুর সেই পরমপদে পৌছিতে পারে। কিন্তু বে রথে ইন্দ্রিররপ অশ্বগণ দৃঢ়ভাবে সংযত না থাকে, মনরপ রশ্মিও कृष्णात मःयज ना थारक, स्मरे तथ व्यवस्था विनाम-नमा প্राश्च ষ। সকল ভূতের মধ্যে অবস্থিত আত্মা চক্ষু অথবা অন্ত কোন रेक्टिय़त्र निक्छे প্রকাশিত হন না, কিন্তু याशास्त्र मन পবিত্র হইয়াছে, তাহারাই তাঁহাকে দেখিতে পান। যিনি শব্দ, স্পর্শ, রুণ, রুদ, গন্ধের অতীত, যিনি অব্যয়, যাহার আদি অস্ত নাই, দিনি প্রকৃতির অতীত, অপরিণামী, তাঁহাকে দিনি উপলব্ধি क्रान, তिनि पृञ्गप्थ श्रेटि पुक्त श्न । किन्न जाराक उपनि ৰ্বা বড় কঠিন—এই পথ শাণিত ক্ষুরধারের স্থায় হুর্গম। वेष् मीर्घ ७ विशरमञ्जून, किन्छ निताम रुरेख ना, मृण्डाद गमन <sup>কর।</sup> "উঠ, জাগো, এবং বে পর্যান্ত না সেই চরম লক্ষে পঁছছিতে পার, সে পর্যান্ত নিবৃত্ত হইও না।"

একণে দেখিতেছি, সমুদয় উপনিষদের ভিতর প্রধান কথা এই ৩০৩

অপরোক্ষামূভূতি। এতৎসম্বন্ধে মনে সময়ে সময়ে নানা প্রশ্ন উঠিবে—বিশেষতঃ আধুনিক ব্যক্তিগণের ইহার উপকারিত সম্বন্ধে প্রান্ন আনিবে—আরও নানা সন্দেহ আসিবে, কিন্তু এই সকলগুলিতেই আমরা দেখিব, আমরা আমাদের পূর্বসংয়ার ছারা চালিত হইতেছি। আমাদের মনে এই পূর্বানংয়ারের অতিশয় প্রভাব। যাহারা বাল্যকাল হইতে কেবল সম্ভণ ঈশ্বরের এবং মনের ব্যক্তিগতত্বের কথা শুনিতেছে, তাহাদের পক্ষে পূর্মোক্ত কথাগুলি অবগ্র অতি কর্কশ লাগিবে, কিন্তু যদি আমরা উগ শ্রবণ করি; আর যদি দীর্ঘকাল ধরিয়া উহার চিন্তা করি, ভবে উহারা আমাদের প্রাণে গাঁথিয়া যাইবে, আমরা আর এসকন কথা শুনিরা ভর পাইব না। প্রধান প্রশ্ন অবশ্র দর্শনের উপ-কারিতা—কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে। উহার কেবল এক্ই উন্তর দেওরা বাইতে পারে। যদি প্রয়োজনবাদীদের মতে স্থথের খন্নের করা অনেকের পক্ষে কর্ত্তব্য হয়, তবে আধ্যাত্মিক চিন্তায় বাহাদের স্থুপ, তাহারা কেন না আধ্যাত্মিক চিন্তায় স্থুপ অৱেষণ করিবে? ज्ञान्तिक विषयुष्टार्भ ऋशी ह्य विनया विषयुष्ट्र विषय करत, কিন্ত আবার এমন অনেক লোক থাকিতে পারে, যাহারা উচ্চতর ভোগের অশ্বেষণ করে। কুকুর স্থী কেবল আহারপানে।, বৈজ্ঞানিক কিন্তু বিষয়স্থথে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল কতিপয় তারার অবস্থান জানিবার জন্ম হয়ত কোন পর্বতচূড়ায় বাস করিতেছেন তিনি যে অপূর্ব্ব স্থথের আযাদলাভ করিতেছেন, কুকুর তার্ ব্ঝিতে অক্ষম। কুকুর তাঁহাকে দেখিয়া হাস্ত করিয়া তাঁহাকে পাগল বলিতে পারে। হরত বৈজ্ঞানিক বেচারার বিবাহ <sup>পর্যন্ত</sup>

ৰবিবাৰও সঞ্চতি নাই। তিনি হয়ত কয়েক টুকরা কৃটি ও একট্ট ৰু পাইয়াই পৰ্বতচ্ডায় বসিয়া আছেন। কিন্ত বৈজ্ঞানিক ৰ্ন্নেন,—"ভাই কুকুর, তোমার স্থু কেবল ইন্দ্রিরে আবদ্ধ; ভূমি ঐ স্থুথ ভোগ করিতেছ। তুমি উহা হইতে উচ্চতর স্থুখ कि इरे जान ना। किन्छ जागांत পক्षে रेरारे नर्सारिका सूथकत। মার যদি তোমার নিজের ভাবে স্থু অবেষণের অধিকার থাকে. ত্তব আমারও আছে।" এইটুকু আমাদের ভ্রম হর যে, আমরা মুমুদ্ম জ্বগৎকে আপনভাবে পরিচালিত করিতে চাই। আমরা খামাদের মনকেই সমুদর জগতের মাপকাটি করিতে চাই। তামার পক্ষে ইন্দ্রিরের বিষয়গুলিতেই সর্বাপেক্ষা অধিক স্লখ, ৰিৰ আমার স্থপও যে তাহাতেই হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। ব্দন ভুমি ঐ বিষয় লইয়া জেদ কর, তথনই তোমার সহিত আমার ন্ত্রজ হয়। সাংসারিক হিতবাদীর সহিত ধর্মবাদীর এই ঞ্জে। সাংসারিক হিতবাদী বলেন,—'দেখ, আমি কেমন সুখী। খানার বংকিঞ্চিৎ আছে, কিন্তু ওসকল তত্ত্ব লইরা আমি মাথা গ্রাই না। উহারা অনুসন্ধানের অতীত। ওগুলির অবেষণে ন নাইরা আমি বেশ স্থথে আছি।" বেশ, ভাল কথা। হিতবাদি-<sup>গ্নন</sup>, ভোমরা যাহাতে স্থথে থাক, তাহা বেশ। কিন্তু এই সংসার <sup>বড় ভরানক।</sup> যদি কোন ব্যক্তি তাহার ভ্রাতার কোন অনিষ্ট <sup>না করিরা</sup> স্থালাভ করিতে পারে, ঈশ্বর তাহার উন্নতি করুন। <sup>কিন্তু নখন</sup> সেই ব্যক্তি আসিয়া আমাকে তাহার মতান্ত্রায়ী কার্য্য ক্রিতে পরামর্শ দেয়, আর বলে, যদি এরপ না কর, তবে তুমি र्भ, जामि तनि, তুমি ভ্রান্ত, কারণ, তোমার পক্ষে বাহা স্থ্থকর,

তাহা যদি আমাকে করিতে হয়, আমি প্রাণধারণে সমর্থ হয়ন না। যদি আমাকে কয়েকথণ্ড স্থবর্ণের জয়্ম ধাবিত হয়তে য়য়, তবে আমার জীবনধারণ করা বুথা হইবে। ধার্ম্মিক বাজি হিতবাদীকে এইমাত্র উত্তর দিবেন। বাস্তবিক কথা এই, বাহাদের এই নিয়তর ভোগবাসনা শেষ হইয়াছে, তাহাদের পক্ষেই ধর্মাচরণ সম্ভব। আমাদিগকে ভোগ করিয়া ঠেকিয়া শিখিতে হয়বে, যতদ্র আমাদের দৌড়, দৌড়াইয়া লইতে হয়বে। য়থন আমাদের ইহসংসারের দৌড় নিবৃত্ত হয়, তথনই আমাদের দৃষ্টির সমক্ষেপরলোক প্রতিভাত হয়তে থাকে।

্রতই প্রসঙ্গে আর একটা বিশেষ সমস্তা আমার মনে জার হুইতেছে। কথাটা শুনিতে খুব কর্কশ বটে, কিন্তু উহা বাস্তবিক কথা। এই বিষয়ভোগবাসনা কথন কথন আর একরণ ধারণ क्रित्रा উদয় হয়—তাহাতে বড় বিপদাশঙ্কা আছে, অথচ উহা আপাতরমণীয়। একথা তুমি সকল সময়েই শুনিতে গাইনে। **অতি প্রাচীনকালেও এই ধারণা ছিল—ইহা প্রত্যেক ধর্মবিশ্বাদ্যেই** অন্তৰ্গত। উহা এই যে, এমন এক সময় আসিবে, যখন জগতের সকল হঃথ চলিয়া যাইবে, কেবল ইহার স্থগুলিই অবশিষ্ট থাকিনে, আর পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইয়া যাইবে। আমি এ কর্থ विश्रोम कति नां। आमारमत शृथिवी व्यमन, त्वमनई शिक्ति। অবশ্ব এ কথা বলা বড় ভয়ানক বৃটে, কিন্তু এ কথা না বিন্<mark>য়া</mark>ড স্মার পথ দেখিতেছি না। ইহা বাতরোগের মত। মন্তব হইতে তাড়াইয়া দাও, উহা পারে যাইবে। এ স্থান হইছে তাড়াইরা দিলে, অক্ত স্থানে যাইনে। ,যাহা কিছু কর না কে,

हैश কোন মতে সম্পূর্ণ দূর হইবে না। ছঃখণ্ড এইরূপ। অতি প্রাচীনকালে লোকে বনে বাস করিত এবং পরস্পারকে মারিয়া ধাইরা ফেলিত। বর্ত্তমানকালে পরস্পর পরস্পরের মাংস খার म बढ़े, किन्न भन्नम्भन्नरक खेन्छना कनिन्न शास्त्र। लास्क প্রতারণা করিয়া নগরকে নগর, দেশকে দেশ ধ্বংস করিয়া নেনিতেছে। অবশ্র ইহা বড় বেশী উন্নতির পরিচায়ক নহে। দার তোমরা যাহাকে উন্নতি বল, তাহাও ত আমি বড় বুঝিরা জাঁতে পারি না—উহা ত বাসনার ক্রমাগত বৃদ্ধিমাত। যদি দামার কোন বিষয় অতি স্বস্পষ্টরূপে বোধ হয়, তাহা এই যে, বাসনাতে কেবল ছঃথই আনয়ন করে—উহা ত বাচকের অবস্থা ষাত্র। সর্বনাই কিছুর জন্ম যাচ্ঞা—কোন দোকানে গিয়া দিছু দেখিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না—অমনি কিছু পাইবার ইচ্ছা स, रक्वन हाई—हाई—मव जिनिय हांहै। ममूमग्र जीवनहीं দেবল ভৃষ্ণাগ্রস্ত যাচকের অবস্থা—বাসনার ত্রপনেয় ভৃষ্ণা। ৰ্ণি বাসনাপূরণ করিবার শক্তি যোগখড়ির নিয়মান্স্সারে বর্দ্ধিত য়, তবে বাসনার শক্তি গুণখড়ির নিয়মাত্মসারে বর্দ্ধিত হইয়া গাকে। অন্ততঃ জগতের সমুদয় স্থতঃথের সমষ্টি সর্বাদাই সমান। <del>স্কুজ যদি একটা তরঙ্গ কোথার উথিত হয়, আর কোথাও</del> নিচরই একটা গর্ভ উৎপন্ন হইবে। যদি কোন মান্তবের স্বথ ইংগন্ন হয়, তবে নিশ্চয়ই অপর কোন মান্তবের অথবা কোন গ্রুর ছংখ উৎপন্ন হইরা থাকে। মান্তব্যের সংখ্যা বাড়িতেছে— পর সংখ্যা হ্রাস হইতেছে। আমরা তাহাদিগকে বিনাশ <sup>ব্</sup>রিয়া তাহাদের ভূমি কাড়িয়া লইতেছি; আমরা তাহাদের

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমৃদর খাছদ্রব্য কাড়িয়া লইতেছি। তবে কেমন করির্যু বালব,— স্থথ ক্রমাগত বাড়িতেছে? প্রবল জাতি ফুর্পন জাতিকে গ্রাস করিতেছে, কিন্তু তোমরা কি মনে কর, প্রবল জাতি বড় স্থথী হইবে? না, তাহারা আবার পরস্পরকে সংহার করিবে। কিরূপে স্থথের যুগ আসিবে, তাহা ত আমি বৃথিতে পারি না। এ ত প্রত্যক্ষের বিষয়। আত্মানিক বিচার দারাও আমি দেখিতে পাই, ইহা কথন হইবার নয়।

পূর্ণতা সর্ব্বদাই অনন্ত। আমরা বাস্তবিক সেই অনন্তব্বনুপ্ সেই নিজম্বরূপ অভিব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি <sub>মাত্র।</sub> তুমি, আমি সকলেই সেই নিজ নিজ অনস্ত স্বরূপ অভিবক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র। এ পর্যান্ত বেশ কথা। কিন্তু ইহা হইতে কতকগুলি জশ্মান্ দার্শনিক বড় এক পছ্ত দার্শনিক সিদ্ধান্ত বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন — তায় এই যে, এইরপে অনন্ত ক্রমশ: অধিক হইতে অধিকতর वाक रहेरा थांकिरवंन, यछिन ना आमता भून वाक रहे, यछिन না আমরা সকলে পূর্ণ পুরুষ হইতে পারি। পূর্ণ অভিবালি অর্থ কি ? পূর্ণতার অর্থ অনন্ত, আর অভিব্যক্তির অর্থ সীমা-অতএব ইহার এই তাৎপর্য্য দাঁড়াইল যে, আমরা অসীমনানে সসীম হইব—একথা ত অসম্বদ্ধ প্রলাপমাত্ত। শিন্তগণ এ<sup>মতে</sup> সম্ভষ্ট হইতে পারে; ছেলেদের সম্ভষ্ট করিবার জন্ম, তাহাদি<sup>গ্রহ</sup> সথের ধর্ম দিবার জন্ম, ইহা বেশ উপযোগী বটে, কিন্তু ইহা<sup>তে</sup> তাহাদিগকে মিথ্যাবিষে জর্জন্নিত করা হয়—ধর্মের পকে ইয় মহাহানিকর। আমাদের জানা উচিত, জগৎ এবং মানব-ঈশরের

खबन्छ छाव माळ ; তোমাদের বাইবেলেও আছে— আদম প্রথমে
পূর্ব মানব ছিলেন, পরে ল্রন্ট ইইয়াছিলেন। এমন কোন ধর্মই
নাই, বাহাতে বলে না বে, মানব পূর্ববাবস্থা হইতে হীনাবস্থার পতিত
ইইয়াছে। আমরা হীন হইয়া পশু ইইয়া পিড়িয়াছি। এক্ষণে
আমরা আবার উর্লাতর পথে বাইতেছি, এই বন্ধন হইতে বাহির
ইইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আমরা কথন অনস্তকে এখানে অভিব্যক্ত করিতে পারিব না। আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতে পারি,
কিন্তু দেখিব, ইহা অসম্ভব। তথন এমন এক সমর আসিবে,
বর্ধন আমরা দেখিব বে, যতদিন আমরা ইন্দ্রিরের হারা আবন্ধ,
তর্গিন পূর্ণতা লাভ অসম্ভব। তথন আমরা বেদিকে অগ্রসর
ইইতেছিলাম, সেই দিক্ হইতে ফিরিয়া পশ্চাদ্দিকে যাত্রা আরম্ভ
করিব।

ইহারই নাম ত্যাগ। তথন আমরা যে জালের ভিতর পড়িরাছিলাম, তাহা হইতে আমাদের বাহির হইতে হইবে—
তথনই নীতি এবং দয়াধর্ম আরম্ভ হইবে। সমুদর নৈতিক অফুশাসনের মূলমন্ত্র কি? 'নাহং নাহং, তুঁতু তুঁতু'।
আমাদের পশ্চাদ্দেশে যে অনস্ত রহিয়াছেন, তিনি আপনাকে
বহির্জগতে ব্যক্ত করিতে গিয়া এই 'অহং'এর আকার ধারণ
করিয়াছেন। তাহা হইতেই এই ক্ষুদ্র 'আমি তুমি'র উৎপত্তি।
ঘতিবাজির চেষ্টায় এই ফলের উৎপত্তি,—এক্ষণে এই 'আমি'কে
যাবার পিছু হটিয়া গিয়া উহার নিজ স্বরূপ অনন্তে মিশিতে হইবে।
তিনি ব্রিবেন, তিনি এতদিন বৃথা চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি
আপনাকে চক্রে ফেলিয়াছেন,—তাহাকে ঐ চক্র হইতে রাহির

হইতে হইবে। প্রতিদিনই ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ হইজেছা

যতবার তুমি বল, 'নাহং নাহং, তুঁহ তুঁহু', ততবারই তুমি দিরিবার চেষ্টা কর, আর যতবার তুমি অনস্তকে এথানে অভিযক্ত

করিতে চেষ্টা কর, ততবারই তোমাকে বলিতে হয়—'অহং, অহং,
ন ষং।' ইহা হইতেই জগতে প্রতিঘদ্দিতা, সংঘর্ষ ও জনিষ্টের
উৎপত্তি, কিন্তু অবশেবে ত্যাগ—অনন্ত ত্যাগ আরম্ভ হইবেই হইবে।
'আমি' মরিয়া যাইবে। 'আমার' জীবনের জন্ত তথন কে মা

করিবে ? এথানে থাকিয়া এই জীবন সন্তোগ করিবার যে সম্ভ

বুথা বাসনা, আবার তার পর স্বর্গে গিয়া এইরূপ তাবে থাকিবার

বাসনা—সর্বাদা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ম্বথে লিপ্ত থাকিবার বাসনাই মৃত্যু
আনয়ন করে।

বদি আমরা পশুগণের উন্নত অবস্থামাত্র হই, তবে বে কিরি ঐ সিদ্ধান্ত লব্ধ হইল, তাহা হইতে ইহাও সিদ্ধান্ত হইতে পারে বে পশুগণ মান্তবের অবনত অবস্থা মাত্র। তুমি কেমন করিয়া লানিবে তাহা নর ? তোমরা জান—ক্রমবিকাশবাদের প্রমাণ কেবল ইহাই যে, নিম্নতম হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্যান্ত সকল দেহই পরম্পান্ত সদৃশ; কিন্তু উহা হইতে তুমি কি করিয়া সিদ্ধান্ত কর যে, নিম্নত প্রাণী হইতে ক্রমশঃ উচ্চতম প্রাণী জন্মিয়াছে—উচ্চতম হইতে ক্রমশঃ নিম্নতম নহে ? তুই দিকেই সমান যুক্তি—আর যদি এই মন্ত বাদে বান্তবিক কিছু সত্য থাকে, তবে আমার বিশ্বাস এই বে, একবার নিম্ন হইতে উচ্চে, আবার উচ্চ হইতে নিম্নে বাইতেছে—ক্রমাগত এই দেহশ্রেণীর আবর্ত্তন হইতেছে। ক্রমসঞ্জোদ্বানি ক্রমাগত এই দেহশ্রেণীর আবর্ত্তন হইতেছে। ক্রমসঞ্জোদ্বানি ক্রমাগত এই ক্রমবিকাশবাদ কিক্রপে সত্য হইতে পারে ?

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপরোকামুভূতি।

্ৰাহা হউক, আমি যে কথা বলিতেছিলাম যে, মানুষের ক্রমাগত জনম্ভ উন্নতি হইতে পারে না, তা ইহা হইতে বেশ ব্ঝা গেল।

অবশ্র 'অনন্ত' জগতে অভিব্যক্ত হইতে পারে, ইহা জামাকে যদি কেহ বুঝাইয়া দিতে পারে, তবে ভাহা বুঝিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমরা ক্রমাগত সরলরেথায় উন্নতি कतिबा हिन्छि, ध कथा आमि आमि विदान कित ना। हैश অসমদ্ধ প্রলাপমাত্র। সরলরেখায় কোন গতি হইতে পারে না। ষদি ভূমি ভোমার সমুর্থদিকে একটা প্রস্তর নিক্ষেপ কর, তবে এমন এক সময় আসিবে, যথন উহা ঘুরিয়া বৃত্তাকারে তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। তোমরা কি গণিতের সেই স্বত:সিদ্ধ ণড় নাই বে, সরলরেখা অনস্তরূপে বদ্ধিত হইলে বৃত্তাকার ধারণ নরে ? অবখ্যই ইহা এইরূপই হইবে—তবে হয়ত পথে ঘুরিবার সম্য একটু এদিক্ ওদিক্ হইতে পারে। এই কারণে আমি गर्सनारे थातीन धर्मामकरणत मंजरे धतिया थाकि—वथन प्रिथ, कि ৰীষ্ট, কি বৃদ্ধ, কি বেদান্ত, কি বাইবেল, সকলেই বলিতেছেন— এই অপূর্ণ জগংকে ত্যাগ করিয়াই কালে আমরা সকলে পূর্ণতা नां कतित। धरे जां किছूरे नम् । श्र कान, छेरा मिरे মত্যের একটা ভয়ানক বিসদৃশ অন্তক্তি—ছায়ামাত্র। সকল অজ্ঞান ব্যক্তিই এই ইন্দ্রিরম্থ সম্ভোগ করিবার জন্ম দৌড়িতেছে।

ইন্দ্রিরে আসক্ত হওয়া খুব সহজ। আরও সহজ—আমাদের প্রাচীন অভ্যাসের বশবর্ত্তী থাকিয়া কেবল আহারপানে মত্ত থাক। কিন্তু আমাদের আধুনিক দার্শনিকেরা চেষ্টা করেন, এই সকল মুখকর ভাব লইয়া ভাহার উপর ধর্মের ছাপ দিতে। কিন্তু এ

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS জ্ঞানখোগ।

মত সত্য নহে। ইন্দ্রিয়ে মৃত্যু বিশ্বমান—আমাদিগকে মৃত্যুক অতীত হইতে হইবে। ্যৃত্যু কথন সতা নহে। তাগই আৰু দিগকে সত্যে লইয়া যাইবে। নীতির অর্থই তাাগ। আমাদের প্রকৃত জীবনের প্রতি অংশই ত্যাগ। আমরা জীবনের সেই দেই মুহূর্ত্তই বাস্তবিক সাধুভাবাপন্ন হই ও প্রকৃত জীবন সম্ভোগ করি, যে যে মুহূর্ত্ত আমরা 'আমি'র চিন্তা হইতে বিরত হই। 'আমি'র যথন বিনাশ হয়—আমাদের ভিতরের 'প্রাচীন মহয়ের' মৃত্যু হয়, তথনই আমরা সত্যে উপনীত হই। আর বেদান্ত বলেন-সেই **ুসতাই ঈশ্বর—তিনিই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ—তিনি সর্বনাই** তোমার সহিত, শুধু তাহাই নহে, তোমাতেই রহিয়াছেন। জাহা-তেই সর্বাদা বাস কর। যদিও ইহা বড় কঠিন বোধ হয়, তথাপি ক্রমশ: ইহা সহজ হইয়া আসিবে। তথন তুমি দেখিবে, **ওা**হাড়ে অবস্থানই একমাত্র আনন্দপূর্ণ তবস্থা—আর সকল অবস্থাই মৃত্যু। আত্মার ভাবে পূর্ণ থাকাই জীবন—আর সকল ভাবই মৃত্যুমাত্র। व्यामार्गित वर्त्तमान ममूमग्र जीवनिर्मादक दक्व निकात क्य विश्व বিভালয় বলিতে পারা যায়। প্রব্রুত জীবন লাভ করিতে ইইলে, আমাদিগকে ইংার বাহিরে যাইতে হইবে।

## আত্মার মুক্তমভাব।

আমরা পূর্ব্বে যে কঠোপনিবদের আলোচনা করিতেছিলান, তাহা,—আমরা এক্ষণে বাহার আলোচনা করিব,—সেই ছালোগ্য রচনার অনেক পরে রচিত হইয়াছিল। কঠোপনিষদের ভাষা অপেকারত আধুনিক, উহার চিন্তাপ্রণালীও পূর্বাপেকা অধিক প্রণালীবদ্ধ। প্রাচীনতর উপনিষদগুলির ভাষা আর একরপ, ষতি প্রাচীন—অনেকটা বেদের সংহিতাভাগের ভাষার মত। षावांत्र উহাत गर्थे। जरनक ममन्न जरनक जनावश्चक विवसन মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া তবে উহার ভিতরের সার মতগুলিতে আসিতে रत्र। এই প্রাচীন উপনিষদ্টীতে কর্মকাণ্ডাত্মক বেদাংশের বণেষ্ট প্রভাব আছে—এই কারণে ইহার অদ্ধাংশের উপর এখনও কর্মকাণ্ডাত্মক। কিন্তু অতি প্রাচীন উপনিষদ্গুলি পাঠে একটা মহান্ লাভ হইয়া থাকে। সেই লাভ এই যে, ঐগুলি অধ্যয়ন ক্রিলে আধ্যাত্মিক ভাবগুলির ঐতিহাসিক বিকাশ ব্ঝিতে পারা ৰায়। অপেক্ষাক্কত আধুনিক উপনিষদ্গুলিতে আধাাত্মিক তন্ত্ব-গুলি সমুদয় একত্র সংগৃহীত ও সজ্জিত—উদাহরণস্থলে আমরা ভগবল্গীতার উল্লেখ করিতে পারি। এই ভগবল্গীতাকে সর্বশেষ উপনিষদ্ বলিয়া ধরা যাইতে পারে, উহাতে কর্মকাণ্ডের লেশনাত্রও নাই। গীতার প্রতি শ্লোক কোন না কোন উপনিষদ্ হইতে সংগৃহীত—বেন কতকগুলি পুষ্প লইয়া একটা তোড়া নিৰ্শ্বিত Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS জ্ঞানুযোগ।

হইয়াছে। কিন্তু উহাতে তুমি ঐ সকল তত্ত্বের ক্রমবিকাশ দেখিতে . পাইবে না। এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ক্রমবিকাশ বুঝিবার স্থবিদাই অনেকে বেদপাঠের একটা বিশেষ উপকারিতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিকও উহা সত্য কথা; কারণ, বেদকে লোকে এরপ পবিত্রতার চক্ষে দেখে যে, জগতের অস্তান্ত ধর্ম শাস্ত্রের ভিতর বেরপ নানাবিধ গোঁজামিল চলিয়াছে, বেদে তাহা হইতে পার নাই। বেদে খুব উচ্চতম চিন্তা, আবার অতি নিয়ত্ম চিন্তার সমাবেশ—শার, অসার, অতি উন্নত চিন্তা, আবার সামান্ত थूँ िनांि, मकनरे मन्नित्विञ আছে, क्रिस्टे উरात किছू পরিবর্জন বা পরিবর্দ্ধন করিতে সাহস করে নাই। অবশ্র টীকাকারেরা আসিয়া ব্যাখ্যার বলে অতি প্রাচীন বিষয়সমূহ হইতে অভুত অভুত ন্তন ভাবসকল বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন বটে, সাধারণ অনেক বর্ণনার ভিতরে তাঁহারা আধ্যাত্মিক তর্বসকল দেখিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু মূল যেমন তেমনিই রহিয়া গেল—এই মূলের ভিতর ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় যথেষ্ট আছে। জানি, লোকের চিস্তাশক্তি যতই উন্নত হইতে থাকে, ততই তাহার ধর্মসকলের পূর্বভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া ভাহাতে নৃতনন্তন উচ্চভাবের मःराष्ट्रम कत्रिटा थारक। এथारन এकती, अथारन এकी न्जन কণা বদান হয়—কোথাও বা এক আধটী কথা উঠাইয়া দেওয়া হয়—তার পর টীকাকারেরা ত আছেনই। সম্ভবত: বৈদিক সাহিত্যে এরূপ কখনই করা হয় নাই—আর যদি হইয়া থাকে, তাহা আদতেই ধরা যায় না। আমাদের ইহাতে লাভ এই বে, আমরা চিন্তার মূল উৎপত্তিস্থলে যাইতে পারি—দেখিতে <sup>পাই</sup>

, কি করিয়া ক্রমশ: উচ্চ হইতে উচ্চতর চিস্তার, কি করিয়া সুল লাধিভৌতিক ধারণাসকল হইতে স্ক্রেতর আধ্যাত্মিক ধারণা-সকলের বিকাশ হইতেছে—অবশেষে কিরুপে বেদান্তে উহাদের চরম পরিণতি হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে অনেক প্রাচীন আচার ব্যবহারেরও আভাস পাওয়া যায়, তবে উপনিষদে ঐ সকলের বর্ণনা বড় বেশী নাই। উহা এমন এক ভাষায় লিখিত, যাহা খুব সংক্রিপ্ত এবং খুব সহজে মনে রাখা যাইতে পারে।

এই গ্রন্থের লেথকগণ কেবল কতকগুলি ঘটনা শ্বরণ রাখিনার উপারস্বরূপ যেন লিখিতেছেন—তাঁহাদের যেন ধারণা—এ সকল কথা সকলেই জানে; ইহাতে মুদ্ধিল হর এইটুকু দে, আমরা উপনিষদে লিখিত গল্পগুলির বাস্তবিক তাৎপর্য্য সংগ্রহ করিতে পারি না। ইহার কারণ এই,—এগুলি মাহাদিগের সমরের লেখা, তাঁহারা অবশ্র ঘটনাগুলি জানিতেন, কিন্তু এক্ষণে তাহাদের কিন্দন্তী পর্যন্ত নাই—আর যা একটু আঘটু আছে, তাহা আবার অতিরঞ্জিত হইয়াছে। তাহাদের এত ন্তন ব্যাখ্যা হইয়াছে যে, যথন আমরা প্রাণে তাহাদের বিবরণ পাঠ করি, তথন দেখিতে পাই, তাহারা উচ্ছ্যুসাত্মক কাব্য হইয়াদ্যাত্ম

পাশ্চাত্য প্রদেশে বেমন আমরা পাশ্চাত্য জাতির রাজনৈতিক উন্নতি বিষয়ে একটা বিশেষ ভাব লক্ষ্য করি যে, তাহারা কোন-প্রকার অনিমন্ত্রিত শাসন সহ্য করিতে পারে না, তাহারা কোন-প্রকার বন্ধন—কেহ তাহাদের উপর শাসন করিতেছে, ইহা সহ্য করিতেই পারে না, তাহারা বেমন ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চ-

তর প্রজ্ঞাতন্ত্র শাসনপ্রণাণীর উচ্চ হইতে উচ্চতর ধারণা নাভ করিতেছে, বাহু স্বাধীনতার উচ্চ হইতে উচ্চতর ধারণা লাভ করিতেছে, দর্শনেও ঠিক সেইরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে; ভবে এ আধ্যাত্মিক জীবনের স্বাধীনতা—এইমাত্র প্রভেদ। वह-দেববাদ হইতে ক্রমশঃ লোকে একেশ্বরবাদে উপনীত হয়— উপনিষদে আবার যেন এই একেশ্বরের বিরুদ্ধে সমরদোষণা হইয়াছে। জগতের অনেক শাসনকর্তা তাঁহাদের অদৃষ্ট নিমন্ত্রিত क्तिट्हिन, एथू এই ধারণাই তাঁহাদের অসম হইল, जाश নহে, একজন তাঁহাদের অদৃষ্টের বিধাতা হইবেন, এ ধারণাও তাঁহার। সহু করিতে পারিলেন না। উপনিষদ্ আলোচনা করিতে গিরা এইটীই প্রথমে আমাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়। -ধারণা ধীরে ধীরে বাড়িয়া অবশেষে উহার চরম পরিণতি হইয়াছে। প্রার সকল উপনিষদেই অবশেষে আমরা এই পরিণতি দেখিতে তাহা এই যে,—জগদীশ্বরকে সিংহাসনচ্যত-করণ। স্বারের সগুণ ধারণা গিয়া নির্গুণ ধারণা উপস্থিত হয়। ঈবর তথন জগতের শাসনকর্ত্তা একজন ব্যক্তি থাকেন না—তিনি তথন আর একজন অনন্তগুণসম্পন্ন মনুষ্যধর্মবিশিষ্ট নন, তিনি তথন ভাব মাত্র, এক পরম তত্ত্বমাত্ররূপে জ্ঞাত হন; আমাদিগের ভিতর, জগতের সকল প্রাণীর ভিতর, এমন কি সমুদ্র জগতে সেই তত্ত্ব ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত। আর অবশ্<mark>র</mark> যথন <del>ঈশরে</del>র সম্ভণ ধারণা হইতে নির্ন্তণ ধারণায় পহছান গেল, তথন মার্মণ ত্মার সগুণ থাকিতে পারে না। অতএব মাহুষের স<sup>গুণস্বও</sup> উড়িয়া গেল—মামুষও একটা তত্ত্ব মাত্র। সগুণ ব্যক্তি বহিছে।

বিরাজিত—প্রকৃত তত্ত্ব অন্তর্দেশে—পশ্চাতে। এইরপে উভর্ম

ক্রিক্ হইতেই ক্রমশঃ সগুণত্ব চলিয়া যাইতে এবং নিগুণিত্বের আবির্ভাব হইতে থাকে। সগুণ ঈশবের ক্রমশঃ নিগুণ ধারণা—
এবং সগুণ মানুষেও নিগুণ মানুষভাব আসিতে থাকে—তথন
এই ছুই দিকে বিভিন্ন ভাবে প্রবাহিত ছুইটী ধারারে বে ক্রমে
ক্রমশঃ অগ্রসর হইরা মিলিরা যার, তাহার বর্ণনাতে পরিপূর্ণ এবং
প্রত্যেক উপনিষদের শেষ কথা—তত্ত্বমি। একমাত্র নিত্য
আনন্দমর পুরুষই কেবল আছেন, আর সেই পরমতত্ত্বই এই
স্কাৎরূপে বহুধা প্রকাশ পাইতেছেন।

এইবার দার্শনিকেরা আসিলেন। উপনিষদের কার্য্য এইগানেই ফুরাইল—দার্শনিকেরা তাহার পর অন্তান্ত প্রশ্ন লইরা

কিরি আরম্ভ করিলেন। উপনিষদে মুখ্য কথাগুলি পাওরা
গেল—বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিচার দার্শনিকদিগের জন্ত রহিল।
বভাবত:ই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত হইতে নানা প্রশ্ন মনে উদিত হয়।
বদিই স্বীকার করা যায় যে, এক নিগুণতত্বই পরিদৃশ্তমান নানারূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা হইলে এই জিজ্ঞান্ত—এক কেন
বহ হইল ? এ সেই প্রাচীন প্রশ্ন—যাহা মামুষের অমার্জিত
বৃত্তিতে স্থল ভাবে উদের হয়—জগতে ফ্রংথ অগুভ রহিয়াছে কেন ?
সেই প্রশ্নটীই স্থলভাব পরিত্যাগ করিয়া স্ক্রম্নূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।
এখন আর আমাদের বাহ্যদৃষ্টি, ঐক্রিয়িক দৃষ্টি হইতে ঐ প্রশ্ন

জিজ্ঞাসিত হইতেছে না, এখন ভিতর হইতে দার্শনিক দৃষ্টিতে

ঐ প্রশ্নের বিচার। কেন সেই এক তত্ত্ব বহু হইল ? আর উহার

উত্তর—সর্ব্বোত্তম উত্তর ভারতবর্ষে প্রদন্ত হইরাছে। ইহার উত্তর—মায়াবাদ—বাস্তবিক উহা বহু হয় নাই, বাস্তবিক উহার প্রকৃত স্বরূপের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। এই বছত্ব কেবল আপাতপ্রতীয়মানমাত্র, মামুষ আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তি বলিয়া প্রতীয়-মান হইতেছেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি নিগুণ। ঈশ্বরও আপাততঃ সগুণ বা ব্যক্তিরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, বাস্তবিক তিনি এই সমস্ত বিশ্ববন্ধাণ্ডে অবস্থিত নিগুণ পুরুষ।

এই উত্তরও একেবারে আইদে নাই, ইহারও বিভিন্ন সোপান এই উত্তর সম্বন্ধে দার্শনিকগণের ভিতর মতভেদ আছে। মায়াবাদ ভারতীয় সকল দার্শনিকের সম্মত নহে। সম্ভবতঃ **डांशाम्ब अधिकाः भेटे अ में श्रीकांत करतन नारे। देवलांगी**ता আছেন-তাঁহাদের মত দৈতবাদ-অবশ্য তাঁহাদের ঐ মত বড় উন্নত বা মাৰ্জ্জিত নহে। তাঁহারা এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতে **मिरियन ना—** जाँहाजा के श्राद्धित छेमब ह्हेर्स्छ ना हहेर्स्छ छेहारू চাপিয়া দেন। তাঁহারা বলেন, তোমার এরপ প্রশ্ন জিজানা क्तिवातरे अधिकात नारे-कन এक्रथ रहेन, रेशत वाधा জিজ্ঞাসা করিবার তোমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। ঈশবের ইচ্ছা—আমাদিগকে শান্তভাবে উহ। সহু করিয়া যাইতে श्हेरत । जीवाञ्चात किছूमाळ श्वाधीनका नाहे । সমুদর্র পূর্ব श्रेष्ठ निर्मिष्ठे—जामता कि कतित, जामारात कि कि जिथिकात, কি কি হুথ ছ:খ ভোগ করিব, সবই পূর্বে হইতেই নির্দিষ্ট আছে; আমাদের কর্ত্তব্য—ধীরভাবে সেইগুলি ভোগ করিয়া যাওয়া। ৰদি তাহা না করি, আমরা আরও অধিক কষ্ট পাইব মাত।

কেমন করিয়া তুমি ইহা জানিলে ? বেদ বলিতেছেন। তাঁহারাও বেদের শ্লোক উদ্ধৃত করেন; তাঁহাদের মতসত্মত বেদের অর্থও জাছে; তাঁহারা সেইগুলিই প্রমাণ বলিয়া সকলকে তাহা মানিতে বলেন এবং তদমুসারে চলিতে উপদেশ দেন।

জার কতকগুলি দার্শনিক আছেন, তাঁহারা মারাবাদ স্বীকার ना कतित्व छांशात्मत मञ मात्रावामी ७ देवज्वामिशत्वत मावामावि । ভাহারা পরিণামবাদী। ভাঁহারা বলেন,—জীবাত্মার উন্নতি ও স্বনতি—বিভিন্ন পরিণামই – জগতের প্রকৃত ব্যাখ্যা। তাঁহারা ব্লগকভাবে বর্ণন করেন, সকল আত্মাই একবার সঙ্কোচ, আবার विकाम প্রাপ্ত হইতেছে। সমুদর জগৎই বেন ভগবানের শরীর। ম্বর সমূদ্য প্রকৃতির এবং সকল আত্মার আত্মাস্বরূপ। সৃষ্টির षर्थं प्रेयरतत अक्ररभत विकाभ—किছू कान এই विकाभ চनित्रा দাবার সম্মোচ হইতে থাকে। প্রত্যেক জীবাত্মার পক্ষে এই মহোচের কারণ অসৎকর্ম। মাত্র্য অসৎকার্য্য করিলে, তাহার ষান্তার শক্তি ক্রমশঃ সম্কুচিত হইতে থাকে—যতদিন না সে আবার সংকর্ম করিতে আরম্ভ করে। তথন আবার উহার বিকাশ ংইতে থাকে। ভারতীয় এই সকল বিভিন্ন মতের ভিতর—এবং শাশার মনে হয়, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে জগতের সকল শতের ভিতরই—একটা সাধারণ ভাব দেখিতে পাওরা যায়; স্বামি উহাকে 'মানুষের দেবত্ব' বা ঈশ্বরত্ব বলিতে ইচ্ছা করি। জগতে এমন কোন মত নাই, প্রক্লত ধর্ম নামের উপযুক্ত এমন কোন: ধর্ম নাই, যাহা কোন না কোনক্লপে—পৌরাণিক বা রূপক ভাবে ইউক অথবা দর্শনের মাজ্জিত সুস্পষ্ট ভাষায় হউক, এই ভাব

প্রকাশ না করেন যে, জীবাত্মা, যাহাই হউন, অথবা ঈশরের সহিত উহার সম্বন্ধ যাহাই হউক, উনি স্বন্ধপত: শুদ্ধসভাব ও পূর্ণ। ইহা তাঁহার প্রক্ষতিগত —পূর্ণানন্দ ও ঐশ্বয় তাঁহার প্রকৃতি—হঃথ বা অনৈশ্বর্যা নহে। এই ছঃথ কোনরূপে তাঁহাতে আসিরা পড়িরাছে। অমার্জিত মত সকলে এই অঞ্জের ব্যক্তিয় কল্পনা করিয়া শয়তান বা আহিমান এই অশুভ সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া অগুভের অন্তিত্বের ব্যাখ্যা করিতে পারে। অক্সান্ত মতে একাধারে ঈশ্বর ও শন্নতান ত্ইয়ের ভাব আরোপ করিতে পারে এবং কোনরূপ যুক্তি না দিয়াই বলিতে পারে, তিনি কাহাকেঃ স্থী, কাহাকেও বা হুঃখী করিতেছেন। আবার অপেকাকত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ মায়াবাদ প্রভৃতিদারা উহা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু একটা বিষয় সকল মতগুলিতেই অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত—উহা আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়— আত্মার মুক্তস্বভাব। এই সকল দার্শনিক মত ও প্রণানীগুনি কেবল মনের ব্যায়াম - বৃদ্ধির চালনা মাত্র। একটা মহৎ উচ্জন ধারণা—বাহা আমার নিকট অতি স্পষ্ট বলিয়া বোধ হয় এবং योशं नकनं (मर्(भंत । अ नकन धर्म्मत कूमः स्नाततानित मधा नित्र প্রকাশ পাইতেছে, তাহা এই যে, মানুষ দেবস্বভাব, দেবভাবই আমাদের স্বভাব—আমরা ব্রহ্মস্বরূপ।

বেদান্ত বলেন, অন্ত যাহা কিছু, তাহা উহার উপাধিষরণ নাত্র। কিছু যেন তাঁহার উপর আরোপিত হইয়াছে, কিছ তাহার দেবস্বভাবের কিছুতেই বিনাশ হয় না। অতিশয় সাম্ প্রকৃতিতে যেমন, অতিশয় পতিত ব্যক্তিতেও তেমনি উহা বর্ত্তমান।

ঠ্র দেবস্বভাবের উদ্বোধন করিতে হইবে, তবে উহার কার্য্য हरें शिक्त । जामाि निगरक उर्शरक जास्तान कतिरा हरेत, ब्द डेरा क्षकानिक रहेर्दा। क्षीठीरनत्रा जाविरकन, ठकमिक প্রব্রে অগ্নি বাস করে, সেই অগ্নিকে বাহির করিতে হইলে ্<sub>ক্ৰন</sub> ইম্পাতের ঘৰ্ষণ আবশ্যক। অগ্নি ছই খণ্ড <del>ভ</del>দ্ধ কাঠের মধ্যে বাস করে; ঘর্ষণ আবশুক কেবল উহাকে প্রকাশ করিবার ন্য। অতএব এই অগ্নি, এই স্বাভাবিক মুক্তভাব ও পবিত্ৰতা প্রত্যেক আত্মার স্বভাব, আত্মার গুণ নহে, কারণ, গুণ উপার্জন ৰুরা বাইতে পারে, স্নতরাং উহা আবার নষ্টও হইতে পারে। যুক্তি বা মুক্ত স্বভাব বলিতে বাহা বুঝায়, আত্মা বলিতেও তাহাই বুৰাৰ—এইরূপ সত্তা বা অস্তিত্ব এবং জ্ঞানও আত্মার স্বরূপ— षाचात्र সহিত অভেদ। এই সং চিৎ আনন্দ আত্মার স্বভাব, দায়ার জন্মপ্রাপ্ত অধিকার স্বরূপ, আমরা যে সকল অভিব্যক্তি দেখিতেছি, তাহারা আত্মার স্বরূপের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র— জ্ঞা কখন বা আপনাকে মৃত্যু, কখন বা উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ ক্রিতেছে। এমন কি, মৃত্যু বা বিনাশও সেই প্রক্বত সন্তার প্রকাশ মাত্র। জন্ম মৃত্যু, ক্ষয় বৃদ্ধি, উন্নতি অবনতি, সকলই দেই এক অখণ্ড সন্তার বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। এইরূপ, আমাদের শাধারণ জ্ঞানও, উহা বিভা বা অবিভা যেরূপেই প্রকাশিত ইউক না, সেই চিতের, সেই জ্ঞানস্বরূপেরই প্রকাশমাত্র; উহাদের <sup>বিভিন্নতা</sup> প্রকারগত নর, পরিমাণগত। ক্ষুদ্র কীট, বাহা তোমার <sup>গাদদেশের</sup> নিকট বেড়াইতেছে, তাহার জ্ঞানে এবং স্বর্গের শ্রেষ্ঠ-<sup>ত্র দেবতার জ্ঞানে</sup> প্রভেদ প্রকারগত নহে, পরিমাণগত।

এই কারণে বৈদান্তিক মনীষিগণ নির্ভয়ে বলেন যে, আমাদের জীবনে আমরা যে সকল স্থুখভোগ করি, এমন কি, অতি দ্বণিত আনন্দ পর্য্যন্ত, আত্মার স্বরূপভূত সেই এক ব্রন্ধানন্দের প্রকাশ মাত্র।

এই ভাবটীই বেদান্তের সর্ব্ব প্রধান ভাব বনিয়া বোধ হয়, আর আমি পূর্বেই বলিয়াছি, আমার বোধ হয় সকল ধর্মেরই এই মত। আমি এমন কোন ধর্মের কথা জানি না, বাহার মূল এই মত নাই। সকল ধর্মের ভিতরই এই সার্বভৌমিক ভাব রহিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বাইবেলের কথা ধর:—উহাতে রূপকভাবে বর্ণিত আছে, প্রথম মানব আদম অতি পবিত্রসভাব ছিলেন, অবশেষে তাঁহার অসৎ কার্য্যের ধারা তাঁহার ঐ পনিত্র नष्टे हरेन। এर ज्ञाभक वर्गना रहेए अभाग रम्र त्य, वे धम्रत्यक বিশ্বাস করিতেন যে, আদিম মানবের (অথবা তাঁহারা উয় যেরূপ ভাবেই বর্ণনা করিয়া থাকুন না কেন) অথবা গ্রন্থ মানবের স্বরূপ প্রথম হইতেই পূর্ণ ছিল। আমরা যে দকল ছর্মনতা দেখিতেছি, আমরা যে সকল অপবিত্রতা দেখিতেছি, তাহার উহার উপর আরোপিত আবরণ বা উপাধি মাত্র, এবং দেই ধর্ম্মেরই পরবর্ত্তী ইতিহাস ইহা দেখাইতেছে, ভাঁহারা সেই পুর্ন অবস্থা পুনরায় লাভ করিবার সম্ভাবনায় শুধু তাহাই নং তাহার নিশ্চয়তার বিশ্বাস করেন। প্রাচীন ও নব সংহিত্ত नहें ज्ञा नम् वारेटिवलं वर रेजिराम । मूननमानत्त्र मण्डण এইরপ। তাঁহারাও আদম এবং আদমের জন্মপবিত্রতার বিশা<sup>নী</sup> আর তাঁহাদের ধারণা এই, মহন্মদের আগমনের পর হইতে দেই

আত্মার মুক্তস্বভাব।

নুপ্ত পৰিত্রতার প্নরুদ্ধারের উপায় হইয়াছে। বৌদ্ধদের সম্বন্ধেও তাহাই, তাঁহারাও নির্বাণনামক অবস্থাবিশেষে বিশাসী; উহা এই দৈতজগতের অতীত অবস্থা। বৈদান্তিকেরা যাহাকে ব্রহ্ম ब्राह्मन, के निर्साण व्यवशास ठिंक जाहाह, व्यात्र त्योक्तरमत्र ममूमन हेशानरमंत्र मर्ग धरे, मिरे विनष्टे निर्साण अवस् भूनः श्राश्च ইংতে হইবে। এইরূপে দেখা যাইতেছে, সকল ধর্ম্মেই এই এক ভর পাওরা যাইতেছে যে, যাহা তোমার নর, তাহা তুমি কথন পাইতে পার না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাহারও নিকট তুমি ঋণী নহ। তুমি তোমার নিজের জন্মপ্রাপ্ত অধিকারই প্রার্থনা ব্যিবে। একজন প্রধান বৈদান্তিক আচার্য্য এই ভারটা জাহার নিম্বত কোন গ্রন্থের নাম প্রদানচ্ছলে বড় স্থন্দর ভাবে ব্যক্ত করিরাছেন। গ্রন্থখানির নাম 'স্বারাজ্যসিদ্ধি' অর্থাৎ আমার নিজের রাজ্য, যাহা হারাইয়াছিল, তাহার পুনঃপ্রাপ্তি। সেই त्रामा जामात्मत ; जामता छेश शतारिवाहि, जामानिवादकरे छेश थ्नतात्र नां**छ कतिरा**ठ रहेरत । তবে मात्रांनांनी नरानन, এই तांका-নাশ কেবল আমাদের ভ্রমমাত্র আমাদের রাজ্যনাশ হর নাই— रेशेर কেবল প্রভেদ।

বিদিও সকল ধর্মপ্রণালীই এই বিষয়ে একমত যে, আমাদের বেরাছা ছিল, তাহা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি, তথাপি তাঁহারা ছিল পুন: প্রাপ্ত হইবার উপায় সম্বন্ধে বিভিন্ন উপদেশ দিয়া ধাকেন। কেহ বলেন, বিশেষ কতকগুলি ক্রিয়াকলাপ করিয়া প্রতিমাদির পূজা অর্চনা করিলে ও নিজে কোন বিশেষ নিরমে ধীবনবাপন করিলে সেই রাজ্যের উদ্ধার হইতে পারে। অপর

কেহ কেহ বলেন, তুমি যদি প্রকৃতির অতীত পুরুষের সমুং আপনাকে পাতিত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট ক্র প্রার্থনা কর, তবে তুমি সেই রাজ্য ফিরিয়া পাইবে। জগুর কেহ কেহ বলেন, তুমি যদি এরপ পুরুষকে সর্বাস্তঃকরণে ভান্ধ বাসিতে পার, তবে তুমি ঐ রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবে। উপনিবদে এই সকল রকমেরই উপদেশ পাওয়া যায়। ক্রমশঃ যত তোমাদিগকে উপনিষদ বুঝাইব, ততই ইহা দেখিতে থাকিবে। কিন্তু সর্মন্ত্রে শেষ উপদেশ এই, তোমার রোদনের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তোমার এই সকল ক্রিয়াকলাপের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, বি করিয়া রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবে, সে চিন্তারও তোমার কিছুমাত্র আবশুকতা নাই, কারণ, তোমার রাজ্য ক্থন নষ্ট হর নাই। यहां তুমি কথনই হারাও নাই, তাহা পাইবার জন্ম আবার চেষ্টা করিবে কি ? তোমরা স্বভাবতঃ মুক্ত, তোমরা স্বভাবতঃ শুদ্ধস্থাব। ষদি তোমরা আপনাদিগকে মুক্ত বলিয়া ভাবিতে পার, তোমর **এই মুহূর্ত্তে মুক্ত হইয়া যাইবে, আর বদি আপনাদিগকে বদ্ধ বিনা** विरविष्मा कत्र, जरत विष्कृते शांकिरत्। शुधू जाशहे नरह। अवश এইবার যাহা বলিব, তাহা আমাকে বড় সাহসপূর্বক বলিতে হইবে—এই দৃকল বক্তৃতা আরম্ভ করিবার পূর্বেই তোমাদিগণ েসে কথা বলিয়াছি। তোমাদের ইহা শুনিয়া একণে ভর হইতে পারে, কিন্তু তোমরা যতই চিন্তা করিবে এবং প্রাণে প্রাণে <sup>জনুরব</sup> করিবে, ততই দেখিবে, আমার কথা সত্য কি না। <sup>কারণ,</sup> মনে কর, মুক্ত ভাব তোমার স্বভাবসিদ্ধ নয়; তবে তুমি <sup>কোন</sup> রূপেই মুক্ত হইতে পারিবে না। মনে কর, তোমরা মুক্ত ছিল,

ব্রহণে কোন রূপে সেই মুক্ত স্বভাব হারাইয়া বদ্ধ হইয়াছ, তাহা হইলে প্রমাণিত হইতেছে, তোমরা প্রথম হইতেই মুক্ত ছিলে না। বিদ মুক্ত ছিলে, তবে কিসে তোমায় বদ্ধ করিল? যে স্বতম্ত্র, লে কথন পরতন্ত্র হইতে পারে না; বিদ হয়, তবে প্রমাণিত হইল, ইয়া কখন স্বতন্ত্র ছিল না—এই স্বাতন্ত্র্য প্রতীতিই ভ্রম ছিল।

এক্ষণে এই ছই পক্ষের কোন্ পক্ষ গ্রহণ করিবে ? উভর পক্ষের যুক্তিপরম্পরা বিহৃত করিলে এইরূপ দাঁড়ায়। যদি বল; দাদ্মা স্বভাবতঃ শুদ্ধস্বরূপ ও মুক্ত, তবে অবশ্রুই সিদ্ধান্ত করিতে ু ইংবে, জগতে এমন কিছুই নাই, যাহা উহাকে বদ্ধ করিতে পারে। es বদি জগতে এমন কিছু থাকে, যাহাতে উহাকে বদ্ধ করিতে পারে, তবে অবশু বলিতে হইবে, আত্মা মুক্তস্বভাব ছিলেন না, ফুজাং তুমি যে উহাকে মুক্তস্বভাব বলিয়াছিলে, সে ভোমার <mark>বন্দাত্র। অত</mark>এব অবগ্রই তোমাকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে ংইনে নে, আত্মা স্বভাবত:ই মুক্ত-স্বব্ধপ। অন্তব্ধপ হইতেই পারে ন। মুক্তস্বভাবের অর্থ—বাহু সকল বস্তুর অনধীনতা—অর্থাৎ, টা বাতীত অন্ত কোন বস্তুই উহার উপর হেতুরূপে কোন কার্য্য ৰ্ণরিতে পারে না। আত্মা কার্য্যকারণসম্বন্ধের অতীত, ইহা ংইতেই আত্মা সম্বন্ধে আমানের উচ্চ উচ্চ ধারণা সকল আসিয়া <sup>থাকে।</sup> আত্মার অমরত্বের কোন ধারণাই স্থাপন করা যাইতে <sup>পারে</sup> না, যদি না স্বীকার করা যায় যে. আত্মা স্বভাবতঃ মুক্ত ষর্ণাং বাহিরের কোন বস্তুই উহার উপর কার্য্য করিতে পারে ন। কারণ, মৃত্যু আমার বহিঃস্থ কোন কিছুর দারা কৃত কার্য্য। ইয়াতে ব্রাইতেছে যে, আমার শরীরের উপর বহিঃস্থ অপর

কিছু কার্য্য করিতে পারে। আমি খানিকটা বিষ খাইনাই, তাহাতে আমার মৃত্যু হইল – ইহাতে বোধ হইতেছে, জানার শরীরের উপর বিধনামক বহিঃস্থ কোন বস্তু কার্য্য করিতে গারে। यि वाञ्चा मयस्क रेरा मछा रहा, जत वाञ्चाও वह । कि स्व ইহা সত্য হয় যে, আত্মা মুক্তস্বভাব, তবে ইহাও স্বভাৰত: বোচ হয় যে, বহিঃস্থ কোন বস্তুই উহার উপর কার্য্য করিতে পারে ন कथन পারিবেও না। তাহা হইলেই আত্মা কখনও মরিবেনঃ না, আত্মা কার্য্যকারণসম্বন্ধের অতীত হইবেন। আত্মার মৃক্ত-चलात, উহার অমরত্ব এবং উহার আনন্দ-স্বভাব, সকলই ইয়ার উপর নির্ভর করিতেছে যে, আত্মা কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের জতীত, এই মায়ার অতীত। ভাল কথা; এক্ষণে যদি বল, স্বান্ধার স্বভাব প্রথমে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল, এক্ষণে উহা বদ্ধ হইয়াছে তাহাতে ইহাই বোধ হয়, বাস্তবিক উহা মুক্ত-স্বভাব ছিল না। তুমি যে বলিতেছ, উহা মৃক্ত-স্বভাব ছিল, তাহা অসতা। 🕬 অপর পক্ষে, আমরা পাইতেছি, আমরা বাস্তবিক মুক্ত-বতার, **बेरे ए** तक रहेग्राहि, ताथ रहेराजह हेरा जांखि माव। बेरे हरें शक्कत कोन् शक्क नहेरत ? इत्र विनिष्ठ इहेरत, **अध्या**ष्ठी वाहि, নতুবা দিতীয়টীকে ভ্রাস্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। <mark>আ</mark>দি অবশু দিতীয়টীকেই ভ্রান্তি বলিব। ইহাই আমার সমূদ্য ভাব ও অন্তভূতির সহিত সঙ্গত। আমি সম্পূর্ণরূপে জানি, <sup>জানি</sup> স্বভাবতঃ মুক্ত; বদ্ধভাব সত্য ও মুক্তভাব ভ্ৰমাত্মক, ইহা টিক नरह।

সকল দর্শনেই স্থূলভাবে এই বিচার চলিতেছে। এমন কি, <sup>ধ্ব</sup> ৩২৬ স্বাধুনিক দর্শনেও এই বিচার প্রবেশ করিয়াছে, দেখিতে পাওয়া বাইবে। হুই দল আছেন, এক দল বলিতেছেন, আত্মা বলিয়া ৰিছু নাই, উহা ভ্রান্তি মাত্র। এই ভ্রান্তির কারণ জড়কণা সকলের গুন: পুন: স্থান-পরিবর্ত্তন; এই সমবায়—যাহাকে তোমরা শরীর **মন্তি**দ প্রভৃতি নামে অভিহিত করিভেছ, তাহারই স্পন্দন, তাহারই গতিবিশেষ এবং উহার মধ্যস্থ অংশ সকলের ক্রমাগত স্থান-পরি-বর্তনে এই মুক্তস্বভাবের ধারণা আসিতেছে। কতকগুলি বৌদ্ধ সম্প্রদায় ছিলেন, তাঁহারা বলিতেন, একটা মশাল লইয়া চতুর্দিকে জ্মাগত শীঘ শীঘ ঘুরাইতে থাকিলে একটা আলোকের বৃত্ত দেখা বাইবে। বাস্তবিক্ এই আলোকবৃত্তের কোন অন্তিত্ব নাই, নারণ, ঐ মশাল প্রতি মুহুর্ত্তে স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে। তন্ত্রপ আমরাও কুত্র কুত্র পরমাণুসমষ্টি-মাত্র, উহাদের প্রবল র্গনে এই 'অহং' ভ্রান্তি জন্মিতেছে। অতএব একটা মত হইন এই বে, এই শরীরই সত্য, আত্মার অন্তিত্ব নাই। অপর মত এই বে, চিস্তাশক্তির ক্রত স্পন্দনে জড়রূপ এক ভ্রান্তির উৎপত্তি, <mark>বান্তবিক জড়ের অন্তিত্ব নাই। এই তর্ক আধুনিক কাল পর্য্যস্ত</mark> চলিতেছে—এক দল বলিতেছেন—আত্মা ভ্রম মাত্র, অপরে আবার ৰ্ড়কে ভ্ৰম বলিতেছেন। তোমরা কোন্ মত লইবে? অবগ্ৰ षामत्रा আত্মান্তিত্ববাদ গ্রহণ করিয়া জড়কে ভ্রমাত্মক বলিব। যুক্তি ছদিকেই সমান, কেবল আত্মার নিরপেক্ষ অন্তিত্বের দিকে যুক্তি অপেক্ষাক্বত প্রবল, কারণ, জড় কি, তাহা কেহ কথন দেখে নাই। আমরা কেবল আপনাদিগকেই অহভব করিতে পারি। স্বামি এমন লোক দেখি নাই, যিনি আপনার বাহিরে

গিয়া জড়কে অন্নভব করিতে পারিরাছেন। কেহ কখন নাকাইর নিজ আত্মার বাহিরে **যাইতে পারেন নাই।** অতএব জাত্মার দিকে যুক্তি একটু দৃঢ়তর হইল। দিতীয়তঃ, আত্মবাদ জ্গান্তের স্থন্দর ব্যাখ্যা দিতে পারে, কিন্তু জড়বাদ পারে না। জড়ঞ্জ জড়বাদের দিক্ হইতে জগতের ব্যাখ্যা অযৌক্তিক। পূর্বে বে আত্মার স্বাভাবিক মুক্ত ও বদ্ধ স্বভাব সম্বন্ধীয় বিচারের প্রদ উঠিয়াছিল, জড়বাদ ও আত্মবাদের তর্ক তাহারই স্থূলভাব মাত্র। দর্শনসমূহকে স্ক্র্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে তুমি দেখিবে, তাহাদের মধ্যেও এই হুইটী মতের সংঘর্ষ চলিয়াছে। খুব আধুনিক দর্শন-সমূহেও আমরা অন্ত আকারে সেই প্রাচীন বিচারই দেখিতে পাই। এক দল বলেন, মানবের তথাকথিত পবিত্র ও মুক্তরভাব ভ্রম মাত্র—অপরে আবার বদ্ধভাবকেই ভ্রমাত্মক বলেন। এখানেও আমরা দ্বিতীয় দলের সহিত একমত—আমাদের বন্ধভাবই ভ্ৰমাত্মক।

অন্তএব বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই, আমরা বদ্ধ নই, আমরা নিতামুক্ত। শুধু তাহাই নহে, আমরা বদ্ধ এই কথা বলা বা ভাবাই
অনিষ্টকর; উহা ভ্রম,উহা আপনাকে আপনি মোহে অভিভূত করা
মাত্র। যথনই তুমি বল, আমি বদ্ধ, আমি হর্বল, আমি অসহার,
তথনই তোমার হুর্ভাগ্য আরম্ভ; তুমি নিজের পারে আর একটা
শিকল জড়াইতেছ মাত্র। এরপ বলিও না, এরপ ভাবিও না।
আমি এক ব্যক্তির-কথা শুনিরাছি; তিনি বনে বাস করিতেন
এবং দিবারাত্র 'শিবোহহং শিবোহহং' উচ্চারণ করিতেন। একদিন
এক ব্যাঘ্র তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার ক্ষ

, চানিরা লইয়া যাইতে লাগিল। নদীর অপর পারের লোকে ইহা দ্বেশিল আর শুনিল সেই ব্যক্তির 'শিবোহহং শিবোহহং' রব। যতক্ষণ ভাহার কথা কহিবার শক্তি ছিল, ব্যাঘ্রের কবলে পড়িয়াও তিনি .'भिरवाश्र्रः' विनरा वित्रक रन नारे। **এ**त्राथ खरनक वाक्तित्र कथा हना यात्र। এমন অনেক ব্যক্তির কথা গুনা যায়, যাহারা শক্ত কর্ত্তক থণ্ড থণ্ড হইয়াও তাহাকে আশীর্কাদ করিয়াছেন। 'সোহহং দোহহং, আমিই সেই, আমিই সেই, তুমিও তাহাই।' আমি নিশ্চিত পূর্ণস্বরূপ, আমার সকল শত্রুও তদ্ধপ। তুমিই তিনি এবং আমিও তাহাই। ইহাই বীরের কথা। তথাপি দ্বৈতবাদীদের ধর্মে অনেক অপূর্ব্ব মহৎ মহৎ ভাব আছে—প্রকৃতি হইতে পৃথক খামাদের উপাস্ত ও প্রেমাম্পদ সগুণ ঈশ্বরবাদ অতি অপূর্ব্ব— খনেক সময় ইহাতে প্রাণ শীতল করিয়া দেয়—কিন্ত বেদান্ত বলেন, প্রাণের এই শীতলতা আফিংখোরের নেশার মত অস্বাভাবিক। খাবার ইহাতে হর্মলতা আনমূন করে, আর পূর্মে যত না আবশুক <sup>হইরাছিল</sup>, এখন জগতে বিশেষ আবশ্রক—সেই বলসঞ্চার—শক্তি-শঞ্চার। বেদান্ত বলেন, ত্র্বলতাই সংসারে সমুদর ছংথের কারণ। হর্মলতাই সমুদর হু:থভোগের একমাত্র কারণ। আমরা হর্মল বলিয়াই এত হঃখ ভোগ করি। আমরা হর্মল বলিয়াই চুরি ডাকাতি মিথ্যা জুরাচুরি বা অস্তান্ত পাপ করিরা থাকি। হর্বল ৰিনিয়াই আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হই। যেখানে আমাদিগকে ছর্বল করিবার কিছু নাই, সেখানে মৃত্যু বা কোনরূপ ছঃথ থাকিতে পারে না। আমরা ভ্রান্তিবশতই ছঃথ ভোগ করিতেছি। ৰান্তি তাড়াইয়া দাও, সব ছঃখ চলিয়া যাইবে। ইহা ত খুব সহজ Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS জ্ঞানখোগ।

সাদা কথা। এই সকল দার্শনিক বিচার ও কঠোর মানসিক ব্যায়ামের ভিতর দিয়া আমরা সমুদ্য জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজ ও সরল আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম।

অবৈত বেদান্ত যে আকারে আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও সহজ। ভারতে এবং অন্ত সর্ব্ব স্থনেই এবিষয়ে একটা গুরুতর ভ্রম হইরাছিল। বেদান্তের আচার্য্য-গণ স্থির করিরাছিলেন, এই শিক্ষা সার্ব্বজনীন করা বাইতে পারে না, কারণ, তাঁহারা যে সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হইরাছিলেন, সেই গুলির দিকে লক্ষ্য না করিয়া যে প্রণালীতে তাঁহারা ঐ সকল সিদ্ধান্ত লাভ করিয়াছিলেন—সেই প্রণালীর দিকেই বেশী লক্ষ্য করিলেন—অবশ্য ঐ প্রণালী অতি জটিল। এই ভ্রমনক দার্শনিক ও নৈরায়িক প্রক্রিয়াগুলি দেখিয়া তাঁহারা ভয় পাইরাছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদা ভাবিতেন, এগুলি প্রাত্যহিক কর্ম্মজীবনে শিক্ষা করা বাইতে পারে না আর এরপ দর্শনের ব্যপদেশে লোক অভিশর অধর্ম্মপরায়ণ হইবে।

কিন্তু আমি একথা আদৌ বিশ্বাস করি না যে, জগতে অবৈততত্ত্ব প্রচারিত হইলে ছুলীতি ও ছুর্ব্বলতার প্রাফুর্ভাব হইবে। বরং
আমার ইহা বিশ্বাস করিবার বিশেষ কারণ আছে যে, ইহাই
ছুলীতি ও ছুর্ব্বলতা নিবারণের একমাত্র ঔষধ। ইহাই যদি সতা হয়,
তবে যথন নিকটে অমৃতের স্রোত রহিতেছে, তথন লোককে পদ্ধিন
জুল পান করিতে দিতেছ কেন ? যদি ইহাই সত্য হয় যে সকলে
ভদ্ধসন্ধ্রপা, তবে এই মুহুর্ত্তেই সমুদ্র জগৎকে এই শিক্ষা কেন না দাও ?
সাধু অসাধু, নর নারী, বালক বালিকা, বড় ছোট, সকলকেই কেন

না বজনির্বোবে ইহা শিক্ষা দাও ? যে কোন ব্যক্তি জগতে দেহ ধারণ করিয়াছে, যে কেহ করিবে, সিংহাসনে উপবিষ্ট ব্যক্তি অথবা বে রাস্তা ঝাঁট দিতেছে, ধনী দরিদ্র সকলকেই কেন না ইহা শিক্ষা দাও ? আমি রাজার রাজা, আমা অপেক্ষা বড় রাজা নাই। আমি দেবতার দেবতা, আমা অপেক্ষা বড় দেবতা নাই।

এক্ষণে ইহা বড় কঠিন কার্য্য বলিয়া বোধ হইতে পারে, অনেকের পক্ষে ইহা বিশ্বয়কর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহা কুসংস্কার জন্তু, জন্য কারণে নহে।. সকল প্রকার কদর্য্য ও ছঙ্গাচ্য খান্ত থাইয়া এবং উপবাস করিয়া করিয়া আমরা আপনাদিগকে স্থুখান্ত ধাইবার অমুপযুক্ত করিয়া ফেলিয়াছি। আমরা শিশুকাল হইতে ছর্মনতার কথা শুনিরা আসিতেছি। এ ঠিক ভূত মানার মত। লোকে সর্বাদা বলিয়া থাকে, আমরা ভূত মানি না—কিন্তু খুব কম-লোক দেখিবে, যাহাদের অন্ধকারে একটু গা ছম্ ছম্ না করে। रेश क्विन कूमःक्षात । ठिंक এरेक्नर्भिर लाक् विद्या थाक, আমরা অমুক মানি না, অমুক মানি না ইত্যাদি—কিন্তু কার্য্যকালে অবস্থাবিশেষে অনেকেই মনে মনে বলিয়া থাকে, যদি কেহ দেবতা वा क्रेश्वत थाक, जामात्र तका कता विनास स्टेट वरे वक अधान জ্ব জাসিতেছে আর ইহাই একমাত্র সনাতনত্বের দাবী করিতে পারে। বেদাস্ত গ্রন্থগুলি কালই নষ্ট হইতে পারে। এই তম্ব थेथरम शिक्करमत मिखरक जाथेवा छेखंतरमक्तिवांत्रीरमतं मिखरक छेमस ইইরাছিল, তাহ্নাতে কিছু আসে যার না। কিন্তু ইহা সত্য, আর ৰাহা সত্য তাহা সনাতন, আর সত্য আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দেয় নে, উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে। মানুষ, পশু, দেবতা

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS ভানুযোগ।

সকলেই এই এক সত্যের অধিকারী। তাহাদিগকে ইহা শিধাও।
জীবনকে ছঃখমর করিবার আবশুকতা কি ? লোককে নানাপ্রকার
কুসংস্কারে পড়িতে দাও কেন ? কেবল এখানে (ইংলণ্ডে) নহে,
এই তত্ত্বের জন্মভূমিতেই তুমি যদি লোককে উহা উপদেশ কর,
তাহারা ভর পাইবে। তাহারা বলে, ইহা সন্মাসীর জন্ত—যাহারা
সংসার ত্যাগ করিয়া বনে বাস করে। কিন্তু আমরা সামান্ত গৃহন্থ
লোক; ধর্ম করিতে গেলে আমাদের কোন না কোন প্রকার
ভরের দরকার, আমাদের ক্রিয়াকাণ্ডের দরকার, ইত্যাদি।

দৈতবাদ জগৎকে অনেক দিন শাসন করিয়াছে, আর এই তাহার ফল। ভাল, একটা নৃতন পরীক্ষা কর না কেন ? হয়ত সকল ব্যক্তির ইহা ধারণা করিতে লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগিবে, কিন্তু এখনই আরম্ভ কর না কেন ? যদি আমরা আমাদের জীবনে কুড়িটী লোককে ইহা বলিতে পারি, আমরা খুব বড় কায় করিলাম।

ভারতবর্ষে আবার একটা মহতী শিক্ষা প্রচলিত আছে, যাহা
পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ব প্রচারের বিরোধী বলিয়া বোধ হয়। তাহা এই :—
"আমি শুদ্ধ, আমি আন-দ্বরূপ, এ কথা মুথে বলা বেশ, কিছ
জীবনে ত আমি সর্ব্বদা ইহা দেখাইতে পারি না।" আমরা একথা
স্বীকার করি। আদর্শ সকল সময়েই বড় কঠিন। প্রত্যেক শিশুই
আকাশকে আপনার মন্তকের অনেক উপরে দেখে, কিছ তাহা
বলিয়া আমরা আকাশের দিকে যাইতে কেন চেষ্টা করিব না,
তাহার ত কোন হেতু নাই। কুসংস্কারের দিকে গোলে কি সব
ভাল হইবে ? অমৃতলাভ যদি না করিতে পারি, তবে কি বিষ্ণান
করিলেই মঙ্গল হইবে ? আমরা সত্য এখনই অমুভব করিছে

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
আত্মার মুক্তবভাব।

, গারিতেছি না বলিয়া কি অন্ধকার, ছর্বলতা ও কুসংস্কারের দিকে গেলেই মঙ্গল হইবে ?

নানা প্রকারের দৈতবাদসম্বন্ধে আমার কোন আপত্তি নাই, , কিন্তু যে কোন উপদেশ হুর্বলতা শিক্ষা দেয়, তাহাতে আমার বিশেষ बांगिछ। नत नाती वा वानक वानिका यथन मिहिक, मानिक वा আধ্যাত্মিক শিক্ষা পাইতেছে, আমি তাহাদিগকে এই এক প্রশ্ন করিয়া থাকি—তোমরা কি বল পাইতেছ ? কারণ, আমি জানি, সভাই একমাত্র বল প্রদান করে। আমি জানি, সভাই একমাত্র প্রাণপ্রদ, সত্যের দিকে না গেলে কিছুতেই আমাদের বীর্ঘ্য লাভ रहेरत ना, जात वीत ना रहेरलंख मरजा यांख्या यांहरत ना। এहे बनारे (य क्लान मज, रिय क्लान भिक्षां अनी मनक ও मस्तिक्रक ছুর্মল করিয়া ফেলে, মাতুষকে কুসংস্কারাবিষ্ট করিয়া ভোলে, ৰাহাতে মানুষ অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়ায়, যাহাতে সর্বদাই <del>শাহ্বকে সকল প্রকার বিক্বতমন্তিক্ষপ্রস্থত অসম্ভব, আজগুবি ও</del> क्रमःस्रात्रभूर्व विषयत्रत जारवयन कतात्र, जामि त्मरे खनानीखनित्क পছন করি না,কারণ, মানুষের উপর তাহাদের প্রভাব বড় ভয়ানক, পার সে গুলিতে কিছুই উপকার হয় না, সে গুলি বুথা মাত্র।

বাঁহারা ঐ গুলি লইরা নাড়াচাড়া করিরাছেন, তাঁহারা আমার সহিত এ বিষয়ে একমত হইবেন যে, ঐগুলিতে মন্থ্যুকে বিষ্ণৃত ও হর্পল করিরা ফেলে—এত হর্পল করে যে, ক্রমশঃ তাহার পক্ষেসতা লাভ করা ও সেই সত্যের আলোকে জীবনযাপন করা একরপ অসম্ভব হইরা উঠে। অতএব আমাদের আবশুক একমাত্র বল বা শক্তি। শক্তিসঞ্চারই এই ভবব্যাধির একমাত্র মহৌষধ।

দরিদ্রগণ যথন ধনিগণের দারা পদদলিত হয়, তথন শক্তিস্ঞারই তাহাদের একমাত্র ঔষধ। মূর্থ যথন বিদ্বানের দারা উৎপীড়িত হয়. তখন এই বলই তাহার একমাত্র ঔষধ। আর যথন পাপিগ্রন অপর পাপিগণ দারা উৎপীড়িত হয়, তখনও ইহাই একমাত্র, ঔষধ। আর অধৈতবাদ যেরূপ বল, বেরূপ শক্তি প্রদান করে, আর কিছুতেই সেরূপ করিতে পারে না। অদ্বৈতবাদ আমাদিগকে বেরূপ নীতিপরায়ণ করে, আর কিছুতেই সেরূপ করিতে পারে না। বথন সমুদর দায়িত্ব আমাদের স্কন্ধের উপর পড়ে, তখন আমরা যত উচ্চভাবে কার্য্য করিতে পারি, আর কোন অবস্থাতেই সেরপ পারি না। আমি তোমাদের সকলকেই ডাকিয়া বলিভেছি. বল দেখি, বদি তোমাদের হাতে একটা ছোট শিশু দিই, তোম্বা তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে ? মুহুর্ত্তেকের জন্ম তোমাদের **জीবन वम्नारेया गारेदा। তোমাদের यেরূপ স্বভাব হউক ना** কেন, তোমরা অন্ততঃ সেই সময়ের জন্ম সম্পূর্ণ নি:স্বার্থ হইয়া যাইবে। তোমাদের উপর দায়িত্ব চাপাইলে তোমাদের পাপপ্রবৃত্তি সব পলায়ন করিবে, তোমাদের চরিত্র বদলাইয়া যাইবে। এইরপ यथनरे ममूनम्र नामिष जामारनत्र चार्फ পर्फ, जथनरे जामन আমাদের সর্ব্বোচ্চভাবে আরোহণ করি; যথন আমাদের সমুদ্য দোষ অপর কাহারও ঘাড়ে চাপাইতে হয় না, যথন শয়তান ব ঈশ্বর কাহাকেও আমরা আমাদের দোবের জন্য দায়ী করি না, তথনই আমরা সর্ব্বোচ্চভাবে আরোহণ করি। <u>আমিই আমার</u> व्यमृष्टित बना मात्री। वागिरे निष्कत छ्राञ्च উভরেরই কর্তী, কিন্ত আমার স্বরূপ শুদ্ধ ও আনন্দমাত্র।

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS আত্মার মুক্তসভাব।

ন মৃত্যুর্ন শক্ষা ন মে জাতিভেদ:
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জনা।
ন বন্ধ ন মিত্রং গুরুইনের শিষ্যঃ
চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহং॥
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন তৃঃখং
ন মন্ত্রং ন তীর্থং ন বেদা ন যক্তাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্ঞাং ন ভোক্তা
চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহং॥

বেদান্ত বলেন, এই স্তবই সাধারণের এক্মাত্র অবলম্বনীর। ইহাই দেই চরম লক্ষ্যে পৌছিবার একমাত্র উপায়—আপনাকে এবং সকলকে বলা যে, আমরাই সেই। পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিতে গাকিলে বল আইসে। যে প্রথমে খোঁড়াইয়া চলে, সে ক্রমশঃ পান্নে বল পাইরা নাটির উপর পা সোজা রাখিরা চলিতে থাকে। শিবোহহং-রূপ এই অভয়বাণী ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর হইরা আমাদের হৃদয়কে, আমাদের ভাবসমূহকে পরিব্যাপ্ত করে— পরিশেষে আমাদের প্রতি শিরায়—প্রতি ধমনীতে—শরীরের প্রত্যেক অংশে পরিব্যাপ্ত হইরা পড়ে। জ্ঞান-স্থর্যের কিরণ बढ़रे छब्बन रहेरा छब्बनजत रहेरा जात्रस रत्न, जजरे मार চলিয়া বায়, অজ্ঞানরাশি ধ্বংস হইতে থাকে—ক্রমশঃ এমন এক <sup>সমর</sup> আসিয়া থাকে, যথন সমূদর অজ্ঞান একেবারে চলিয়া বার এবং একমাত্র জ্ঞানস্থ্যাই অবশিষ্ট থাকে। অবশ্য এই বেদাস্ততত্ত্ব খনেকের পক্ষে ভয়ানক বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহার কারণ বে কুসংস্কার, তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই দেশেই

(ইংলণ্ডেই) এমন অনেক লোক আছেন, তাঁহাদিগকে আনি यि विन, भग्नजान विनया त्कर नारे, जाराजा जावित्वन, गाः-म्ब ধর্ম গেল। অনেক লোক আমায় বলিয়াছেন, শয়তান না থাকিনে ধর্ম্ম কিরূপে থাকিতে পারে ? তাঁহারা বলেন, আনাদিগকে কেই চালাইবার না থাকিলে আর ধর্ম কি হইল ? কেহ আমাদিগতে শাসন করিবার না থাকিলে আমরা জীবনযাত্রা নির্মাহ করিব কিরূপে ? বাস্তবিক কথা এই, আমরা ঐরূপ ভাবে ব্যব্তুত হইতে ভালবাসি। আমরা এইরূপ ভাবে থাকিতে জভাত হইরাছি, স্থতরাং ইহা আমরা ভালবাসি। প্রতিদিন কেই ন কেহ আমাদের তিরস্কার না করিলে আমরা স্থুণী হইতে পারি ना। সেই कूमश्यात । किन्छ এখন ইহা বতই ভয়ানক বিন্ধা বোধ হউক, এমন এক সময় আসিবে, যথন আমরা স্কুলেই অতীতের ইতিহাস শ্বরণ করিয়া, শুদ্ধ অনন্ত আত্মাকে বেসকা কুসংস্কারে আবরণ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদিগের প্রত্যেক্টীকে শ্বরণ করিয়া হাসিব, আর আনন্দ সত্য ও দৃঢ়তার সহিত বনিং, আমিই তিনি, চিরকাল তাহাই ছিলাম এবং সর্বদা তাহাই থাৰিব।

# কর্মজীবনে বেদান্ত।

# ্ৰথম প্ৰস্তাব।

আমাকে অনেকে বেদান্তদর্শনের কর্ম্মজীবনে উপযোগিতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে বলিয়াছেন। আমি তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি, মত খুব ভাল বটে, কিন্তু উহা কিরূপে কার্য্যে পরিণত করা যাইবে, ইহাই প্রকৃত সমস্তা। যদি উহা কার্য্যে পরিণত করা একেবারে খদন্তব হয়, তবে বৃদ্ধির একটু পরিচালনা ব্যতীত উহার অপর কোন মূল্য নাই। অতএব বেদাস্ত যদি ধর্ম্মের আসন অধিকার **করিতে চায়, তবে উহাকে সম্পূর্ণরূপে কাবে লাগাইবার মত হইতে** . १रेरव। आमारमत जीवरनत मकन अवश्वात्र छेशरक कार्या भित्रकाछ করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীরনের মধ্যে যে একটা কাল্লনিক ভেদ আছে, তাহাও দ্ব ক্রিয়া দিতে रहेर्त, कांत्रण, त्वांच्छ এक जर्थछ वखत मदस्त छेशाम करतन-विशंख वर्णन, এक প্রাণ সর্বত রহিয়াছেন। ধর্মের আদর্শসমূহ ধীবনের সমূদর অংশকে যেন আচ্ছাদন করে, উহা যেন আমাদিগের প্রত্যেক চিম্ভার ভিতরে প্রবেশ করে ও কার্য্যেও যেন উহাদের প্রভাব উত্তরোত্তর অধিক হইতে থাকে। আমি ক্রমশঃ কর্মজীবনে নেদান্তের প্রভাবের কথা বলিব। কিন্তু এই বক্তৃতাগুলি ভবিষ্যৎ বক্তাসমূহের উপক্রমণিকারপে সম্বরিত, স্থতরাং আমাদিগকে প্রথমে মতের বিষয়ই আলোচনা করিতে হইবে। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, পর্ব্বতগহবর ও নিবিড় অরণ্য হইতে সমূভূত হইরা কিরপে তাহারা আবার কোলাহলময় নগরীর কার্য্যবহল রখাসমূহে কার্য্যে পরিণত হইতেছে। এই মতগুলির আমরা আর একটু বিশেষত্ব দেখিব যে, এই চিন্তাগুলির অধিকাংশ নির্জ্বন অরণ্যবাসের ফল নহে, কিন্তু যে সকল ব্যক্তিকে আমরা সর্বাপেক্ষা অধিক কর্ম্মে ব্যস্ত বলিয়া মনে করি, সেই সিংহাসনোপবিষ্ট রাজ্যণ ইহাদের প্রণেতা।

শেতকেতু, আরুণি ঋষির পুত্র। এই ঋষি বোধ হয় বানপ্রস্থী ছিলেন। খেতকেতু বনেই প্রতিপালিত হইরাছিলেন, কিন্তু তিনি পাঞ্চালদিগের নগরে তাঁহাদিগের রাজা প্রবাহণ জৈবলির নিক্ট গমন করিলেন। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মৃত্যুকালে প্রাণিগণ কিরূপে এ লোক হইতে গমন করে, তাহা ভূমি কি জান ?'—'না'। 'কিরূপে তাহারা এখানে পুনরায় আদিয়া থাকে, তাহা কি তুমি জান ?'—'না'। 'তুমি কি পিতৃযান ও দেববানের বিষয় অবগত আছ ?' রাজা এইরূপ আরও অনেক প্রশ্ন করিলেন। শ্বেতকেতু কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারিলেন ্না, তাহাতে রাজা তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি কিছুই জান না।' বালক পিতার নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ঐ কথা বলাতে পিতা বলিলেন, 'আমিও এ সকল প্রশ্নের উত্তর জানি না। যদি জানিতাম, তাহা হইলে কি তোমায় শিখাইতাম না ?' তথন তাঁহারা পিডা-পুত্রে রাজসন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহাকে এই রহস্তের বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য অমুরোধ করিলেন। রাজা বলিলেন, <sup>এই</sup>

## कर्म्मजीवत्न त्वनान्छ।

বিছা—এই ব্রন্ধবিছা কেবল রাজাদেরই জ্ঞাত ছিল, ব্রান্ধণেরা কথন ইহা জানিতেন না। যাহা হউক, তিনি তৎপরে এতৎসম্বন্ধে বাহা জানিতেন, তাহা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে আমরা অনেক উপনিষদে এই এক কথা পাইতেছি যে, বেদাস্তদর্শন কেবল অরণ্যে খ্যানলব্ধ নহে, কিন্তু উহার সর্ব্বোংকৃষ্ট অংশগুলি সাংসারিক কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত মন্তিক্ষসকলের চিন্তিত ও প্রকা-শিত। লক্ষ্ণ প্রক্রার শাসক স্বেচ্ছাতন্ত্র রাজার অপেক্ষা কর্ম্মে ব্যন্ত মামুষ আর কাহাকেও কল্পনা করা বাদ্ধ না, কিন্তু তথাপি এই রাজারা গভীর চিন্তাশীল ছিলেন।

এইরূপে নানা দিক্ হইতে দেখিলে ইহা স্পষ্টই অনুমিত হয় त, এই দর্শনের আলোকে জীবন গঠন ও জীবন যাপন <del>মবশ্বই সম্ভব, আর বথন আমরা পরবর্ত্তী কালের ভগবদ্যীতা</del> খালোচনা করি, ( আপনারা অনেকেই বোধ হয় ইহা পড়িয়াছেন; ইংা বেদান্তদর্শনের একটা সর্বোত্তম ভাষ্যস্বরূপ) তথন দেখিতে গাই, আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সংগ্রামস্থল এই উপদেশের কেন্দ্র— ত্থায়ই শ্রীক্বঞ্চ অর্জ্জুনকে এই দর্শনের উপদেশ দিতেছেন আর <sup>গীতার</sup> প্রত্যেক পৃষ্ঠার এই মত উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে— গীর কর্মশীলতা, কিন্তু তাহার মধ্যে আবার অনন্ত শান্তভাব। <del>এই তন্ধকে কর্মারহস্ত বলা হইয়াছে, এই অবস্থা লাভ করাই</del> নেনান্তের লক্ষ্য। আমরা অকর্ম্ম বলিতে সচরাচর যাহা বুঝি বর্গাৎ নিশ্চেষ্টতা, তাহা অবশ্র আমাদের আদর্শ হইতে পারে না। গরমজানী হইত তাহারা ত নিশ্চেষ্ট। মৃত্তিকাথও, গাছের ওঁড়ি,

এই গুলিই ত তাহা হইলে জগতে মহাতপস্থী বলিয়া পরিগণিত। হইত, তাহারাও ত নিশ্চেষ্ট। আবার কামনাযুক্ত হইলে তাহাই যে কার্য্যনামের উপযুক্ত হয়, তাহা নহে। বেদান্তের আদর্শ বে প্রকৃত কর্ম্ম, তাহা অনস্ত স্থিরতার সহিত জড়িত—মাহাই কেন ঘটুক না, সে স্থিরতা কথন নষ্ট হইবার নয়—চিত্তের বে সমভাব কথনও ভঙ্গ হইবার নয়। আর আমরা বহদর্শিতা দারাইয় জানিয়াছি বে, কার্য্য করিবার পক্ষে এইরূপ মনোভাবই সর্বাপেকা অধিক উপযুক্ত।

আমাকে অনেকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন. আম্রা কার্য্যের জন্ত যেরূপ একটা আগ্রহ বোধ করিয়া থাকি, দেরণ আগ্রহ না থাকিলে কার্য্য কিরূপে করিব ? আমিও অনেক দিন शृर्ख्य ইহাই মনে করিতাম, কিন্তু আমার যতই বয়দ হইতেছে, যতই আমি অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি, ততই আমি দেখিতেছি, উহা সত্য নহে। কার্য্যের ভিতরে যত কম আগ্রহ বা কামন থাকে, আমরা ততই স্থন্দর কার্য্য করিতে সমর্থ হইরা গানি। আমরা যতই শাস্ত হই, ততই আমাদের নিজেদের মঙ্গল, জার আমরা অধিক কার্য্য করিতে পারি। যথন আমরা ভাবৰণে পরিচালিত হইতে থাকি, তখন আমরা শক্তির বিশেষ অণব্য করিয়া থাকি, আমাদের সায়ুমগুলীকে বিকৃত করিয়া ফেনি-মনকে চঞ্চল করিয়া তুলি, কিন্তু কার্য্য খুব কম করিতে পারি। যে শক্তি কার্য্যরূপে পরিণত হওরা উচিত ছিল, তাহা বুণা ভারু কতামাত্রে পর্যাবসিত হইয়া ক্ষ**র হইয়া বা**য়। কেবল <sup>মধন মন</sup> অতিশয় শান্ত ও স্থির থাকে, তথনই আমাদের সমৃদয় শক্তির্ সংকার্য্যে ব্যন্থিত হইয়া থাকে। আর যদি তোমরা জগতে বড় বড় কার্যাকুশল ব্যক্তিগণের জীবনী পাঠ কর, তোমরা দেখিবে, তাঁহারা অহুত শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন। কিছুতেই তাঁহাদের চিত্তের সামগ্রন্থ ভঙ্গ করিত না। এই জন্যই যে ব্যক্তি সহজেই রাগিয়া য়য়, সে বড় একটা বেশী কায করিতে পারে না, আর যে কিছুতেই রাগে না, সে সর্বাপেক্ষা বেশী কায করিতে পারে। বে ব্যক্তি জোধ, দ্বণা বা জন্য কোন রিপুর বশীভূত হইয়া পড়ে, সে এ জগতে বড় একটা কিছু করিতে পারে না, সে আপনাকে যেন খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে, কিন্ত সে বড় কাষের লোক হয় না। কেবল শান্ত, ক্মাশীল, স্থির চিত্ত ব্যক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্য করিয়া থাকে।

त्वनाष्ठ जानर्न मयद्वारे উপদেশ निम्ना थात्कन, जान जानर्न जन्य नाख्य रहेत्व ज्यर्था राहात्क जामना त्वाथनम् वित्व श्रांत ज्यान रहेत्व ज्यान हेत्व ज्यान हित्य ज्यान हेत्व ज्यान हेत्व ज्यान हेत्व ज्यान हेत्व ज्यान हेत्व ज्यान हित्य ज्यान हेत्व ज्यान हित्य ज्यान हेत्व ज्यान हित्य हित्य ज्यान हित्य ज्यान हित्य ज्यान हित्य ज्यान हित्य हित्य

অবশ্য তাঁহার প্রথম উপদেশ এই হইবে যে, স্বার্থপরতা, জাত্মসং, ত্যাগ কর। আমি ভাবিলাম, ইহা কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব। কিন্তু যদি কেহ এমন এক আদর্শ বিষয়ের উপদেশ দেন, বাহা আমার সমুদর স্বার্থপরতার, সমুদর অসাধু ভাবের সমর্থন করে আমি অমনি বলিয়া উঠি, ইহাই আমার আদর্শ—আমি দেই আদর্শ অনুসরণ করিতে ব্যস্ত হইরা পড়ি। বেদন 'শাস্ত্রীয়' 'অশাস্ত্রীয়' কথা লইয়া লোকে গোলবোগ করিয়া থাকে; আনি যাহা বুঝি, তাহা শাস্ত্রীয়—তোমার মত অশাস্ত্রীয়। 'ব্যবহারগ্যু' (Practical) কথাটা লইয়াও এইরূপ গোলযোগ হইয়াছে। আদি বাহাকে কাজে লাগাইবার মত বলিয়া বোধ করি, জগতে তাহাই একমাত্র ব্যবহারগম্য। यদি আমি দোর্কানদার হই, আমি মনে করি, দোকানদারীই একমাত্র বব্যহারগম্য ধর্ম। বদি আদি চোর হই, আমি মনে করি, চুরি করিবার উত্তম কৌশলই সর্বোত্তম ব্যবহারগন্য ধর্ম। তোমরা দেখিতেছ, আমরা কেমন এই ব্যবহারগম্য শব্দ কেবল আমরাই যাহা বর্ত্তমান অবস্থায় করিতে পারি সেই বিষয়েই প্রয়োগ করিয়া থাকি। এইহেতু আমি তোমা-দিগকে ব্ঝিয়া রাখিতে বলি যে, যদিও বেদান্ত চূড়ান্তভাবে ব্যবার-গন্য বটে, किन्छ সাধারণ অর্থে নহে,উহা আদর্শ হিসাবে ব্যবহারগন্য। रेरात जामर्भ यजरे উচ্চ रुपेक ना त्कन, रेरा कान जमस्य जामी আমাদের সন্মুখে স্থাপন করে না, অথচ এই আদর্শ আদর্শ না<sup>মের</sup> উপযুক্ত। এক কথায় ইহার উপদেশ 'তত্ত্বমিন', তুমিই সেই ব্রহ্ম, ইহার সমুদয় উপদেশের শেষ পরিণতি এই। ইহার নানা<sup>বিষ</sup> বিচার পূর্ববপক্ষ সিদ্ধান্তাদির পর তুমি পাও এই যে, মানবালা

#### कर्माजीवत्न त्वांख ।

শুদ্ধস্বভাব ও সর্বব্রক্ত। আত্মার সম্বন্ধে জন্ম বা মৃত্যুর কণা বলা বাতুলতা মাত্র। আত্মা কখনও জন্মানও নাই, কখন মরিবেনও না, আর আমি মরিব বা মরিতে ভীত, এসব কেবল কুসংস্কার-, মাত্র। আর আমি ইহা করিতে পারি বা ইহা করিতে পারি না, ইহাও কুসংস্কার। আমি দব করিতে পারি। বেদান্ত মান্ত্রক • প্রথমে আপনাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলেন। বেমন জগতের কোন কোন ধর্ম বলে, যে ব্যক্তি আপনা হইতে পূথক সম্ভণ দ্ববের অন্তিত্ব স্বীকার না করে, সে নান্তিক সেইরপ বেদান্ত ৰলেন, যে ব্যক্তি আপনাকে আপনি বিশ্বাস না করে, সে নান্তিক। তোমার আপন আত্মার মহিমায় বিশাস স্থাপন না করাকেই বেদান্ত নান্তিকতা বলেন। অনেকের পক্ষে এই ধারণা বড় ভয়ানক, णेशंत्र त्कान मत्मर नारे, जात जामता जातिकरे वित्वहना कति, रेश कथनरे जाशताक छात्नत विषत्र स्टेरव ना, किन्छ त्वास <del>দৃঢ়ন্নপে বলেন যে, প্রত্যেকেই এই সভ্য জীবনে প্রভাক্ষ করিতে</del> পারেন। এ বিষয়ে স্ত্রীপুরুবের ভেদ নাই বালক বালিকায় ভেদ নাই, জাতিভেদ নাই—আবালবৃদ্ধবনিতা জাতিধর্মনির্বিশেষে এই এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারেন —কোন কিছুই ইহার প্রতিবন্ধক रहें लिया नी, कातन, त्वांख प्रशाहिया प्रमा, छेटा शूर्व रहें एउट् षर्क्ज, भूक्त श्रहाज्ये छेश त्रिशां ।

বন্ধাণ্ডের সমৃদর শক্তি পূর্ব্ব হুইতেই আশাদের রহিয়াছে। আমরা আপনারাই নিজেদের চক্ষে হাত চাপা দিয়া 'অন্ধকার' 'অন্ধকার' বলিয়া চীৎকার করিতেছি। হাত সরাইয়ালও, দেখিবে তথায় আলোক প্রথম হুইতেই বর্ত্তমান ছিল। অন্ধকার কখনই Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS ভারবোগ।

ছিল না, তুর্বলত। কখনই ছিল না, আমরা নির্বোধ বলিরাই নীৎকার করি, আমরা তুর্বল; আমরা নির্বোধ বলিরাই নীৎকার করি, আমরা অপবিত্র। এইরূপে বেদান্ত যে, আদর্শকে শুর্ কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায় বলেন, তাহা নহে, কিন্তু বলেন, উহা পূর্বে হইতেই আমাদের উপলব্ধ, আর যাহাকে আমরা এখন আদর্শ বলিতেছি, কিন্তু যাহা প্রকৃত বাস্তব সন্তা, তাহাই আমাদের স্বরূপ। আর যাহা কিছু দেখিতেছি, সমৃদ্রুই মিগ্যা। যথনই তুমি বল, আমি মর্ত্ত্য ক্ষুদ্র জীব, তখনই তুমি মিগ্যা বলিতেছ, তুমি যেন যাহ্বলে আপনাকে অসৎ তুর্বল হুর্ভাগ্য করিয়া ফেলিতেছ।

বেদান্ত পাপস্বীকার করেন না, ভ্রমন্বীকার করেন। জার বেদান্ত বলেন, সর্বাপেক্ষা বিষম ভ্রম এই—আপনাকে মুর্বল, পাপী এবং হতভাগ্য জীব বলা—এরপ বলা যে, আমার কোন শক্তি নাই, আমি ইহা করিতে পারি না, আমি উহা করিতে পারি না। কারণ, যখনই তুমি ঐরপ চিন্তা কর, তখনই তুমি যেন বন্ধন-শৃদ্ধালকে আরপ্ত দৃঢ় করিতেছ, তোমার আত্মাকে পূর্বর হইতে অধিক মারাবরণে আরত করিতেছ। অতএব যে কেহ আপনাকে ম্বর্বল বলিয়া চিন্তা করে, সে ভ্রান্ত; যে কেহ আপনাকে অপরিত্র বলিয়া মনে করে, সে ভ্রান্ত, সে জগতে একটা অসৎ চিন্তার শ্রোত প্রক্ষেপ করিতেছে। এইটা যেন আমাদের সর্ব্বদা মনে থাকে বে, বেদান্তে আমাদের এই বর্ত্তমান মায়াময় জীবনকে—এই মিথাা জীবনকে—আদর্শের সহিত মিলাইবার কোন চেন্তা নাই—ক্তিবর বেদান্ত বলেন, এই মিথাা জীবনকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা

্রইনেই ইহার অন্তরালে যে সত্য জীবন সদা বর্ত্তমান, তাহা প্রকাশিত হইবে। এমন নহে যে মানুষ পূর্ব্বে এতটুকু পরিত্র ছিল, তাহা হইতে পবিত্রতর হইল। কিন্তু বাস্তবিক সে পূর্ব্ব হইতেই পূর্ণগুদ্ধ আছে—তাহার সেই পূর্ণগুদ্ধস্বভাব একটু একটু করিরা প্রকাশ পায় মাত্র। আবরণ চলিরা যায়, এবং আত্মার স্বাভাবিক পবিত্রতা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। এই অনন্ত পবিত্রতা, মুক্তস্বভাব, প্রেম ও ঐশ্বর্য্য পূর্ব্ব হইতেই আমাদের বিভ্যমান।

रेतां खिक जात ७ वर्णन, देश रा ७५ वर्ग जथवा भर्का छश्होत्र উপনিধি করা যাইতে পারে, তাহা নয়, কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, প্রথমে যাঁহারা এই সত্যসকল আবিদ্ধার করিয়াছিলেন, তাঁহারা বনে অথবা পর্বতে গুহায় বাস করিতেন না, অথবা সাধারণ ণোক্ও ছিলেন না, কিন্তু যাঁহারা ( আমাদের বিশ্বাস করিবার বিশেষ কারণ আছে ) বিশেষরূপে কর্মময় জীবন যাপন করিতেন, গাঁহাদিগকে সৈন্ত পরিচালনা করিতে হইত, গাঁহাদিগকে সিংহাসনে বিদ্যা প্রজাবর্গের মঙ্গলামঙ্গল দেখিতে হইত—আবার তথনকার কালে রাজারাই সর্বময় ছিলেন—এখনকার মত সাক্ষিগোপাল ছিলেন না। তথাপি তাঁহারা এই সকল তব্তের চিন্তার, উহা-দিগকে জীবনে পরিণত করিবার এবং মানবজাতিকে শিক্ষা দিবার সময় পাইতেন। অতএব তাঁহাদের অপেক্ষা আমাদের ঐ সকল জ্ব অমুভব করা ত অনেক সহজ, কারণ তাঁহাদের সঙ্গে তুলনায় षागामের জীবন ত অনেকটা কর্ম্মগৃত্য। স্কুতরাং আমাদের বথন এত কাষ কম, আমরা যথন তাঁহাদের অপেক্ষা অনেকটা স্বাধীন,

্তখন আমরা যে ঐ সকল সত্য অন্নভব করিতে পারি না, ইয়া আমাদের পক্ষে মহা লজ্জার কথা। পূর্বকালীন সর্বনর সম্রাট-গণের অভাবের সহিত তুলনায় আমাদের অভাব ত কিছুই নয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত অগণ্য অকৌহিণীপরিচাল্ অর্জুনের যত অভাব, আমার অভাব তাহার তুলনায় কিছুই নর তথাপি এই যুদ্ধকোলাহলের নধ্যে তিনি উচ্চতম দর্শনের কথা তুনি-বার এবং উহাকে কার্য্যে পরিণত করিবারও সময় গাইলেন— স্কুতরাং আমাদের এই অপেকাক্বত স্বাধীন বিলাসমন্ত জীবনেও ইয় পারা উচিত। আমরা যদি বাস্তবিক সম্ভাবে সময় কাটাইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে দেখিব, আমরা যতটা ভাবি বা বতটা দ্বানি তাহা অপেক্ষা আমাদের অনেকেরই যথেষ্ট সময় আছে। আমাদের যতটা অবকাশ আছে, তাহাতে বদি আমরা বাস্তবিক ইচ্ছা করি, তবে আমরা একটা আদর্শ কেন, পঞ্চাশটা আদর্শ অনুসরণ করিতে সমর্থ হইতে পারি, কিন্তু আদর্শকে আমাদের কথনই নীচু बर्ब উচিত নয়। এইটি আমাদের জীবনে এক বিশেষ বিপদানয়। অনেক ব্যক্তি আছেন—ভাঁহারা আমাদের বুথা অভাব সকলের, वृशी रामना मकरलत जग्र नाना अकात वृशा कातन अनर्मन करतन-আর আমরা মনে করি, আমাদের উহা হইতে উচ্চতর আদর্শ বৃষি আর নাই, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বেদান্ত এরণ <sup>শিক্ষা</sup> কথনই দেন না। প্রত্যক্ষ জীবনকে আদর্শের সহিত একীভূত করিতে হইবে—বর্ত্তমান জীবনকে অনস্ত জীবনের সহিত এৰীভূট করিতে হইবে।

कात्रण, তোমাদের সর্বাদা মনে রাখিতে হইবে यে, বেদারের

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS কৰ্মজীবনে বেদান্ত।

মূলকথা এই একত্ব বা অখণ্ডভাব। ছাই কোথাও নাই, ছাই প্রকার জাবন নাই, অথবা ছাঁটা জগৎও নাই। ভোমরা দেখিবে, বেদ প্রথমতঃ স্বর্গাদির কথা বলিতেছেন, কিন্তু শেষে যথন তাঁহারা , তাঁহাদের দর্শনের উচ্চতন আদর্শরে বিবর বলিতে আরম্ভ করেন, তথন তাঁহারা ও সকল কথা একেবারে পরিত্যাগ করেন। একনাত্র জীবন আছে, একমাত্র জগৎ আছে, একমাত্র অন্তিত্ব আছে। মবই সেই একসত্তা মাত্র; প্রভেদ পরিমাণগত, প্রকারগত নহে। ভিন্ন জীবনের মধ্যে ভেদ প্রকারগত নহে। বেদান্ত এরূপ ক্থাসকল একেবারে অস্বীকার করেন যে, পশুগণ মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং তাহারা ঈশ্বর কন্তৃ কি আমাদের খাত্তরূপে ব্যবহৃত ইইবার জন্ত স্ট ইইরাটে।

কতকগুলি লোকে দরাপরবশ হইয়া জীবিত-ব্যবচ্ছেদনিবারিণী সভা ( Anti-vivisection society ) স্থাপন
করিয়াছেন। আমি এই সভার জনৈক সভ্যকে একবার জিজ্ঞাসা
করিয়াছিনাম, 'বন্ধো, আপনারা খাদ্যের জন্ম পশুহত্যা সম্পূর্ণ
ন্থায়সঙ্গত ননে করেন, অথচ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্ম ছুই একটি
পশুহত্যার এত বিরোধী কেন ?' তিনি উত্তর দিলেন,
'জীবিত-ব্যবচ্ছেদ বড় ভ্রানক ব্যাপার, কিন্তু পশুগণ আমাদের
খাদ্যের জন্ম প্রদত্ত ইয়াছে।' কি ভ্রানক কথা! বাস্তবিক
পশুগণও ত সেই অখণ্ড সন্তার অংশ স্বরূপ। যদি মান্থবের জীবন
অনস্ত হয়, পশুরও তদ্দেপ। প্রভেদ কেবল পরিমাণগত, প্রকারগত
নহে। আমিও বেমন, একটী ক্ষুদ্র জীবাণুও তদ্ধ্যপ—প্রভেদ কেবল
পরিমাণগত, আর সেই সর্ব্বোচ্চ সন্তার দিক্ হইতে দেখিলে এ

প্রভেদও দেখা যায় না। মানুষ অবশু তৃণ ও একটা কুদ্র রুক্তের ভিতর অনেক প্রভেদ দেখিতে পারে, কিন্তু যদি তুমি খুব উদ্ধে আরোহণ কর, তবে ঐ তৃণ ও বৃহত্তম বৃক্ষ পর্যান্ত সমান হইয় যাইবে। এইরূপ সেই উচ্চতম সন্তার দৃষ্টি হইতে এ সকলগুনিই সমান—আর যদি তুমি একজন ঈশ্বরের অন্তিছে বিশাসী হঙ্ তবে তোমার পশুগণের সহিত উচ্চতম প্রাণীর পর্যান্ত সম্ভা मानिए इटेर, जाहा ना इटेरल जगवान् ज এकजन महाभक्ष्मांजी হইলেন। যে ভগবান মহয়ানামক তাঁহার সন্তানগণের প্রতি এত পক্ষপাতসম্পন্ন, আবার পশুনামক তাঁহার সম্ভানগণের প্রতি এত নির্দায়, তিনি দানব হইতেও অধম। এরপ ঈশ্বরের উপাসনা করা অপেকা বরং আমি শত শত বার মরিতেও স্বীকৃত হইব। আমার সমুদর জীবন এরূপ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অতিবাহিত श्रेरत । किन्न वास्त्रिक ज्ञेषंत छ এत्राप नर्दन । याशांत्रा अवन वरल, ठारोता जारन ना, ठाराता नात्रियरवायरीन, व्यवसीन ব্যক্তি, তাহারা কি বলিতেছে, তাহা জ্বানে না। এথানে ত্বাবার 'ব্যবহারগম্য' শন্দটী ভূল অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। বাস্তবিক ক্র্থা এই, আমরা থাইতে চাই, তাই থাইয়া থাকি। আমি নিষে একজন সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী না হইতে পারি, কিন্তু জাৰি নিরামিব ভোজনের আদর্শটী বুঝি। যথন আমি মাংস খাই ঘটনাবিশেষে তথন আমি জানি, আমি অক্সায় করিতেছি। আমাকে উহা খাইতে বাধ্য হইতে হইলেও আমি জানি, উহা আমি আদর্শকে নামাইয়া আমার হর্কলতার <sup>সমর্থন</sup> করিতে চেষ্টা করিব না। আদর্শ এই—মাংস ভোজন না কর

্রতা—বিড়াল ও কুকুরও তক্ষপ। যদি তাহাদিগকে এরপ চিন্তা করিতে পার, তবে তুমি সর্ব্বপ্রণীর লাভভাবের দিকে কতকটা অগ্রসর হইয়াছ—শুধু মহুযাজাতির প্রতি লাভভাব বিলয় টীৎকার নহে—উহা ত র্থা চীৎকার মাত্র। তোমরা সচরাচর দেখিবে, এরপ উপদেশ অনেকের রুচিসঙ্গত হয় না—কারণ, তাহাদিগকে বাস্তব ত্যাগ করিয়া আদর্শের দিকে যাইতে শিক্ষা দেওয়া হয়, কিল্ক যদি তুমি এমন এক মতের কথা বল, যাহাতে তাহাদের বর্ত্তমান কার্য্যের—বর্ত্তমান আচরণের পোষকতা হয়, তবে তাহারা বলে, উহা 'ব্যবহারগম্য' বটে।

 Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS জ্ঞানুযোগ ।

ঐরপ ধর্মাচরণ আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু যদি কেহ আদির। আমার বলে, ধর্ম জীবনের সর্বোচ্চ কার্য্য, তবে আমি তাহার কথা শুনিতে প্রস্তুত আছি। এই বিষয়টীতে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। যথন কোন ব্যক্তি কোনরপ ছর্বলতার পোষকতা করিতে চেষ্টা করে, তথন বিশেষ সাবধান হইও। আমরা একে ত ইক্রিয়সমূহে আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে একেবারে অপদার্ধ করিয়া ফেলিয়াছি, তার পর আবার যদি কেহ আদিয়া পূর্ম্বোক্ত প্রকারে শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করে, আর যদি তুমি ঐ উপদেশের <mark>অনুসরণ কর, তবে তুনি কিছুনাত্র উন্নতি করিতে পারিবে না।</mark> আমি এরপ অনেক দেখিয়াছি, জগৎসম্বন্ধে আমি কিছু অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছি, আর আমার দৈশে ধর্মসম্প্রদায়স্কন রক্তবীব্দের ঝাড়ের মত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। প্রতি বৎসর নৃতন ন্তন সম্প্রদায় হইতেছে। কিন্তু একটা জিনিয় আনি বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছি যে, যে সকল সম্প্রদায়ে সংসার ও ধর্ম একসম্ মিশাইরা ফেলিতে চেষ্টা করে না, তাহারাই উন্নতি করিয়া থাকে— আর যেখানে উচ্চতম আদর্শনকলকে বুথা সাংসারিক বাসনার সহিত সামঞ্জস্ত করার—ঈশ্বরকে মাতুষের ভূমিতে টানিয়া আনিবার —এই মিথ্যা চেষ্টা আছে, সেখানেই রোগ প্রেশ করে। মাত্র্য যেথানে পড়িয়া আছে, সেথানে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না—তাহাকে ঈশ্বর হইতে হইবে।

এ প্রশ্নের আবার আর এক দিক্ আছে। আমরা কে অপরকে দ্বণার চক্ষে না দেখি। আমরা সকলেই সেই লক্ষা-স্থলে চলিয়াছি। হুর্মলতা ও সরলতার মধ্যে প্রভেদ কেবন

পরিমাণগত। আলো ও অন্ধকারের মধ্যে প্রভেদ কেবল পরিমাণ-গ্রহ—পাপ ও পুণ্যের মধ্যে প্রভেদ কেবল পরিমাণগত—জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে প্রভেদ কেবল পরিমাণগত, যে কোন বস্তুর সহিত জ্বার বস্তুর প্রভেদ কেবল পরিমাণগত, প্রকারগত নয়—কারণ, গ্রহুতপক্ষে সমুদয়ই সেই এক অথও বস্তু মাত্র। সমুদয়ই এক— চিন্তারণেই হউক, জীবনরপেই হউক, আত্মারপেই হউক, সবই এহ—প্রভেদ কেবল পরিমাণের তারতম্যে, মাত্রার তারতম্যে। এই হেতু অপরে ঠিক আমাদের মত উন্নতি করিতে পারে নাই ৰনিরা তাহাদের প্রতি ঘুণা করা উচিত নর। কাহাকেও নিন্দা ব্রিও না, লোককে সাহাব্য করিতে পার ত কর। বৃদি না গার, হাত গুটাইয়া লও, তাহাদিগকে আশীঝাদ কর, তাহাদিগকে ষাপন পথে চলিতে দাও। গাল দিলে, নিন্দা করিলে কোন দ্ধিতি হয় না। এরূপে কাহারও কখন উন্নতি হয় না। অপরের নিশা করিয়া হর কেবল বৃথা শক্তিক্ষয়। সমালোচনা ও নিন্দা দানদের বুথা শক্তিক্ষয়ের উপায় নাত্র, আর শেষে আমরা দিখিতে পাই, অপরে যে দিকে চলিতেছে, আমরাও ঠিক দেই দিকে চলিতেছি, আমাদের অধিকাংশ মতভেদ ভাষার বিভিন্নতামাত্র।

এমন কি পাপের কথা ধর। বেদান্তের পাপের ধারণা, আর
নাধারণ ধারণা যে, মাতুষ পাপী—বাস্তবিক এই হুটী কথাই এক।
ক্রেটা 'না' এর দিক্, বেদান্ত 'হাঁ'এর দিক্। একজন মাতুষকে
নাহার হুর্মলতা দেখাইয়া দেয়, অপরে বলে, হুর্ম্মলতা থাকিতে পারে,
কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য করিও না—আমাদিগকে উন্নতি করিতে

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS জ্ঞানযোগ।

हहेरत । मालूस यथनहे व्यथम अन्तिवारह, ज्थनहे जारात तान कि জানা গিয়াছে। সকলেই আপনার কি রোগ, তাহা জানে—<sub>সপর</sub> কাহাকেও তাহা বলিয়া দিতে হয় না। আমরা বহির্জ্জগতের সমফ কপটতাচরণ করিতে পারি, কিন্তু আমাদের অন্তরের অন্তরে আমা আমাদের হর্বলতা জানি। কিন্তু বেদাস্ত বলেন, কেবল হর্বলতা স্বরণ করাইয়া দিলে বড় উপকার হইবে না—তাহাকে ঔষধ দাও—আর মামুষকে কেবল সর্বাদা রোগগ্রস্ত ভাবিতে বলা রোগের ঔষ্ধ নহে, রোগ প্রতীকারের হেতু নহে। মামুষকে সর্বদা তাহার মুর্বন্তার বিষয় ভাবিতে বলা তাহার হর্মেলতার প্রতীকার নহে—তাহার ক শ্বরণ করাইয়া দেওয়াই প্রতীকারের উপায়। তাহার মধ্যে দে वन পূर्व हरेटिर जनस्रिज, जाहात विषय यात्रन कतारेया गाँउ। माञ्चरक भाभी ना विनता दिनाख वतः ठिक विभर्तीण भेष भवन এবং বলেন, 'তুমি পূর্ণ ও শুদ্ধস্বরূপ—যাহাকে তুমি পাপ বল, তার তোমাতে নাই।' উহারা তোমার খুব নিয়তম প্রকাশ, পার যদি তবে উচ্চতরভাবে আপনাকে প্রকাশিত কর। একটা দিনি আমাদের মনে রাখা উচিত—তাহা এই বে, আমরা দরই গারি। कथन७ 'ना' विनिष्ठ नां, कथन७ 'পाति नां,' विनिष्ठ नां। ध्यम কখনও হইতেই পারে না, কারণ, তুমি অনুষ্তমূরণ। তোনা স্বরূপের তুলনায় দেশকালও কিছুই নহে। তোমার যাহা है। তাহাই করিতে পার, তুমি সর্বাশক্তিমান্।

অবশ্য যাহা বলা হইল, তাহা নীতির মূলস্থ নাত। পার্ম দিগকে মতবাদ হইতে নামিয়া আসিয়া জীবনের বিশেষ বিশেষ অব স্থায় ইহা প্রয়োগ করিতে হইবে। আমাদিগকে দেখিতে হইবে Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS ক্রিজীবনে বেদান্ত।

কিরপে এই বেদান্ত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, নাগরিক জীবনে, গ্রাম্য জীবনে, প্রত্যেক জাতির জীবনে, প্রত্যেক জাতির গার্হস্য জীবনে কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যার। কারণ, যদি ধর্ম্ম মান্ত্রের সর্বাবস্থার তাহাকে সহারতা করিতে না পারে, তবে উহার বিশেষ কোন মূল্য নাই—উহা কেবল কতকগুলি ব্যক্তির জ্ঞা মতবাদ মাত্র। ধর্ম্ম যদি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ করিতে চার, তবে উহার এমন হওরা উচিত বে, মান্ত্র্য সর্বাবস্থার উহার সহারতা লইতে পারে—দাসত্রে বা স্বাধীনতার—মহা অপবিত্রতা বা অত্যন্ত পবিত্রতার মধ্যে সর্ব্ব সমরেই যেন উহা সমানভাবে মানবজাতিকে সাহায্য করিতে পারে। তবেই কেবল বেদান্তের তত্ত্ব সকল অথবা ধর্মের আদর্শ সকল অথবা উহাদের যে নামই দাও না কেন—লামে আসিবে।

আত্মবিশ্বাসরূপ আদর্শই মানবজাতির সর্বাধিক কল্যাণ সাধন বিরতে পারে। যদি এই আত্মবিশ্বাস আরও বিস্তারিতভাবে প্রচারিত ও কার্য্যে পরিণত করা হইত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ক্লতে বত হঃথ কপ্ট রহিরাছে, তাহার অনেক প্রাস হইত। সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে সকল শ্রেষ্ঠ নর নারীর মধ্যে যদি কোন তাব বিশেষ কার্য্যকর হইরা থাকে, তাহা এই আত্মবিশ্বাস—তাহারা এই জ্ঞানে জন্মিরাছিলেন যে, তাহারা শ্রেষ্ঠ হইবেন, আর তাহা ইয়াও ছিলেন। মাত্মুষ যত ইচ্ছা অবনতভাবাপন্ন হউক না কেন, ক্লিব্র এমন এক সমন্ন অবশ্র আসিরা থাকে, বখন কেবল ঐ অবস্থা বিরক্ত হইরাই তাহাকে উন্নতির চেষ্ঠা করিতে হন্ত; তখন সে আপনার উপর বিশ্বাস করিতে শিখে। কিন্তু আমাদের পক্ষে

গোড়া হইতেই ইহা জানিয়া রাখা ভাল। আমরা আত্মিরাস শিখিতে কেন এত ঘুরিয়া মরিব ? মান্নবে মান্নবে প্রভেদ কেবন এই বিশ্বাসের সম্ভাব ও অসম্ভাব লইয়া, ইহা একটু অমুধাবন ক্রিয় দেখিলেই বুঝা যাইতে পারে। এই আত্মবিশ্বাসের বলে সকল্ট সম্ভব হইবে। আমি নিজের জীবনে ইহা দেখিয়াছি, এখনও দেখিতেছি, আর যতই আমার বয়স হইতেছে, ততই এই বিশাস দুঢ় হইতে দুঢ়তর হইতেছে ; যে আপনাকে বিশ্বাস না করে, দেই নাস্তিক। প্রাচীন ধর্মে বলিত, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে দে নাস্তিক। নৃতন ধর্ম বলিতেছে, যে আপনাতে বিশ্বাস স্থাপন না না করে, সেই নাস্তিক। কিন্তু এই বিশ্বাস কেবল এই ফুড জামি'কে লইয়া নছে, কারণ বেদান্ত জাবার একদ্বাদ শিক্ষা দিতেছেন। এই বিশ্বাসের অর্থ সকলের প্রতি বিশ্বাস, কারণ তোমরা সকলে শুদ্ধস্বরূপ। আত্মপ্রীতি অর্থে সর্ব্বভূতে প্রীট, কারণ, 'তুমি' ছুইটা নাই— সকল তির্যাগ জাতির উপর প্রীভি, সকল বস্তুর প্রতি প্রীতি। এই মহান্ বিশ্বাসবলেই জগতের উন্নতি श्हेरत। प्रामात हेहा अन भातना। जिनिहे नर्वत्यक्षे मरूग, विन সাহস করিয়া বলিতে পারেন, আমি আমার নিজের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জানি; তোমরা কি জান, তোমাদের এই দেহের ভিতরে কট শক্তি, কত ক্ষমতা এখনও লুকান্নিত রহিয়াছে ? কোন্ বৈজ্ঞানিক মানবের ভিতরে বাহা বাহা আছে, সমুদয় জ্ঞাত হইয়াছেন ? <sup>নম্</sup> লক্ষ বৎসর পূব্ব হইতে মানুষ ধরাধামে বাস করিতেছে কিছ তাহার শক্তির অতি সামান্ত অংশমাত্রই এবাবং প্রকাশিত ইইং রাছে। ত্রুপ্র তুমি কি করিয়া আপনাকে জোর করিয়া ছর্মন

<mark>Digitization by e</mark>Gangotri and Sarayu Trust. F<mark>un</mark>ding by MoE-IKS **কর্মজীবনে বেদান্ত।** 

বলিতেছ ? আপাতপ্রতীয়মান এই অবনতির পশ্চাতে কি রহি-রাছে, তাহা তুমি কি জান ? তোমার ভিতরে কি আছে, তাহা তুমি কি জান ? তোমার পশ্চাতে শক্তি ও আনন্দের অপার সমুদ্র রহিয়াছে।

'আত্মা বারে শ্রোতব্যঃ'—এই আত্মার কথা প্রথমে শুনিতে हरेत। पिन त्रां अवन कत त्य, जूमिरे त्मरे जाना। पिन রাত্রি উহা আওড়াইতে থাক, যে পর্যান্ত না ঐ ভাবু তোমার প্রতি রক্তবিন্দুতে, প্রতি শিরাধমনীতে থেলিতে থাকে, যে পর্যান্ত না উহা তোমার মজ্জাগত হইরা যায়। সমুদর দেহটীই ঐ এক আদর্শের ভাবে পূর্ণ করিয়া ফেল—'আমি অজ, অবিনাশী, আনন্দময়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্মশক্তিমান্, নিত্য, জ্যোতির্ময় আত্মা'—দিবারাত ইহা চিন্তা ৰ্ব—চিন্তা করিতে থাক, যে পর্যান্ত না উহা তোমার প্রাণে প্রাণে গাঁথিয়া যায়। উহার ধ্যান করিতে থাক—ঐ ভাবে विल्लात रहेरनहे जूमि श्रक्तक कर्त्य मक्तम रहेरव। जनत भूर्व रहेरन म्थ कथा तल-श्वनत शूर्व इटेल राज्य कांग कतिना थाटक। ञ्चाः वैक्रभ व्यवशाप्रहे यथार्थ कार्या मक्कम हहेरत। व्याभनारक थे जामर्मित ভাবে পূর্ণ করিয়া ফেল – याश किছু কর, পূর্বে উহার সম্বন্ধে উত্তমরূপে চিন্তা কর। তথ্ন ঐ চিন্তাশক্তিপ্রভাবে তোমার সমুদর কর্মাই পরিবর্ত্তিত হইয়া উন্নত দেবভাবাপন হইয়া गहेरत । यति कफ् भक्तिभानी रुग्न, जरत हिन्छा मर्समक्तिमान्। সেই চিম্ভা, সেই ধ্যান লইয়া আইস, আপনাকে নিজের সর্বাশক্তি-মন্তা ও মহত্ত্বের ভাবে পূর্ণ করিয়া ফেল। কুসংস্কারপূর্ণ ভাব তোমাদের মাথায় যদি ঈশ্বরেচ্ছায় মোটেই প্রেম্ না করিত,

তাহা হইলেই ভাল ছিল। ঈশ্বরেচ্ছার আমরা এই কুসংয়ারের,
প্রভাব এবং হুর্বলতা ও নীচত্বের ভাব দ্বারা পরিবেটিত না
থাকিলেই ভাল ছিল। ঈশ্বরেচ্ছার মান্ত্রম অপেক্ষাকৃত সহল
উপারে উচ্চতম মহন্তম সত্যসমূহে পঁছছিতে পারিলেই ভাল হইত।
কিন্তু তাহাকে এই সকলের মধ্য দিয়া যাইতেই হয়; য়ায়ার
তোমাদের পশ্চাতে আসিতেছে, তাহাদের জন্ম পথ হুর্গমতর
করিয়া যাইও না।

স্থিনেক সময় এই সকল তত্ত্ব লোকের নিকট ভয়ানক বিল্যা প্রতীত হইরা থাকে। আমি জানি, অনেকে এই সকল উপদেশ শুনিয়া ভীত হইয়া থাকে, কিন্তু যাহারা যথার্থ অভ্যাস করিতে চাহে, তাহাদের পক্ষে ইহাই প্রথম অভ্যাস। আপনাকে অথব অপরকে ছর্বল বলিও না। / যদি পার, লোকের ভাল কর, জগতের অনিষ্ঠ করিও না। তোমরা অন্তরের অন্তরে জান দে, তোমাদের কুদ্র কুদ্র ভাব, আপনাকে কাল্পনিক পুরুষগণের সমক্ষে অবনত করিয়া রোদন করা কুসংস্কার মাত্র। আমাকে **अमन अक्टी जेमार्जन (मिथांड, स्वथान वार्टिज रहेरा धरे** প্রার্থনাগুলির উত্তর পাইয়াছ। বাহা কিছু উত্তর পাইয়াছ, তার নিজের হাদয় হইতে। তোমরা অনেকেই বিশ্বাস কর, ভূত নাই, কিন্তু অন্ধকারে বাইলেই তোমাদের একটু গা ছম্ ছম্ করিতে থাকে। ইহার কারণ, অতি শৈশবকাল হইতেই এই সকল জ আমাদের মাথায় ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই অভাগ করিতে হইবে যে, সমাজের ভয়ে, লোকে কি বলিবে এই ভয়ে, वक् वाक्षत्वत घुणात ভरम, कूमश्यात नष्टे श्रेवात ভरम जगरवन

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

## कर्पाकीवत्न त्वनास्य।

মন্তিকে আর ঐগুলি প্রবেশ করাইবে না। এই প্রবৃত্তিকে জন্ন কর। ধর্মবিষয়ে শিথাইবার আর কি আছে ? কেবল বিশ্ব-বন্ধাণ্ডের একত্ব ও আত্মবিশ্বাস। /

, শিক্ষা দিবার আছে কেবল এইটুকু। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া মানুষ ইহাই চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, আর এখনও করিতেছে। তোমরাও এক্ষণে ইহা শিক্ষা দিতেছ, ইহা আমরা ছানি। সকল দিক্ হইতেই এই শিক্ষা আমরা পাইতেছি। क्वन पर्मन ও मरनाविष्ठान नरह, जर्फविष्ठान छ हेराहे खावना করিতেছে। এমন বৈজ্ঞানিক কি দেখাইতে পার, যিনি আজ ম্গতের একত্ববাদ অস্বীকার করিতে পারেন কে এখন क्षांत्वत्र नानांष्वतां व्यातात्र कतित्व मारम कत्त्रन ? এर ममूनबरे ত কুমংস্কার মাত্র ! এক প্রাণ মাত্র বিশ্বমান, এক জগৎমাত্র বিষ্ণান, আর তাহাই আমাদের চক্ষে নানাবং প্রতিভাত श्रेरेप्टि, त्यमन अक्षमर्मनकाटन এक अक्ष मर्मत्नत्र शत्त्र अश्रत ষ্প্ন আইসে। স্বপ্নে ষাহা দেখ, তাহা ত সত্য নহে। একটি বগ্নের পর অপর স্বগ্ন আইদে —বিভিন্ন দৃশ্য তোমাদের নয়নসমক্ষে ট্টাদিত হইতে থাকে। এই রূপ এই জগৎ সম্বন্ধেও। এখন ইহা <sup>পনর জানা হঃখ ও এক জানা স্থংরূপে প্রতিভাত হইতেছে। হয়ত</sup> **ৰিছুদিন পরে ইহাই পনর আনা স্থথে পরিপূর্ণব্ধপে প্রতিভাত** <sup>२रेरिक</sup>—७थन आमता ইহাকে স্বৰ্গ বলিব। কিন্তু সিদ্ধ হইলে গাহার এমন এক অবস্থা আসিবে, যথন এই সমূদর জগৎপ্রপঞ্চ শাসাদের নর্নসমক্ষ হইতে অন্তর্হিত হইবে—উহা ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত रेरेरव धवः भागात्मत भाषाात्मध बन्न विन्ना भन्नच रहेरव।

তাহা হইলেই ভাল ছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় তামরা এই কুসংগ্রেব্র প্রভাব এবং তুর্বলতা ও নীচত্বের ভাব দ্বারা পরিবেটিত ন থাকিলেই ভাল ছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় মান্তব্ব অপেক্ষাকৃত সহজ্ব উপায়ে উচ্চতম মহন্তম সত্যসমূহে পঁছছিতে পারিলেই ভাল হইত। কিন্তু তাহাকে এই সকলের মধ্য দিয়া বাইতেই হয়; বাহারা তোমাদের পশ্চাতে আসিতেছে, তাহাদের জন্ত পথ হুর্গনতর করিয়া বাইও না।

প্রিনেক সময় এই সকল তত্ত্ব লোকের নিকট ভয়ানক বিল্লা প্রতীত হইয়া থাকে। আমি জানি, অনেকে এই সকল উপদেশ শুনিয়া ভীত হইয়া থাকে, কিন্তু যাহারা যথার্থ অভ্যাস করিতে চাহে, তাহাদের পক্ষে ইহাই প্রথম অভ্যাস। আপনাকে অংব ज्ञान प्रक्रिंग विषय ना। /यिन शांत, लारकत जांग कर, ব্দগতের অনিষ্ট করিও না। তোমরা অন্তরের অন্তরে জান দে তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব, আপনাকে কাল্পনিক পুরুষগণের সমক্ষে অবনত করিয়া রোদন করা কুসংস্কার মাত্র। আমানে এমন একটা উদাহরণ দেখাও, যেখানে বাহির হইতে এই প্রার্থনাগুলির উত্তর পাইয়াছ। যাহা কিছু উত্তর পাইয়াছ, তার্থ নিজের হাদয় হইতে। তোমরা অনেকেই বিশ্বাস কর, ভূত নাই, কিন্তু অন্ধকারে যাইলেই তোমাদের একটু গা ছম্ ছম্ করিতে থাকে। ইহার কারণ, অতি শৈশবকাল হইতেই এই স্কন্<del>জ</del> আমাদের মাথার চুকাইরা দেওরা হইরাছে। কিন্তু এই অভাস করিতে হইবে যে, সমাজের ভয়ে, লোকে কি বলিবে এই ভয়ে, বন্ধু বান্ধবের ঘুণার ভয়ে, কুসংস্কার নষ্ট হইবার ভয়ে অগরের

#### कर्म्मकोवत्न त्वनास्य।

মন্তিকে আর ঐগুলি প্রবেশ করাইবে না। এই প্রবৃত্তিকে জয় কর। ধর্মবিষয়ে শিথাইবার আর কি আছে? কেবল বিশ্ব-ব্রদাণ্ডের একত্ব ও আত্মবিশ্বাস। /

, শিক্ষা দিবার আছে কেবল এইটুকু। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া মান্ত্র ইহাই চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, আর এখনও করিতেছে। তোমরাও এক্ষণে ইহা শিক্ষা দিতেছ, ইহা আমরা बानि। नकन िक् इरेटिंग्स् थेर भिक्का बामना शारेटिंग्स् । क्विन पर्नन ও मरनाविष्ठान नरह, जड़विष्ठाने इंशरे सामना করিতেছে। এমন বৈজ্ঞানিক কি দেখাইতে পার, বিনি আজ জগতের একত্ববাদ অস্বীকার করিতে পারেন ? কে এখন क्षांत्वत नानाचनाम প্রচার করিতে সাহস করেন ? এই সমুদরই ত কুসংস্কার মাত্র ! এক প্রাণ মাত্র বিঅমান, এক জগৎমাত্র বিছ্যান, আর তাহাই আমাদের চক্ষে নানাবং প্রতিভাত ংইতেছে, যেমন স্বপ্নদর্শনকালে এক স্বপ্ন দর্শনের পরে অপর ৰণ্ন আইসে। স্বপ্নে যাহা দেখ, তাহা ত সত্য নহে। একটি ষণ্ণের পর অপর স্বপ্ন আইদে--বিভিন্ন দৃশ্য তোমাদের নয়নসমক্ষে উ
াসিত হইতে থাকে। এই রূপ এই জগৎ সম্বন্ধেও। এখন ইহা <sup>পনর</sup> জানা হুংখ ও এক জানা স্থধন্নপে প্রতিভাত হইতেছে। হয়ত কিছুদিন পরে ইহাই পনর আনা স্থথে পরিপূর্ণব্ধপে প্রতিভাত रहेरव-जिथन आंग्रजा ইहारक चर्न विनव। किन्छ मिদ्र हरेरन তাহার এমন এক অবস্থা আসিবে, যথন এই সমুদর জগৎপ্রাপঞ্চ ষামাদের নয়নসমক্ষ হইতে অন্তর্হিত হইবে—উহা ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত 

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS ভানযোগ।

ৢ অত্এব লোক অনেকগুলি নহে, জীবন অনেকগুলি নহে। এই বহুল্পে প্রকাষ একেরই বিকাশমাত্র; সেই একই আপনাকে বহুরপে প্রকাষ করিতেছেন—জড় বা চৈত্য বা মন বা চিন্তাশক্তি অথবা অয় কোনরপে। সেই একই আপনাকে বহুরপে প্রকাশিত করিতেছেন। অতএব আমাদের প্রথম সাধন—এই তত্ত্ব আপনাকে ও অপরকে শিক্ষা দেওয়া।

জগৎ এই মহানু আদর্শের যোষণায় প্রতিধ্বনিত হউক— कूमःक्षात मकन पूत रिष्ठेक । धूर्तन लाकिषगरक देश अनाहेल থাক—ক্রমাগত শুনাইতে থাক—তুমি শুদ্ধস্বরূপ—উঠ, জাগরিত २७। ट्र महान्, এই निजा তোমায় সাজে ना। উঠ, এই মোহ তোমায় সাজে না। তুমি আপনাকে হর্বল ও হু:খী মনে করি-তেছ ? হে সর্বশক্তিমান্, উঠ, জাগরিত হও, আপন স্বরূপ প্রকাশ কর। তুমি আপনাকে পাপী বলিয়া বিবেচনা কর, ইহা ত তোমার শোভা পায় না। তুমি আপনাকে হুর্বল বনিয়া ভাব, ইহা ত তোমার উপযুক্ত নহে। জগৎকে ইহা বলিতে গাৰ, আপনাকে ইহা বলিতে থাক—দেখ, ইহার কি গুভদল হয়, দেখ, কেমন বৈহ্যতিক শক্তিতে সমুদয় তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, সমুদ্ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। মনুযাজাতিকে ইহা বনিতে গাক— তাহাদিগকে তাহাদের শক্তি দেখাইয়া দাও। তাহা হইনেই আমাদের দৈনিক জীবনে ইহার ফল ফলিতে থাকিবে।

বিবেকের কথা আমরা পরে পাইব—দেখিব, জীবনের প্রতি
মুহুর্ত্তে, আমাদের প্রতি কার্য্যে কিরুপে সদসৎ বিচার করিতে
হয়, তখন আমাদিগকে সত্যাসত্যনির্ববাচনের উপায় জানিতে

कर्माकीवत्न दवनान्छ।

হইবে; তাহা এই পবিত্রতা, একস্ব। যাহাতে একস্ব হয়, যাহাতে
মিলন হয়, তাহাই সত্য। প্রেম সত্য, কারণ, উহা মিলনসম্পাদক,
স্বুণা অসত্য, কারণ, উহা বহুত্ববিধায়ক—পৃথক্কারক। স্বুণাই
,তোমা হইতে আমাকে পৃথক্ করে—অতএব ইহা অস্তায়
ও অসত্য; ইহা একটা বিনাশিনী শক্তি; ইহাতে পৃথক্ করে—
নাশ করে।

প্রেমে মিলার, প্রেম একত্বসম্পাদক। সকলে এক হইরা যায়—মা সন্তানের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন, পরিবার নগরের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়। এমন কি সমুদর বন্ধাণ্ড পশুগণের সহিত পর্যান্ত একীভূত হইরা যায়। কারণ, প্রেমই বান্তবিক षश्चिष, প্রেমই স্বয়ং ভগবান্, আর সমুদয়ই প্রেমেরই বিভিন্ন বিকাশ —শ্পষ্ট বা অম্পষ্টরূপে প্রকাশিত। প্রভেদ কেবল মাত্রার তারত্যো কিন্তু বাস্তবিক সকলই প্রেমের প্রকাশ। অতএব <u> জামাদের দকল কর্ম্মেই উহা একত্বসম্পাদক বা বহুত্ববিধায়ক,</u> তাহা দেখিতে হয়। যদি বহুত্ববিধায়ক হয়, তবে উহাকে ত্যাগ করিতে হয়, আর যদি একত্বসম্পাদক হয়, তবে উহাকে সৎকর্ম বিনিরা জানিবে। চিন্তাসম্বন্ধেও এইরূপ। দেখিতে হয়, উহা বহুত্ববিধায়ক বা একত্বসম্পাদক ; দেখিতে হয়—উহা আন্ধায় আন্ধায় মিলাইরা দিরা এক মহাশক্তি উৎপাদন করিতেছে কি না। यদি তাহা করে, তবে ঐক্নপ চিন্তার পোষণ করিতে হইবে—যদি না করে, তবে উহাকে পাপচিন্তা বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে।

বৈদান্তিক নীতিবিজ্ঞানের সার কথাই এই—উহা কোন অজ্ঞেয় বস্তুর উপর নির্ভর করে না, অথবা উহা অজ্ঞেয় কিছু Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS জ্ঞানখোগ।

শিখায়ও না, কিন্তু সেণ্টপল যেমন রোমকগণকে বলিয়াছিলেন, তজ্ঞপ বলে, থাঁহাকে তোমরা অজ্ঞেয় মনে করিয়া উপাসনা করিতেছ, আমি তাঁহার সহন্ধেই তোমার শিক্ষা দিতেছি। আমি এই চেয়ারখানির জ্ঞানলাভ করিতেছি, কিন্তু এই চেয়ারখানিকে, জানিতে হইলে প্রথমে আমার 'আমি'র জ্ঞান হয়, তৎপরে চেয়ারটীর জ্ঞান হয়। এই আত্মার ভিতর দিয়াই চেয়ারটী জ্ঞাত হয়। এই আত্মার মধ্য দিয়াই আমি তোমার জ্ঞানলাভ করি— সমুদর জগতের জ্ঞান লাভ করি। অতএব আত্মাকে অজ্ঞাত বলা প্রলাপবাক্য মাত্র। আত্মাকে সরাইয়া লও—সমুদর জগংই উড়িয়া যাইবে—আত্মার ভিতর দিয়াই সমুদর জ্ঞান আইসে— অতএব ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞাত। ইহাই 'তুমি' - বাহাকে তুমি 'আমি' বল। তোমরা এই ভাবিরা আশ্চর্য্য হইতে পার বে, আমার 'আমি' আবার তোমার 'আমি' কিরুপে হইবে? তোমরা আশ্চর্য্য বোধ করিতে পার, এই সাম্ভ किक्रां विश्व विश् তাহাই ; 'সান্ত' আমি কেবল ভ্রমমাত্র, গল্পকথামাত্র। সেই অন-ন্তের উপর যেন একটা আবরণ পড়িয়াছে আর উহার কতকাংশ এই 'আমি'ব্ধপে প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু উহা বাস্তবিক সেই অনন্তের অংশ। বাস্তবিক পক্ষে অসীম কখন স্বীম হন না-'সসীম' কথার কথা মাত্র। অতএব সেই আত্মা নর নারী, বালক বালিকা, এমন কি, পশু পক্ষী সকলেরই জ্ঞাত। তাঁহাকে না জানিয়া আমরা ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারি না। সেই সর্কেশ্বর প্রভূকে না জানিয়া আমরা এক মুহূর্ত্ত শ্বাসপ্রশাস পর্যন্ত

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS কর্মজীবনে বেদান্ত।

কৈলিতে পারি না, আমাদের গতি, শক্তি, চিন্তা, জীবন সকলই ভাহারই পরিচালিত। বেদান্তের ঈশ্বর সর্ব্ব পদার্থ অপেক্ষা অধিক ক্লাত; উহা কথন কল্পনাপ্রস্থত নহে।

, যদি ইহা প্রত্যক্ষ ঈশ্বর না হয়, তবে আর প্রত্যক্ষ ঈশ্বর

কি ?—ঈশ্বর, যিনি সকল প্রাণীতে বিরাজিত, আমাদের ইন্দ্রিয়ণণ

হইতেও অধিক সত্য ? আমি বাঁহাকে সম্মুখে দেখিতেছি, তাঁহা

হইতে প্রত্যক্ষ ঈশ্বর আর কি দেখিতে চাও ? কারণ, তুমিই তিনি,

সেই সর্ব্ব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, আর যদি বলি, তুমি তাহা

নহ, তবে আমি মিথা কথা বলিতেছি। সকল সময়ে আমি ইহা

উপলব্ধি করি বা না করি, তথাপি আমি ইহা জানি। তিনিই

এক অখণ্ড বস্তুস্বরূপ, সর্ব্ববস্তুর সম্মিলনস্বরূপ; সমুদ্র প্রাণী ও

শহ্দর অন্তিত্বের সত্যস্বরূপ।

বেদান্তের এই সকল নীতিতত্ত্ব আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখাা করিতে হইবে। অতএব একটু ধৈর্য্যাবলম্বন আবশ্রক। পূর্ব্বেই বিদ্যায়িছ, আমাদিগকে ইহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিতে ইইবে—বিশেষরূপে জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় কিরূপে উহা কার্য্যে পরিণত করা যায়, দেখিতে হইবে আর ইহাও দেখিতে হইবে, কিরূপে এই আদর্শ নিয়তর আদর্শসমূহ হইতে ক্রমশঃ বিকশিত ইইতেছে, কিরূপে এই একত্ত্বের আদর্শ আমাদের পারিপার্থিক মৃদয় ভাব হইতে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া ক্রমশঃ সার্ব্বজনীন প্রেমরূপে পরিণত হইতেছে, আর এই সকল তত্ত্ব আলোচনায় আমাদের এই উপকার হইবে যে, আমরা আর নানাবিধ শ্রমে পিরিবা। কিন্তু সমগ্র জ্বগৎ ত আর ক্রমে ক্রমে নিয়তম আদর্শ

হইতে উচ্চে আরোহণ করিবার জন্ম বদিয়া থাকিতে পারে না আমাদের উচ্চতর সোপানে আরোহণের কি ফল হইল, বি আমরা আমাদের পরবর্ত্তিগণকে ঐ সত্য একেবারে না দিতে পারি গ অতএব উহা আমাদের বিশেষরূপে তন্ন তাবে আলোচনা করা আবশ্রক, আর প্রথমতঃ উহার জ্ঞানভাগ—বিচারাংশ—বিশেষ-রূপে বুঝা আবগুক, যদিও আমরা জানি, বিচারের বিশেষ মূল্য किছूरे नारे, क्षमग्रे वित्मय প্রয়োজন। क्षमयंत्र हाता छात्र-সাক্ষাৎকার হয়, বৃদ্ধি দারা নহে। বৃদ্ধি কেবল ঝাড় দারের মত রাস্তা সাফ করিয়া দেয় মাত্র—উহা গোণভাবে আমাদের উরতির সহায়ক হইতে পারে। বুদ্ধি চৌকিদারের স্থায়—কিন্তু সমাজের स्र्र्ध्न পরিচালনার জন্ম চৌকিদারের জত্যন্ত প্রয়োজন নাই। তাহাকে কেবল গোল থামাইতে হয়—অন্তায় নিবারণ করিতে হয়। বিচারশক্তির—বৃদ্ধির কার্য্যও ততটুকু। যথন এইরুপ বিচারাত্মক পুস্তক তোমরা পাঠ কর, তথন একবার উহা আর্ত্ত रुरेल তোমাদের সকলেরই মনে ত একথার উদয় হয় মে, षेर-রেচ্ছার ইহা হইতে বাহির হইরা বাঁচিলাম। ইহার কারণ বিচার-শক্তি অন্ধ, ইহার নিজের গতিশক্তি নাই, ইহার হাত গাও নাই। ক্ষদ্য—ভাবই বাস্তবিক কার্য্য করে, উহা বিহাৎ অথবা ক্র<mark>ণেকা</mark> ক্রতগামী পদার্থ অপেক্ষা অধিক ক্রতগমন করিয়া থাকে। <sup>প্রা</sup> এই, তোমার হৃদয় আছে কি ? যদি তাহা থাকে, তবে তুমি <sup>তাহা</sup> দিরাই ঈশ্বরকে দেখিবে। আজ যে তোমার এতটুকু ভাব <sup>আছে</sup>, তাহাই প্রবল হইবে, উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবাপন্ন—দেবভাবাপন হইতে থাকিবে, যতদিন না উহা সমুদয় অন্নতব করিতে পারে।

## কর্মজীবনে বেদান্ত।

বৃদ্ধি তাহা করিতে পারে না। 'বিভিন্নরপে শব্দবোজনার কৌশল, শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবার বিভিন্ন কৌশল কেবল পণ্ডিতদের আনোদের জন্ম, মুক্তির জন্ম নহে।'

, তোমাদের মধ্যে যাহারা টমাস-আ-কেম্পিসের 'ঈশা অনুসরণ' পুত্তক পাঠ করিয়াছ, তাহারাই জান, প্রতি পৃষ্ঠায় কেমন তিনি ইহার উপর ঝোঁক দিতেছেন। জগতের প্রায় সকল মহাপুরুষই ইহার উপর ঝোঁক দিয়াছেন। বিচার আবশ্রক; বিচার না করিলে আমরা নানা বিষম ভ্রমে পড়ি। বিচারশক্তি উহা নিবারণ করে, এতদ্বাতীত বিচারভিত্তিতে আর কিছু নির্মাণ করিবার চেষ্টা করিও না। উহা একটা গোণ সাহায্য মাত্র, কোন কার্য্যকর নহে —প্রকৃত সাহায্য হয় ভাবে, প্রেমে। তুমি কি অপরের জন্ম প্রাণে প্রাণে অমুভব করিতেছ ? যদি তুমি তাহা কর, তবে তোমার হৃদয়ে একত্বের ভাব বন্ধিত হইতেছে। বদি তুমি তাহা না কর, তবে তুমি একজন মহা বুদ্ধিজীবী হইতে পার, কিন্তু তোমার কিছুই হইবে না—কেবল শুক্ষ বুদ্ধির ঢিবি হইয়াই शिक्ति। जात यि তোমার ছদয় থাকে, তবে একথানি বই পড়িতে না পারিলেও, কোন ভাষা না জানিলেও তুমি ঠিক পথে চলিতেছ। ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন। 🖆

জগতের ইতিহাসে মহাপুরুষদের শক্তির কথা কি পাঠ কর নাই? এ শক্তি তাঁহারা কোথা হইতে পাইয়াছিলেন? বৃদ্ধি । ইইতে? তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি দর্শনসম্বনীয় স্থলর পুস্তক শিখিয়া গিয়াছেন? অথবা স্থায়ের কুট বিচার লইয়া কোন গ্রন্থ শিখিয়াছেন? কেহই এরূপ করেন নাই। তাঁহারা কেবল গুটিকতক Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা নাত্র বলিরা গিরাছেন। থ্রীষ্টের স্থার হাদরসম্পন হও, তুনিও থ্রীষ্ট হইবে; বুদ্ধের স্থার হাদরসম্পন্ন হও, তুনিও একজন বৃদ্ধ হইবে। ভাবই জীবন, ভাবই বল, ভাবই তেজ—ভাব ব্যতীত ষতই বৃদ্ধির চালনা কর না কেন, কিছুতেই ঈশ্বর লাভ হইবে না।

বুদ্ধি বেন চালনাশক্তিশৃত্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায়। যখন ভাব তাহাকে অন্মপ্রাণিত করিয়া গতিযুক্ত করে, তথনই তাহা অপরের হৃদয় স্পর্শ করিয়া থাকে। জগতে চিরকালই এরপ হইরা আদি-রাছে, স্নতরাং এই বিষয়টী তোমাদের শ্বরণ থাকা বিশেষ আবশ্রক। रेवनाञ्चिक नीजिज्ञ इंश এकंगी विस्मय कारमत मिका, कात्रम, বেদাস্ত বলেন, ভোমরা সকলেই মহাপুরুষ—ভোমাদের সকলকেই মহাপুরুষ হইতে হইবে। কোন শাস্ত্র তোমার কার্য্যের প্র<mark>মাণ</mark> নহে, কিন্তু তুমিই শান্ত্রের প্রমাণ। কোন শান্ত্র সত্য বলিতেছে, তাহা কি করিরা জানিতে পার ? তুমিও সেইরূপ অনুভব করিয়া থাক বলিয়া। বেদান্ত ইহাই বলেন। জগতের খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণের বাক্যের প্রমাণ কি ? না, তুমি আমিও সেইরপ অমুভব করিয়া থাকি। তাহাতেই তুমি আমি বুঝিতে পারি—সেগুলি সতা। আমাদের ঐশবিক আত্মা, তাঁহাদের ঐশবিক আত্মার প্রমাণ। এমন কি, তোমার ঈশ্বরত্ব ঈশ্বরেরও প্রমাণ। যদি তুমি বান্তবিক মহাপুরুষ না হও, তবে ঈশ্বর সম্বন্ধেও কোন কথা সত্য নহে। তু<sup>রি</sup> यि क्रियंत्र ना रुख, जरत कान क्रियंत्रख नारे, कथनरे रहेरतन्छ ना বেদান্ত বলেন, এই আদর্শ ই অনুসরণীয়। আমাদের প্রত্যেককেই মহাপুরুষ হইতে হইবে—আর তুমি স্বরূপতঃ তাহাই **সাছ।** কেবল উহা জ্ঞাত হও। আত্মার পক্ষে কিছু অসম্ভব আছে, ক<sup>খনও</sup>

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS কর্মজীবনে বেদান্ত।

ভাবিও না। এরপ বলা ভয়ানক নাস্তিকতা। যদি পাপ বলিয়া কিছু থাকে, তবে এরপ বলাই এক মাত্র পাপ যে, আমি হর্মেল বা অপরে হর্মেল।

## কর্মজীবনে বেদান্ত।

#### ২য় প্রস্তাব।

আমি ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে একটা গল্প পাঠ করিব—এক বালকের কিরূপে জ্ঞানলাভ হইরাছিল। অবশু গল্পটা প্রাচীন ধরণের বটে, কিন্তু উহার ভিতরে একটা সারতত্ত্ব নিহিত আছে। একটা অল্পবন্ধক বালক তাহার মাতাকে বলিল, 'মা, আমি বেদশিকা করিতে যাইব, আমার পিতাগ্ন নাম কি ও আমার কি গোত্র, তাহা বলুন।'

তাহার মাতা বিবাহিতা রমণী ছিলেন না, আর ভারতবর্ধ 
অবিবাহিতা রমণীর সন্তান সমাজে নগণ্যরূপে বিবেচিত—কোন 
কার্য্যেই তাহার অধিকার নাই, বেদপাঠ করা ত দ্রের কথা। 
তাই তাহার মাতা বলিলেন, 'আমি যৌবনে অনেকের পরিচর্গা 
করিতাম, তদবস্থায় তোমায় লাভ করিয়াছি, স্কুতরাং আমি 
তোমার পিতার নাম এবং তোমার কি গোত্র, তাহা জানি না; 
এইটুকু মাত্র জানি যে, আমার নাম জবালা।' বালক ঋরিগণের 
নিকট গমন করিল—সেথানে তাহাকে সেই প্রশ্নই জিজ্ঞানিত 
হইল—সে ব্রন্মচারী শিশ্ব হইতে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা জিঞ্জান্ম 
করিলেন, 'তোমার পিতার নাম কি এবং তোমার কি গোত্র 
বালক মাতার নিকট যাহা শুনিয়াছিল, তাহাই আর্ত্তি করিল।

चानक्रे वरे छेखनगाएं मुख्हे रहेलन ना, किन्न छारादिन , নধ্যে একজন বলিলেন, 'বৎস, তুমি সত্য বলিয়াছ, তুমি ধর্ম্মপথ হুইতে বিচলিত হও নাই—এই সত্যবাদিতাই বান্ধণের লক্ষণ: জতএব তোমাকে আমি বাক্ষণ বলিয়া নিশ্চর করিলাম—আমি ় তোমাকে শিশ্য করিব।' এই বলিয়া তিনি তাহাকে আপনার নিকটে রাখিরা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বালকের নাম সত্যকাম। . এক্ষণে প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে সত্যকামের শিক্ষা হইতে লাগিল। গুরু সত্যকামকে কয়েক শত গো প্রদান করিয়া বনিরা দিলেন, 'এইগুলি লইরা তুমি অরণ্যে গমন কর—যথন দৰ্মন্তক সহস্ৰ গো হইবে, তখন প্ৰত্যাবৃত্ত হইবে।' সে তাহাই করিল। করেক বৎসর পরে সেই গোসকলের মধ্যে একটী প্রধান বৃষ সত্যকামকে বলিল, 'আমরা এক্ষণে এক সহস্র হইয়াছি, ষামাদিগকে তোমার গুরুর নিকট লইয়া যাও। আমি তোমাকে রন্ধনদক্ষে কিছু শিক্ষা দিব।' সত্যকাম বলিল, 'বলুন প্রভু।' वृत विनन, 'উত্তর দিক্ ত্রন্মের এক অংশ, পূর্বদিক্ দক্ষিণদিক্ পশ্চিমদিকৃও তাঁহার এক এক অংশ। চারি দিক্ বঙ্গের চারি অংশ। অগ্নি তোমাকে আরো কিছু শিক্ষা দিবেন। ত্বনকার কালে অগ্নি ব্রন্মের বিশিষ্ট প্রতীকরূপে পূজিত হইতেন। প্রজ্যেক ব্রহ্মচারীকেই অগ্নি চয়ন করিয়া তাহাতে আহতি দিতে ইইত। যাহা হউক, সত্যকাম মানাদি করিয়া অগ্নিতে হোম <sup>ক্রিয়া</sup> তাহার নিকটে উপবিষ্ট আছে, এমন সময়ে অগ্নি হইতে একটা বাণী শুনিতে পাইল—'সত্যকাম !' সত্যকাম বলিল, <sup>'প্রভূ</sup>, আজ্ঞা করুন'। তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে,

বাইবেলের প্রাচীন সংহিতার এইরূপ একটী গল্প আছে—স্থায়্রেন এইরূপ এক অভূতবাণী গুনিয়াছিলেন। যাহা হউক, জি বলিলেন, 'আমি তোমাকে ব্ৰহ্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিব। এই পৃথিবী ব্রন্দের এক অংশ। অন্তরীক্ষ এক অংশ, স্বর্গ এক সংশ সমুদ্র এক অংশ। একটী হংস তোমাকে কিছু শিক্ষা দিকে। একটা হংস একদিন আসিয়া সত্যকামকে বলিল, 'আমি ভোমাকে ব্ৰহ্ম সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিব। হে সত্যকাম, এই অগ্নি, বাহার তুমি উপাসনা করিতেছ, তাহা ব্রন্ধের এক অংশ, সূর্য্য এক অংশ, চন্দ্র এক অংশ, বিহ্যুৎও এক অংশ। মদ্ও নামক এক পদী তোমাকে আরও কিছু শিখাইবেন।' একদিন সেই পদী আসিয়া তাহাকে বলিল, 'আমি তোমাকে একা সম্বন্ধে কিছু শিখাইব। প্রাণ তাঁহার এক অংশ, চক্লু এক অংশ, প্রবণ এক অংশ এবং মন এক অংশ।' তাহার পর বালক তাহার গুরুর निकछ উপনীত रहेन, खक मृत रहेरा जाराक मिश्रा विलान, বিৎস, তোমার মুখ যে ব্রহ্মবিদের মত উদ্ভাসিত দেখিতেছি। र्वानक शुक्रत्क बन्न महत्म जात्रा উপদেশ দিবার জন্ম कश्नि। তিনি বলিলেন, 'তুমি ব্ৰহ্মসম্বন্ধে কিছু পূৰ্ব্বেই জানিয়াছ।'

এই সকল রূপক ছাড়িয়া দিয়া—বৃষ কি শিখাইল, অগ্নি কি
শিখাইল আর সকলে কি শিখাইল—এসব কথা ছাড়িয়া দিয়া
যদি আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখি, তবে বৃঝিব, চিন্তার গতি কোন
দিকে যাইতেছে। আমরা এখান হইতেই এই তত্ত্বের আভাস
পাইতেছি যে, এই সকল বাণীই আমাদের ভিতরে। আমরা
আরো অধিক দূর পাঠ করিয়া গেলে বৃঝিব, অবশেষে এই তথ

নাঞা বাইতেছে যে, ঐ বাণী বাস্তবিক আমাদের হৃদরাভান্তর হৃইতে উথিত। শিশ্য বরাবরই সতাসম্বন্ধে উপদেশ পাইতেছেন, কিন্তু তিনি ইহার যে ব্যাখ্যা দিতেছেন অর্থাৎ উহা যে বহির্দেশ হৃইতে পাঞ্জা বাইতেছে, তাহা সত্য নহে। আর এক তত্ত্ব ইহা হইতে পাঞ্জা বাইতেছে—কর্ম্মজীবনে ব্রন্ধোপলিন—ব্রন্ধের সাক্ষাৎকার। ধর্ম হইতে কার্যাতঃ কি সত্য পাঞ্ডরা বাইতে পারে, ইহাই সর্বাদা অবেবিত হইতেছে; আর এই সকল গল্প পাঠে আমরা ইহা দেখিতে পাই, দিন দিন কেমন উহা তাহাদের দৈনিক জীবনের মন্তর্গত হইরা বাইতেছে। তাহাদিগকে যে সকল জিনিষের সঙ্গে দর্শলা সংস্পর্শে আসিতে হইত, তাহাতেই তাহারা ব্রন্ধ উপলব্ধি করিতেছেন। অগ্রি—বাহাতে তাহারা প্রত্যহ হোম করিতেন, তাহাতে ব্রন্ধ সাক্ষাৎকার করিতেছেন। এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবীকে তাহারা ব্রন্ধের একাংশরূপে জ্ঞাত হইতেছেন—ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরবর্ত্তী উপাথ্যানটী সত্যকামের এক শিশ্যসম্বন্ধীর। ইনি সভাকামের নিকট শিক্ষালাভার্থ তাহার নিকট কিরংকাল বাস করিরাছিলেন। সত্যকাম কার্য্যবশতঃ কোন প্রস্থানে গমন করিরাছিলেন। তাহাতে শিশ্যটা একেবারে ভগ্নস্থার হইরা পজিল। যথন গুরুপত্নী তাঁহার নিকট আসিয়া জিজাসা করিলেন, বংস, তুমি কিছু খাইতেছ না কেন? তথন বালক বিলিলেন, আমার মন বড় অস্কুস্ত, তজ্জন্ত কিছু খাইতে ইচ্ছা ইইজেছে না; এমন সময়ে তিনি যে অগ্নিতে হোম করিতেছিলেন, তাহা ইইতে এই বাণী উঠিল, প্রাণ ব্রহ্ম, স্কুখ ব্রহ্ম, আকাশ

ব্ৰন্ম, তুমি ব্ৰন্মকে জ্ঞাত হও।' তখন তিনি বলিলেন, 'প্ৰাণ জ ব্ৰহ্ম, তাহা আমি জানি, কিন্তু তিনি যে আকাশ ও মুখমুত্বপু, তাহা আমি জানি না।' তথন অগ্নি আরও বলিতে নাগিলে। 'এই পৃথিবী, এই অন্ন, এই স্বর্যা তুমি বাহার উপাসনা করিতেন্ বিনি এই সকলে বাস করিতেছেন, তিনি তোমাদের সকলের মধ্যেও আছেন। যিনি ইহা জানেন এবং এইরূপে উপাদন করেন, তাঁহার সকল পাপ নষ্ট হইয়া বায়, তিনি দীর্ঘজীবন लांভ करतन ७ सूथी रुन। यिनि फिक नकरल वान करतन, আনিই তিনি। যিনি এই প্রাণে, এই আকাশে, বর্গসমূহে ও বিহ্যতে বাস করেন, আমিই তিনি।' এথানেও আমরা ধর্মের সাক্ষাৎকারের কথা পাইতেছি। যাহা তাঁহারা অগ্নি, হর্যা, চন্ত্র, প্রভৃতিরূপে উপাসনা করিতেন, যে সকল বস্তুর সহিত তাঁহারা পরিচিত ছিলেন, তাহাদেরই ব্যাখ্যা করা হইতে নাগিন, তাহাদিগেরই একটা উচ্চতর অর্থ দেওরা হইতে লাগিল, আর ইহাই বাস্তবিক বেদান্তের সাধনকাও। বেদান্ত জগৎকে উড়াইন দেয় না, কিন্তু উহাকে ব্যাখ্যা করে। উহা ব্যক্তিকে উড়াইর দেয় না, উহাকে ব্যাখ্যা করে—উহা আমিত্বকে বিনাশ করিতে উপদেশ দেয় না, কিন্তু প্রক্ত আমিত্ব কি, তাহা ব্ৰাইয়া দেয়। উহা এরপ বলে না যে, জগৎ বৃথা, অথচ উহার অন্তির নাই, কিন্তু বলে যে, জগৎ কি, তাহা বুঝ, যাহাতে উহা তোমার <sup>কোন</sup> অনিষ্ট করিতে না পারে। সেই বাণী সত্যকাম বা তাঁহার শিশ্বকে वरन नारे रव, जिंध, रूपा, ठक अथवा विद्युष अथवा आव विद् যাহা তাঁহারা উপাসনা করিতেছিলেন, তাহা একেবারে ভুল, <sup>কিছ</sup>

## কর্মজীবনে বেদান্ত।

ুইহাই বলিয়াছিল যে, যে চৈত্ত স্থা, চন্দ্র, বিহাৎ, অগ্নি এবং পৃথিবীর ভিতরে রহিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের ভিতরেও রহিয়াছেন, ফুতরাং তাঁহাদের চক্ষে সমস্তই আর এক রূপ ধারণ করিল। যে মারি পূর্বেকে কেবলমাত্র হোম করিবার জড় অগ্নিমাত্র ছিল, তাহা এক নৃতনরূপ ধারণ করিল ও প্রকৃত পক্ষে ভগবান্ হইয়া দাঁড়াইল। গৃথিবী আর এক রূপ ধারণ করিল, প্রাণ আর একরূপ ধারণ করিল, স্থা্য চন্দ্র, তারা, বিহাৎ সকলই আর এক রূপ ধারণ করিল, ক্রমাতাবাপর হইয়া গেল। তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ তথন পরিজ্ঞাত হইল। কারণ, আমাদের ইহা বিশেষরূপে জানা উচিত যে, বেদান্তের উদ্দেশ্রই এই—সমুদ্র বস্ততে ভগবান্ দর্শন করা, তাহারা যেরূপে আপাততঃ প্রতীর্মান হইতেছে, তাহা না দেখিয়া তাহাদিগকে তাহাদের প্রকৃত স্বরূপে জ্ঞাত হওয়া।

তার পর আর একটা প্রস্তাব আছে, ইহা একটু অন্ত্ত রক্ষের। 'বিনি চক্ষের মধ্যে দীপ্তি পাইতেছেন, তিনি ব্রহ্ম; তিনি রমণীর ও জ্যোতির্মায়। তিনি সমুদর জগতেই দীপ্তি পাইতেছেন।' এথানে ভায়কার বলেন, পবিত্রাত্মা পুরুষগণের চক্ষে রে এক বিশেষ প্রকার জ্যোতির আবির্ভাব হয়, তাহাই এখানে চাক্ষ্ম জ্যোতির অর্থ। উহাকে সেই সর্ব্যাপী আত্মার জ্যোতিঃ বিনিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। সেই জ্যোতিই গ্রহগণে, এবং স্থাচক্র তারায় প্রকাশ পাইতেছে।

তোমাদের নিকট এক্ষণে জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি সম্বন্ধে এই প্রাচীন উপনিষদ্ সকলের কতকগুলি অদ্ভূত অদ্ভূত মতের কথা বলিব। ইয়ত ইয়া তোমাদের ভাল লাগিতে পারে। শ্বেতকেতু পাঞ্চাল-

রাজের নিকট গমন করিল। রাজা তাহাকে এই স্কল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি জান, লোকের মৃত্যু হইলে তাহারা কোথায় যায় ?' 'তুমি কি জান, তাহারা কিরূপে আবার দিরিয়া আদে ?' 'তুমি কি জান, পৃথিবী একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া যায় না' কেন, শৃস্তই বা হয় না কেন ?' বালক বলিল, 'না, আমি এ সকল কিছুই জানি না।' সে তথন তাহার পিতার নিকট গমন করিয়া তাঁহার নিকটও ঐ প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিল। পিতা বলিলেন, 'আমিও ঐ সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর অবগত নহি।' তখন তাঁহার। উভরে রাজার নিকট ফিরিয়া গেলেন। রাজা বলিলেন, 'এই জ্ঞান পূর্বে ব্রাহ্মণদের জানা ছিল না, রাজারাই কেবল উহা জানিতেন আর সেই জ্ঞানবলেই রাজারা পৃথিবী শাসন করিয়া থাকেন। তথন তাঁহারা উভয়ে কিছুদিন রাজার সেবা করিলেন, অবশেষে রাজা তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতে স্বীকৃত হুইলেন। তিনি বনিতে লাগিলেন, 'হে গৌতম, তুমি যে এই অগ্নির উপাসনা করিডেছ, তাহা বাস্তবিক অতি নিমদরের পদার্থ। এই পৃথিবীই দেই অগ্নিস্বরূপ। সম্বৎসর উহার কান্তিস্বরূপ, রাত্তি উহার ধূমস্বরূপ, দিকসকল উহার শিথাস্বরূপ। কোণ সকল উহার বিক্লুনিলস্বরূপ। এই অগ্নিতে দেবতারা বৃষ্টিরূপ আহুতি দিয়া থাকেন, তাহা হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়।' রাজা এইরূপে নানাবিধ উপদেশ দিতে লাগি-লেন। এই সকল উপদেশের তাৎপর্য্য এই, তোমার এই কুজ অগ্নিতে হোম করিবার কোন প্রয়োজন নাই, সমুদয় জগং সেই অগ্নি এবং দিবারাত্র তাহাতে হোম হইতেছে। দেবতা মানব সকলেই দিবারাত্র উপাসনা করিতেছেন। 'হে গৌতম নমুখ্য-

, শরীরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অগ্নি।' আমরা এথানেও আবার ধর্মকে কার্য্যে পরিণত করা বাইতেছে, ব্রহ্মকে নামাইয়া সংসারের ভিতর আনা হইতেছে, দেখিতেছি। আর এই সকল রূপক গল্পের, ভিতর এই এক তত্ত্ব দেখিতেছি যে, মান্তবের ক্বত প্রতিমা লোকের হিতকারী ও শুভকর হইতে পারে, কিন্তু উহা হইতে শ্রেষ্ঠ প্রতিমা পূর্ব্ব হইতেই রহিরাছে। যদি ঈশ্বর উপাসনা করিবার নিমিত্ত প্রতিমার আবশ্রক হয়, তাহা হইলে জীবস্ত মানব-প্রতিমা ত বর্ত্তমান রহিরাছে। - বদি ঈশ্বর উপাসনার জন্ম মানব-প্রতিমা ত বর্ত্তমান রহিরাছে। - বদি ঈশ্বর উপাসনার জন্ম মানব-প্রতিমা ত বর্ত্তমান রহিরাছে।, কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই উহা হইতে উচ্চতর, উহা হইতে মহতর মানবদেহরূপ মন্দির ত বর্ত্তমান রহিরাছে।

আমাদের শারণ রীখা উচিত যে, বেদের ছই ভাগ—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। উপনিষদের অভ্যুদয়ের সময়ে কর্মকাণ্ড এত জটিল ও বর্দ্ধিতারতন হইরাছিল যে, তাহা হইতে মুক্ত হওরা একরপ অসম্ভব ব্যাপার হইরা পড়িরাছিল। উপনিষদে কর্মকাণ্ড একেবারে পরিত্যক্ত হইরাছে বলিলেই হর, কিন্তু ধীরে ধীরে,—আর প্রত্যেক কর্মকাণ্ডের ভিতর একটা উচ্চতর, গভীরতর অর্থ দিবার চেষ্টা করা হইরাছে। অতি প্রাচীনকালে এই সকল মাগ ক্সাদি কর্মকাণ্ড প্রচলিত ছিল, কিন্তু উপনিষদের মুগে জ্ঞানীগণের অভ্যুদয় হইল। তাহারা কি করিলেন ? আধুনিক সংস্কারকগণের আর তাহারা যাগমজ্ঞাদির বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া উহাদিগকে একবারে মিথা বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন না, কিন্তু উহাদেরই উচ্চতর তাৎপর্য্য ব্র্ঝাইয়া দিয়া লোককে একটা ধরিবার জিনিম দিলেন।

তাঁহারা বলিলেন, অগ্নিতে হবন কর, অতি উত্তম কথা, কিন্তু এই পৃথিবীতে দিবারাত্র হবন হইতেছে। এই কৃষ্ট্র মন্দির রহিয়াছে; বেশ, কিন্তু সমৃদ্র ব্রহ্মাণ্ডই যে আমার মন্দির, যেথানেই আমি উপাসনা করি না কেন, কিছুমাত্র ক্ষতি, নাই। তোমরা বেদী নির্দ্মাণ করিয়া থাক—কিন্তু আমার পক্ষেষ্ঠীবস্ত, চেতন মন্ত্র্যাদেহরূপ বেদী রহিয়াছে এবং এই মন্ত্র্যাদেহরূপ বেদীতে পূজা অন্ত অচেতন মৃত জড় আকৃতির পূজা হইতে শ্রেম্বন্ধর।

এখানে जात এकটी विस्थि मक वर्गिक श्रेरक्टि । जानि ইহার অধিকাংশ বৃঝি না। যদি তোমরা উহার ভিতর হইতে কিছু সংগ্রহ করিতে পার, ভাই তোমাদের নিকট উপনিবদের ঐ স্থল পাঠ করিতেছি। যে ব্যক্তি ধ্যানবলে বিশুদ্ধচিত্ত হইরা জান-লাভ করিয়াছে, সে যথন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তথন সে প্রথমে অর্চি, তৎপরে দিন, ক্রমান্বয়ে শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণ ছর মাসে গমন করে; ঐ মাসসকল হইতে বৎসরে, বৎসর হইতে স্থ্যলোকে, र्यालाक रहेरा ठक्सलारक, ठक्सलाक रहेरा विद्याद्वारक भगन করে। সেখানে একজন অমানব পুরুষ তাহাকে ব্রন্ধণোকে लरेया यात्र। रहेरात नाम **८** एवयान। यथन माधू ७ छानि लिए । মৃত্যু হয়, তাঁহারা এই পথ দিয়া গমন করেন। এই মাস বংসর প্রভৃতি শব্দের অর্থ কি, কেহই ভাল করিয়া বুরেন না। সকলেই স্ব স্ব কপোল-কল্পিত অর্থ করিয়া থাকেন, আবার অনেকে বলেন, এ সকল বাজে কথা মাত্র। এই চন্দ্রলোক সূর্য্যলোক প্রভৃতিতে বাওয়ার অর্থ কি ? আর এই যে অমানব পুরুষ আসিয়া বিগ্নটোক

इहेरा बन्नालां के नहें सा यात्र, हेरातहे वा अर्थ कि ? हिन्तू पिरान মধ্যে এক ধারণা ছিল বে, চন্দ্রলোকে প্রাণীর বাস আছে—ইহার পরে আমরা পাইব, কি করিয়া চন্দ্রলোক হইতে পতিত হইয়া মানুষ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়। যাহারা জ্ঞানলাভ করে নাই, কিস্ক এই জীবনে শুভকর্ম করিয়াছে, তাহাদের যথন মৃত্যু হয়, তাহারা প্রথমে ধূমে গমন করে, পরে রাত্রি, তৎপরে ক্লফ্রপক্ষ, তৎপরে দকিণায়ন ছয়মাস, তৎপরে বৎসর হইতে তাহারা পিতৃলোকে গমন করে। পিতৃলোক হইতে আকাশে, তথা হইতে চক্রলোকে গমন করে। তথায় দেবতাদের খাল্তরূপ হইয়া দেবজন্ম গ্রহণ করে। যতদিন তাহাদের পুণ্যক্ষয় না হয়, ততদিন তথায় বাস क्तिन्ना थारक। আत<sup>े</sup>कर्याकन स्मित इंटरन श्रूनर्स्तात जाशांनिगरक গৃথিবীতে আসিতে হয়। তাহারা প্রথমে আকাশরূপে পরিণত **হয়** ; তৎপরে বায়ু , তৎপরে ধুম , তৎপরে মেঘ প্রভৃতিরূপে পরিণ্ত হইয়া শেষে বৃষ্টিকণাকে আশ্রয় করিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, তথায় শশুক্ষেত্রে পতিত হইয়া শশুরূপে পরিণত হইয়া মনুষ্যের খাঞ্চরূপে পরিগৃহীত হয়, অবশেষে তাহাদের সন্তানাদিরূপে পরিণত হয়। ৰাহারা খুব সংকর্ম করিয়াছিল, তাহারা সহংশে জন্মগ্রহণ করে <u>পার বাহারা খুব 'অসৎ কর্ম্ম করিয়াছে, তাহাদের অতি নীচঞ্চন্ম</u> হয়, এমন কি, তাহাদিগকে কখন কখন শৃকরজন্ম পর্য্যন্ত গ্রহণ ক্রিতে হয়। আবার যে সকল প্রাণী দেববান ও পিতৃবান নামক এই ঘুই পথের কোন পথে গমন করিতে পারে না, তাহারা পুন:পুন: জন্মগ্রহণ করে ও পুনঃ পুনঃ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। এই ष्ण्येर পৃথিবী একেবারে পরিপূর্ণ হয় না, একেবারে শ্ন্যও হয় না।

আমরা ইহা হইতেও কতকগুলি ভাব পাইতে পারি আর পরে হয় ত আমরা ইহার অর্থ অনেকটা বুঝিতে পারিব। শেষ কণ্য-গুলি অর্থাৎ স্বর্গে গমন করিয়া জীব আবার কিরূপে ফিরিয়া আসে, তাহা প্রথম কথাগুলির অপেক্ষা যেন কিছু স্পষ্টতর বাহু হর, কিন্তু এই সকল উক্তির সার তাৎপর্য্য এই বোধ হয় বে, ব্রন্দামুভূতি ব্যতীত স্বর্গাদিলাভ বুথা। মনে কর কতকগুলি ব্যক্তি আছেন—তাঁহারা ব্রহ্মান্তভব করিতে এখনও পারেন নাই, কিন্তু ইহলোকে কতকগুলি সৎকর্ম করিয়াছেন, আর সেই কর্ম আবার ফল কামনায় ক্বত হইয়াছে, তাঁহাদের মৃত্যু হইলে তাঁহারা এখান ওখান নানাস্থান দিয়া যাইয়া স্বর্গে উপস্থিত হন আর আমরাও বেমন এথানে জন্মিয়া থাকি, তাঁহারাও ঠির্ক সেইরূপে দেবভাদের সস্তানরূপে জনিরা থাকেন, আর যতদিন তাঁহাদের শুভ কার্য্যের শেষ না হয়, ততদিন তাঁহারা তথায় বাস করেন। ইহা হইতেই বেদান্তের একটী মূলতত্ব পাওয়া যায় যে, যাহার নামকপ আছে, তাহাই নধর। স্বতরাং স্বর্গও অবশ্র নশ্বর হইবে, কারণ, তথায় নামরূপ রহিয়াছে। অনন্ত স্বর্গ স্ববিরুদ্ধ বাক্যমাত্র, যেমন এই পৃথিবী কথন অনন্ত হইতে পারে না, কারণ, যে কোন বস্তুর নাম-রূপ আছে, তাহারই উৎপত্তি কালে, স্থিতি বিনাশও কালে। বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত স্থির—স্কুতরাং অনন্ত স্বর্গের ধারণা পরিত্যক্ত হইল।

আমরা দেখিয়াছি, বেদের সংহিতা ভাগে অনস্ত স্বর্গের কথা আছে, যেমন মুসলমান ও খ্রীশ্চীয়ানদের আছে। মুসলমানের আবার স্বর্গের অতিশয় স্থূল ধারণা করিয়া থাকে। তাহারা <sup>বলে</sup>,

, স্বর্গে বাগান আছে, তাহার নীচে নদী প্রবাহিত হইতেছে। আর-(वत मक्ट जन এक है। चि वाश्नीय भनार्थ, এই जन मूमनमारनता सर्नत्क मर्त्वमारे जनभूर्व विनया वर्गना करत । जामात संशास जना, , সেখানে বৎসরের মধ্যে ছরমাস জল। আমি হয় ত স্বর্গকে শুক স্থান ভাবিব, ইংরাজেরাও তাহাই ভাবিবেন। সংহিতার এই স্বর্গ অনস্ত, মৃত ব্যক্তিরা তথায় গমন করিয়া থাকে। তাহারা তথার মুন্দর দেহ লাভ করিয়া তাহাদের পিতৃগণের সহিত অতি স্থথে চিরকাল বাস করিয়া থাকে, সেথানে তাহাদের সহিত তাহাদের পিতামাতা স্ত্রী পুত্রাদির সাক্ষাৎ হয় আর তাহারা সর্বাংশে এধানকারই মত, তবে অপেক্ষাক্বত অধিক স্কুখের জীবন যাপন করিরা থাকে। তাখাদের স্বর্গের ধারণা এই যে, এই জীবনে মুখের যে সকল বাধা বিদ্ন আছে, সব চলিয়া বাইবে, কেবল ইহার যাহা কিছু স্থুথকর অংশ তাহাই অবশিষ্ট থাকিবে। মর্গের এই ধারণা আমাদের খুব স্থখকর বটে, কিন্তু স্থখকর ও সত্য এ ছটা সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ। বাস্তবিক চরম সীমার না উঠিলে সত্য কখনও স্থথকর হয় না। সন্ত্যাস্বভাব বড় স্থিতিশীল। মানুষ কোন বিশেষ কার্য্য করিতে থাকে, আর একবার তাহা আরম্ভ করিলে তাহা ত্যাগ করা তাহার পক্ষে क्षिन श्रेया माँ जाया। मन न्जन हिन्स व्यक्तिक मिरव ना, कादन, উহা বড় কন্তকর।

অতএব আমরা দেখিতেছি, উপনিষদে পূর্বপ্রচলিত ধারণার বিশেষ ব্যতিক্রম হইরাছে। উপনিষদে কথিত হইরাছে, এই সকল মুর্গ, যেথানে মানুষ যাইয়া পিতৃলোকের সহিত বাস করে, তাহা

কথন নিত্য হইতে পারে না, কারণ, নামরপাত্মক বস্তমাত্রই বিনাশশীল। যদি সাকার স্বর্গ থাকে, তবে কালে অবশ্র দেই স্বর্গের ধ্বংস হইবে। হইতে পারে, উহা লক্ষ লক্ষ বৎসর থাকিবে, কিন্তু অবশেষে এমন এক সময় আসিবে, যথন তাহার ধ্বংস হইবেই, **इटेरत । जात এक धातना टें जिगरधा मार्कित मरन जिन इटेंगा**इ যে, এই সকল আত্মা আবার এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে তার স্বর্গ কেবল তাহাদের গুভকর্ম্মের ফলভোগের স্থান মাত্র। আর এই ফলভোগ হইয়া গেলে তাহারা আবার আদিয়া পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণ করে। একটা কথা ইহা হইতে বেশ স্পষ্ট বোধ হইতেছে বে, মান্নুষ অতি প্রাচীনকাল হইতেই কার্য্য-কারণ-বিজ্ঞান জানিত। পরে আমরা দেখিব, আমাদের দার্শনিকেরা দর্শন ও ভারের ভাষায় এই তত্ত্ব বর্ণনা করিতেছেন, কিন্তু এখানে একরূপ শিশুর জম্পষ্ট ভাষার ইহা কথিত হইরাছে। এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার সময় তোমরা বোধ হয় ইহা লক্ষ্য করিয়াছ বে, এইগুলি সবই আন্তরিক অমুভূতি। যদি তোমরা জিজ্ঞাসা কর, ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে কি না, আমি বলিব, ইহা আগে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে; তৎপরে দর্শনরূপে আবিভূত হইয়াছে। তোমরা দেখিতেছ, এই-গুলি প্রথমে অন্নভূত, পরে লিখিত হ্ইয়াছে। সমুদ্র বন্ধাও প্রাচীন ঋষিগণের নিকট কথা বলিত। পক্ষিগণ তাঁহাদের সহিত কথা কহিত, পশুগণ কহিত, চক্রস্থ্য তাঁহাদের সহিত কথা কহিত। তাঁহারা একটু একটু করিয়া সকল জিনিষ অনুভব করিতে নাগি-লেন, প্রকৃতির অন্তন্তলে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার। চিন্তা দারা বা স্থায়বিচার দারা উহা লাভ করেন নাই, কিমা

#### कर्माकीवत्न त्वनास्य।

্রাধুনিক কালের যেনন প্রথা, অপরের মন্তিদ্ধপ্রস্থত কতকগুলি বিষয় সংগ্রহ করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই, অথবা জামি যেমন তাঁহাদেরই একথানি গ্রন্থ লইয়া স্থদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া ब्राकि, তাহাও করেন নাই, তাঁহাদিগকে উহা আবিদার করিতে হইরাছিল। ইহার সার ছিল সাধন—প্রত্যক্ষার্ভূতি, আর চির-কালই তাহা থাকিবে। ধর্ম চিরকালই একটা প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান शक्तित । मजनात्मत धर्म कथन श्रेत ना । अथरम जाना, जात्र পর জ্ঞান। আত্মাগণ যে এখানে ফিরিয়া আদে, এ ধারণা এই উপনিষদেই বর্ত্তমান দেখিতেছি। যাহারা ফলকামনা করিরা কোন সংকর্ম্ম করে, তাহারা সেই সৎকর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ঐ ফল निछा नरह। कार्याकोतनवाम এथानে অতি স্থन्तत्रक्राल वर्निङ হইরাছে, কারণ, কথিত হইরাছে যে, কার্য্য কারণের অনুসারেই হইয়া থাকে। কারণ যাহা, কার্য্যও তাহাই হইবে। কারণ যখন षनिजा, जर्थन कार्याও ष्यनिजा इरेटन । कात्रन निजा रहेटन कार्याও নিত্য হইবে। কিন্তু সৎকর্ম্মকরা-রূপ এই কারণগুলি অনিত্য— দদীম, স্থতরাং তাহাদের ফলও কখন নিত্য হইতে পারে না।

এই তত্ত্বের আর এক দিক দেখিলে ইহা বেশ বোধগম্য হইবে
বে, যে কারণে অনস্ত স্বর্গ হইতে পারে না, অনন্ত নরকও সেই
কারণেই হওয়া অসন্তব। মনে কর, আমি একজন খুব বদ লোক।
মনে কর, আমি জীবনের প্রতি মুহুর্ত্তে অন্যায় কর্ম করিতেছি।
তথাপি এই সারা জীবনটাও অনন্ত জীবনের তুলনায় কিছুই নর।
বিদি অনন্ত শান্তি থাকে, তাহার অর্থ এই হইবে যে, সান্ত কারণের
কারা অনন্ত ফলের উৎপত্তি হইল। এই জীবনের কার্যারপ সান্ত

কারণ দারা অনন্ত ফলের উৎপত্তি হইল। তাহা হইতেই পারে, না। যদি সারা জীবন সৎকর্ম করিয়া অনন্ত স্বর্গলাভ হয়, স্বীকার করা যায়, তাহাতেও ঐ দোব হইয়া থাকে। পূর্বে বে সকল পথের কথা বর্ণিত হইল, তদ্বাতীত, বাঁহারা সত্যকে জানিয়াছেন, ैंग्रामित ज्ञ जात এक शथ जाहि। रेशरे गान्नावत्र रहेल বাহির হইবার একমাত্র উপায়—'সত্যকে অনুভব করা', আর উপনিষদ সকল এই সত্যান্তভব কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইতেছেন। ভালমন্দ কিছুই দেখিও না, সকল বস্তু এবং সকল কাৰ্য্যই আত্মা হইতে প্রস্থত, চিন্তা করিবে। আত্মা সকলেতেই রহিয়াছেন। বল, জগৎ বলিয়া কিছু নাই, বাহুদৃষ্টি রুদ্ধ কর, সেই প্রভুকে दर्शनतक नकन छल एमथ। कि मूर्जू, कि जीवन-नर्सवरे তাঁহাকে উপলব্ধি কর। আমি পূর্ব্বে তোমাদিগকে যাহা পড়িয়া শুনাইয়াছি, তাহাতেও এই ভাব—এই পৃথিবী সেই ভগবানের একপাদ, আকাশ ভগবানের একপাদ ইত্যাদি। সকলই বন্ধ। ইহা দেখিতে হইবে, অন্নভব করিতে হইবে, কেবল ঐ বিষয়ে व्यालाचना कतिल वा छिन्ना कतिल छनित ना। আত্মা জগতের প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে পারিল, প্রত্যেক বস্তুই ব্রহ্মময় বোধ করিতে লাগিল, তথন উহা সর্গেই যাউক, নরকেই যাউক বা অন্তত্র যাউক কিছুই আসিয়া যায় না। আমি পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করি, অথবা স্বর্গেই বাই, তথন কিছুই আসিয়া যায় না। আমার পক্ষে এগুলির আর কোন <sup>অর্থ</sup>

নাই, কারণ, আমার পক্ষে সব জায়গা সমান ও সকল স্থানই ভগবানের মন্দির, সকল স্থানই পবিত্র, কারণ, স্বর্গে, নরকে বা

### कर्माकीवत्न त्वनान्छ।

'ৰম্মত্ৰ আমি কেবল ভগবানের সন্তা অনুভব করিতেছি। ভাল-মদ বা জীবনমৃত্যু কিছুই দেখিতেছি না।

বেদান্তমতে মানুষ যথন এই অন্নভূতিসম্পন্ন হয়, তথন সে মুক্ত इंहेबा योब আর বেদান্ত বলেন, সেই ব্যক্তিই কেবল জগতে বাস্ করিবার উপযুক্ত, অপরে নহে। যে ব্যক্তি জগতে অস্তায় দেখে, দে কিরূপে জগতে বাস করিতে পারে ? তাহার জীবন ভ इ: थमत्र । त्य राज्जि এथान नाना विद्यवाक्षा विश्रम् त्मत्थ, जाहात দ্বীবন ত হঃখময়, যে ব্যক্তি জগতে মৃত্যু দেখে, তাহার জীবন ত ছঃখমর। যে ব্যক্তি প্রত্যেক বস্তুতে সেই সত্যস্বরূপের দর্শন করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই কেবল জগতে বাস করিবার উপযুক্ত; মেই কেবল বলিতে পারে, আমি এই জীবন সম্ভোগ করিতেছি, षामि এই জीবन नहेशा दिन स्थी। এथान स्थि हेश विन्ना রাখিতে পারি যে, বেদে কোথাও নরকের কথা নাই। বেদের খনেক পরবর্ত্তী পুরাণে এই নরকের প্রদঙ্গ আছে। বেদে দর্মাপেক্ষা অধিক শাস্তির কথা এই পাওয়া যায়—পুনর্জন্ম, অর্থাৎ ষার একবার উন্নতির স্থবিধালাভ করা। প্রথম হইতেই নিশু ণৈর ভাব আসিতেছে, দেখিতে পাওরা যায়। প্রকার ও শান্তির ভাবই খুব জড়ভাবাত্মক, আর ঐ ভাব কেবল মান্তবের গ্রার সপ্তণ ঈশ্বরবাদেই সম্ভব হয়—িযিনি আমাদেরই স্থার এক-षनकে ভালবাদেন, অপরকে বাদেন না। এরপ ঈশ্বরধারণার সহিতই পুরস্কার ও শাস্তির ভাব সঙ্গত হইতে পারে। সংহিতার দিখন এইরূপ ছিল। সেখানে ঐ ধারণার সঙ্গে ভরও মিশ্রিত ছিল, কিন্তু উপনিষদে এই ভয়ের ভাব একেবারে লোপ পাইয়াছে ;

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS জ্ঞানযোগ।

ইহার সহিত নির্গুণের ধারণা আসিতেছে—আর প্রত্যেক দেশেই এই নির্গুণের ধারণা করা বিশেষ কঠিন ব্যাপার। মাহুষ সর্ববদাই সগুণ ব্যক্তি লইয়া থাকিতে চায়।

অনেক বড় বড় চিন্তাশীল লোক, অন্ততঃ জগৎ বাঁহাদিগকে খুব চিন্তাশীল লোক বলিয়া থাকে, তাঁহারা এই নিন্তু পবাদের উপর বিরক্ত কিন্ত আমার এই সগুণবাদ অতিশর হান্তাম্পদ, অতিশয় নিয়ভাবাপন্ন, অতিশয় নীচজনোচিত, এমন কি, অভিশয় ভগবন্নিন্দাকর বলিয়া বোধ হয়। বালকের পক্ষে ভগবান্কে একজন সাকার মন্ত্রন্ম বলিয়া ভাবা শোভা পায়, সে ওরূপ ভাবিলে তাহাকে ক্ষমা করা যাইতে পারে; কিন্তু বয়ঃস্থ ব্যক্তির পক্ষে—চিন্তাশীন नत्रनात्रीत शक्क- ज्ञानात्क खी वा शूक्य विनन्ना हिंखा कता वड़ লজ্জার কথা। উচ্চতর ভাব কোন্টী—জীবিত ঈশ্বর বা মৃত ঈশ্বর ?—বে ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে পায় না, কেহ যাঁহার সম্বন্ধে কিছু জানে না,—অথবা যে ঈশ্বর জ্ঞাত ? সময়ে সময়ে তিনি জগতে তাঁহার এক এক জন দূতকে প্রেরণ ক্রিয়া থাকেন, তাঁহার এক হন্তে তরবারি, অপর হন্তে অভিশাপ, আর আমর তিনি কেন নিজে আসিয়া, কি করিতে হইবে, আমাদের <sup>বিনিয়া</sup> না দেন ? তিনি কেন ক্রমাগত দূত পাঠাইরা আমাদিগকে শান্তি ও অভিশাপ দিতেছেন ? কিন্তু এই বিশ্বাসেই অনেক লোক সম্ভষ্ট। আমাদের কি নীচতা!

অপর পক্ষে, নিগুণ ঈশ্বরকে জীবন্তরূপে আমার সন্মূর্ণে দেখিতেছি; তিনি একটী তত্ত্বমাত্র। সগুণ নিগুণের <sup>মধ্যে</sup>

ুপ্রভেদ এই ; সম্ভণ ঈশ্বর ক্ষুদ্র মানববিশেব মাত্র, আর নিশুণ দ্বর-মানুষ, পশু, দেবতা এবং আরও কিছু যাহা আমরা দেখিতে পাই না, কারণ, সগুণ নিগুণের অন্তর্গত—উহা সমুদর ্ব্যক্তির সমষ্টি এবং তদতিরিক্ত আরও অনেক। 'বেমন একই অগ্নি জগতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইতেছে, আবাুর তদতিরিক্ত অগ্নিরও অন্তিত্ব আছে,' নিশু'ণও তদ্ধপ। জীবন্ত ঈশ্বরকে পূজা করিতে চাই। আমি সারা জীবন ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছু দেখি নাই, তুমিও দেখ নাই। এই চেয়ার-ধানিকে দেখিতে হইলে তোমাকে প্রথমে ঈশ্বরকে দেখিতে হয়, তৎপরে তাঁহারই ভিতর দিয়া চেমারথানিকে দেখিতে হয়। তিনি দিবারাত্র জগতে থাকিয়া 'আমি আছি,' 'আমি আছি,' বলিতেছেন। যে মুহুর্ত্তে তুমি বল, 'আমি আছি,' সেই ষুহুর্ত্তেই তুমি সত্তাকে জানিতেছ। কোথায় তুমি ঈশ্বরকে খুঁজিতে বাইবে, যদি তুমি তাঁহাকে নিজ হৃদয়ে, জীবিত প্রাণিগণের ভিতর না দেখিতে পার—যদি না তাঁহাকে ঐ যে লোকটা রাস্তায় মোট বহিন্না গ্লাদবর্ম্ম হইতেছে, তাহার ভিতর দেখিতে পার ? 'জং দ্রী জং পুমানসি জং কুমার উত বা কুমারী, জং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চি, ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোম্থঃ ৷' 'তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি বালক, তুমি বালিকা, তুমি বৃদ্ধ, দণ্ডে ভর দিয়া বেড়াইতেছ, তুমি সমুদর জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ।' তুমি এই সব। কি পদ্ভ জীবন্ত ঈশ্বর । জগতের মধ্যে তিনিই একমাত্র বস্তু। ইহা জনেকের পক্ষে ভয়ানক বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক ইহা প্র্রাপরচলিত ঈশ্বরধারণার বিরোধী বটে; সেই ঈশ্বরধারণা এই

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS ভারাবোগ ।

যে, তিনি কোন বিশেষ স্থানে কোন আবরণের পশ্চাতে নুকাইরা রহিয়াছেন, তাঁহাকে কেহই কথন দেখিতে পার না। পুরোহিতেরা আমাদিগকে কেবল এই আশ্বাস দেন যে, যদি আমরা তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া জিহ্বা দ্বারা তাঁহাদের পদধূলি লেহন করি ও তাঁহাদিগকে পূজা করি, তবে আমরা এই জীবনে ঈশ্বরকে দেখিব না বটে, কিন্তু মৃত্যুর সময় তাঁহারা আমাদিগকে একথানি ছাড়পত্র দিবেন—তখন আমরা ঈশ্বরের মুখ দর্শন করিতে পারিব। এ কথা বেশ বুঝিতে পারা যায়! এই সকল স্বর্গবাদ আর কি? কেবল পুরোহিতদের হুষ্টামিমাত্র।

অবশ্য নিগুণবাদে অনেক জিনিষ ভাঙ্গিয়া ফেলে, উহা পুরোহিতদের হস্ত হইতে সব ব্যবসা কাড়িয়া লয়,—উহাতে মনির, গির্জা প্রভৃতি সব উড়িরা যার। ভারতে এক্ষণে হর্ভিক্ষ চলিতেছে, কিন্তু তথায় এমন অনেক মন্দির আছে, যাহাতে অসংখ্য হীরা জহরৎ রহিয়াছে। যদি লোককে এই নিগুণ ব্রন্মের বিষয় শিখান यात्र, তाशान्त्र वावमा हिना याश्टव। किन्छ प्यामानिगदः हेरा পৌরোহিত্যের ভাব ছাড়িয়া দিয়া শিখাইতে হইবে। তুমিও ঈবর, আমিও তাহাই—তবে কে কাহার. আজ্ঞা পালন করিবে? কে কাহার উপাসনা করিবে ? তুমিই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ মনির; আমি কোনরূপ মন্দিরে কোনরূপ প্রতিমা বা কোনরূপ শাস্ত্র উপাসনা না করিয়া বরং তোমার উপাসনা করিব। লোকে <sup>এত</sup> পরস্পরবিরোধী চিন্তা করে কেন ? লোকে বলে, আমর খাঁটী প্রত্যক্ষবাদী; বেশ কথা। কিন্তু এইখানে, তোমা<sup>কে</sup> উপাসনা করার চেয়ে আর কি অধিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে?

## कर्ग्मकोवत्न द्वांछ।

°জামি তোমাকে দেখিতেছি, তোমাকে বেশ অন্থভব করিতেছি, জার জানিতেছি—তুমি ঈশ্বর। মুসলমানেরা বলেন, আল্লা বাতীত ঈশ্বর নাই, কিন্তু বেদান্ত বলেন, মান্ত্র ব্যতীত ঈশ্বর নাই। ইহা গুনিরা তোমাদের অনেকের ভর হইতে পারে, কিন্তু তোমরা ক্রমশঃ ইহা বুঝিবে। জীবস্ত ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন, তথাপি তোমরা মন্দির—গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিতেছ আর সর্ব্ধ প্রকার কাল্পনিক মিথ্যা বস্তুতে বিখাস করিতেছ। মানবাত্মা অথবা মানবদেহই একমাত্র উপাশ্র ঈশর। অবশ্র তির্বাগ্ জাতিরাও ভগবানের মন্দির বটে, কিন্তু মান্ত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির— <u>শশিরের মধ্যে তাজ্মহলস্বরূপ।</u> যদি আমি তাহার উপাসনা क्तिरा ना शांतिलांग, जरत रकान मिन्दित्र किंडू छेशकात श्रेरत না। বে মুহুর্ত্তে আমি প্রত্যেক মন্ত্র্যদেহরূপ মন্দিরে উপবিষ্ট ষ্ব্রকে উপলব্ধি করিতে পারিব, বে মুহুর্ত্তে আমি প্রত্যেক ম্যয়ের সম্মুথে ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারিব, আর বাস্তবিক গহার মধ্যে ঈশ্বর দেখিব, যে মুহুর্ত্তে আমার ভিতরে এই ভাব षामित्व, मिह मूहर्व्वेहे षामि ममूमम वसन श्हेरण मूक श्हेर-रमुम्ब পদাर्थ है आगांत पृष्टि हरेएछ जनमातिक हरेबा गाँहरत।

ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক কাষের উপাসনা। ় মতমতান্তর লইরা ষামার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু একথা বলিলে অনেক ণোকে ভন্ন পান্ন। তাহারা বলে, ইহা ঠিক নহে। তাহারা <sup>ডাহাদের</sup> অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের পিতামহ তম্ম পিতামহ ২০০০০ <sup>ব্যুন্</sup>র পূর্বে কি বলিয়া গিয়াছেন, তিনি যাঁহাকে বলিয়াছেন, তিনি জাবার অপরকে কি বলিয়াছেন, এই সকল কথার বিচারে

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS জ্ঞান্যোগ।

ব্যস্ত। কথাটা এই, স্বর্গের কোন স্থানে অবস্থিত একজন ঈশ্বর কাহাকেও বলিয়াছিলেন—আমি ঈশ্বর। সেই সময় হইতে কেবল মতমতান্তরের আলোচনাই চলিতেছে। তাহাদের মতে ইহাই কাষের কথা—আর আমাদের মত ব্যবহারগম্য নহে। বেদান্ত বলেন, সকলেই আপনার নিজ নিজ পথে চলুক ক্তি নাই. ইহাই কিন্তু আদর্শ। স্বর্গস্থ ঈশ্বরের উপাসনা প্রভৃতি মন নহে, কিন্তু উহারা সত্যের সোপানমাত্র, সত্য নহে। ঐ সকলে স্থানর মহৎ ভাব সকল আছে, কিন্তু বেদান্ত প্রতিপদে বলে, বন্ধো, তুমি যাঁহাকে অজ্ঞাত বলিয়া উপাসনা করিতেছ এবং সারা জগৎ যাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছ, তিনি জগতে সর্বদাই বিরাজিত। তুমি যে জীবিত রহিয়াছ, তাহাও তিনি আছেন বলিয়া। তিনিই জগতের নিত্যসাক্ষী। সমুদর বেদ ধাঁহার উপাসনা করিতেছেন, শুধু তাহাই নহে, যিনি নিত্য 'আমি'ডে সদা বর্ত্তমান, তিনি আছেন বলিয়াই সমুদর ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছ। তিনিই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের আলোকস্বরূপ। তিনি যদি তোমাতে বর্ত্তমান না থাকিতেন, তবে তুমি স্থ্যকেও দেখিতে পাইতে ন সমুদয়ই তোমার পক্ষে অন্ধকারময় জড়রাশি—শৃঞ্চ—বিশ্ব প্রতীত হইত। তিনিই দীপ্ত রহিয়াছেন বলিয়া তুমি জগ<sup>ংকে</sup> দেখিতেছ।

এ বিষয়ে সাধারণতঃ একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয় থাকে—
ইহাতে ত ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে ? আমারে
সকলেই মনে করিবে, 'আমি ঈশ্বর—যাহা কিছু আমি ভাবির
করি, তাহাই ভাল—ঈশ্বরের আবার পাপ কি?' প্রথমতঃ,

এই প্রকার বিপরীত ব্যাখ্যারূপ আশঙ্কার সম্ভাবনা স্বীকার করিয়া লইলেও ইহা কি প্রমাণ করা যাইতে পারে, অপর পক্ষে এ আশল্পা নাই ? লোকে আপনা হইতে পৃথক্ স্বৰ্গন্থ ঈশ্বরের ইুপাসনা করিতেছে, তাঁহাকে তাহারা খুব ভয় করিয়া থাকে। তাহারা কেবল ভয়ে কাঁপিতে থাকে আর সারা জীবন এইরূপ কাপিয়া কাটাইয়া দেয়। ইহাতে কি জগৎ পূর্বাপেকা ভাল হইরাছে ? তুমি ত অপর পক্ষকেও ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিলে। ধাহারা সগুণ ঈশ্বরবাদ বুঝিয়া ওাঁহাকে উপাসনা করিয়াছেন, এবং গাঁহারা নিগুল ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিয়া তাঁহার উপাসনা করিয়াছেন, ভাহাদের মধ্যে কোন্ সম্প্রদায়ের ভিতর হইতে জগতের বড় বড় লোক হইয়াছেন ?—মহা কর্মিগণ—মহা চরিত্রবলশালিগণ ? षवश्रहे निर्श्व नाथकरमञ्ज मधा हरेरछ। छन्न हरेरछ চतिख्वान् প্ৰুৰ জন্মিবে, ইহা কিরূপে আশা করিতে পার ? অবশ্র ইহা क्थनहे इट्रेंटि शांदित ना । 'त्यथांत्न धकलन चशत्रक त्मर्थ, নেখানে একজন অপরের হিংসা করে, সেইখানেই মায়া। বেখানে একজন অপরকে দেখে না, একজন অপরকে হিংসা করেনা, মেখানে দ্বই সাত্মাময় হইয়া যায়, সেখানে আর মায়া থাকে না।' তথন বৰ্ষ তিনি অথবা সবহ আমি—তখন আত্মা পবিত্র হইয়া বায়। <sup>জ্বন্ই</sup>, কেবল তখনই আমরা প্রোম কাহাকে বলে, ব্রিতে পারি। <sup>চা হইতে</sup> কি এই প্রেমের উৎপত্তি সম্ভব ? প্রেমের ভিত্তি স্বাধী-ন্ত্র। স্বাধীনতা—মুক্তভাব—হইলেই তবে প্রেম আসে। তথনই <sup>খানু</sup>রা বাস্তবিক জগৎকে ভালবাসিতে আরম্ভ করি ও সার্বজনীন <sup>বাত্</sup>ভাবের অর্থ ব্ঝিতে পারি·—তাহার পূর্বে নহে।

অতএব এই মতে সমৃদয় জগতে ভয়ানক পাপের শ্রোত প্রবাহিত হইবে, একথা বলা উচিত নয়, যেন অপর মতে কথন লোককে অস্তায় দিকে লইয়া য়ায় না, যেন উহাতে সমস্ত জগতে রক্তপ্পাবনে ভাসাইয়া দেয় না, যেন উহাতে লোককে পরক্ষর পৃথক করিয়া সাম্প্রদায়িকতার স্থাষ্টি করে না! আনার ঈয়রই সর্কশ্রেষ্ঠ। প্রমাণ ? এস, উভয়ে য়ৄয় করি—ইহাই প্রমাণ। ছৈতবাদ হইতে জগতে এই সমৃদয় গোল আসিয়াছে। ক্ষুদ্র সয়ীণ পথসকলে না গিয়া প্রশাস্ত উজ্জল দিবালোকে আইস। মহৎ অনন্ত আয়া কি করিয়া সয়ীণ ভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে? এই আলোকনয় ব্রহ্মাণ্ড সয়য়ুথে, ইহার প্রত্যেক বস্তু আমাদের। আপন বাছ প্রসারিত করিয়া—সমুদয় জগৎকে প্রেমালিঙ্গন করিতে চেষ্টা কর। যদি কথন এরপ করিবার ইচ্ছা অনুভব করিয়া থাক, তবেই তুনি ঈয়রকে অনুভব করিয়াছ।

বৃদ্ধদেবের জীবনচরিতের মধ্যে তোমাদের সেই অংশটী অবশ্রই স্মরণ আছে, তিনি কিরূপে উত্তরে দক্ষিণে, পূর্ব্বে পশ্চিমে, উপরে নিম্নে সর্ব্বত্র প্রেরণ করিতেন, যতক্ষণ না সমৃদ্ধ জগৎ সেই মহান্ অনম্ভ প্রেমে পূর্ণ হইয়া যাইত। যথন সেইভাব তোমাদের আসিবে, তথনই তোমাদের যথার্থ ব্যক্তিত্ব আমিবে। সমৃদ্ধ জগৎ তথন এক ব্যক্তি হইয়া যায়—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিবের বিক্রে আর মন থাকে না। এই অনম্ভ স্থথের জন্ম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিত্রাগ কর। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ লইয়া তোমার লাভ কি বিস্তব্বিক কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থথগুলিও তোমার ছাড়িতে হয় না, কারণ, তোমাদের মনে থাকিতে পারে যে, পূর্ব্বেই আমরা দেখাই কারণ, তোমাদের মনে থাকিতে পারে যে, পূর্ব্বেই আমরা দেখাই

ন্নছি সম্ভণ নির্ভুণের অন্তর্গত। অতএব ঈশ্বর সম্ভণ নির্ভুণ উভরই। মাত্র—অনন্তস্বরূপ নিগুণ মাতুষও—আপনাকে সগুণ-রপে, ব্যক্তিরূপে দেখিতেছেন। অনস্তস্বরূপ আমরা যেন আপনা-দিগকে কুত্র কুত্র রূপে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিরাছি। বেদান্ত বলেন ইহার কারণ বুঝিতে না পারিলেও এইটুকু বলা যার যে, ইহা আমা-দের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ব্যাপার—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জানরা আমাদের কর্মন্বারা আপনাদিগকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলি-তেছি এবং তাহাই যেন আমাদের গলার শিকল দিয়া আমাদিগকেও বাধিনা রাথিয়াছে। শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেল ও মুক্ত হও। নির্মকে পদ-দ্দিত কর। মন্তব্যের প্রাকৃত স্বরূপে কোন বিধি নাই, কোন দৈব गरे, कान जन्हे नारे। जनस्य विशान वा निव्रम थाकित किक्ता । यांबीनजां हे हहात मूलमञ्ज, व्यांधीनजां हे हहात व्यक्तं — हहात अन्नगंज ষয়। প্রথমে মুক্ত হও, তারপর যত ইচ্ছা ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব রাখিতে स, রাখিও। তথন আমরা রঞ্চমঞে অভিনেত্গণের ভায় অভি-ন্য করিব। বেমন একজন যথার্থ রাজা ভিখারীর বেশে রঙ্গমঞ্চে ঘনতীর্ণ হইলেন, কিন্তু এদিকে বাস্তবিক ভিক্ষ্ক যে, সে রাস্তায় বান্তায় ভ্রমণ করিতেছে। উভয়ে কত প্রভেদ দেখ। দৃশ্য উভয় স্থলেই শ্বান, বাক্যও হয়ত সমান, কিন্তু কি পার্থক্য। একজন ভিক্ককের <sup>ঘটিনর</sup> করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, অপরে যথার্থ रीत्रिज्ञकछि প্রাপীড়িত। কেন এই পার্থক্য হয় १ কারণ, একজন ্জ, জপরে বদ্ধ। রাজা জানেন, তাঁহার এই দারিদ্র্য সত্য নহে, ইয় কেবল তিনি ক্রীড়ার জন্ম অবলম্বন করিয়াছেন , কিন্তু যথার্থ িক্ক ব্যক্তি জানে—ইহা তাহার চিরপরিচিত অবস্থা—তাহার :- ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, তাহাকে এই দারিদ্রা সন্থ করিন্তেই হইবে। তাহার পক্ষে ইহা অভেন্ত নিয়মম্বরূপ, স্থতরাং দে কট্ট পায়। তুমি আমি যতক্ষণ না আমাদের স্বরূপ জ্ঞাত হইতেছি, ততক্ষণ ভিক্ষুকমাত্র প্রকৃতির অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তুই আমাদিগকে দান করিয়া রাখিয়াছে। আমরা সমুদ্র জগতে সাহায্যের জন্ত চীংকার করিয়া বেড়াইতেছি—শেবে কাল্পনিক জীবগণের নিকট পর্যন্ত সাহায্য চাহিতেছি, কিন্তু কোন কালে এই সাহায্য আদিল না। তথাপি ভাবিতেছি এইবার সাহায্য পাইব—ভাবিয়া কাঁদিতেছি, চীংকার করিতেছি, আশা করিয়া বিসন্ত্রা আছি, ইতিমধ্যে একটা জীবন কাটিল, আবার সেই খেলা চলিতে লাগিল।

মৃক্ত হও; অপর কাহারও নিকট কিছু আশা করিও না। আদি নিশ্চিত বলিতে পারি, তোমরা যদি তোমাদের জীবনের অতীত ঘটনা শ্বরণ কর, তবে দেখিবে, তোমরা সর্ব্বদাই বুথা অপরের নিকট সাহায্য পাইবার চেষ্টা করিয়াছ, কিন্তু কথন পাও নাই; যাহা কিছু সাহায্য পাইরাছ, সবই আপনার ভিতর হইতে। তুদি নিজে যাহার জন্ম চেষ্টা করিয়াছ, তাহাই ফলরূপে পাইয়াছ, তথাপি কি আশ্চর্য্য, তুমি সর্ব্বদাই অপরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছ। ধনীদিগের বৈঠকখানায় খানিকক্ষণ বসিয়া যদি লক্ষ্য কর, তাহা হইলে বেশ তামাসা দেখিতে পাইবে! দেখিবে, উহা সর্ব্বদাই পূর্ণ, কিন্তু এখন উহাতে যে দল রহিয়াছে, খানিক পরে আর দেদল নাই। সর্ব্বদাই তাহারা আশা করিতেছে, ধনী ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু আদায় করিবে, কিন্তু কথনই তাহা করিতে পারে না। আমাদের জীবনও তদ্ধপ; কেবল আশা করিয়াই চলিয়াছি, ইহার

कर्म्मजीवत्न त्वनास्य।

'শেষ নাই। বেদান্ত বলেন, এই আশা আগ কর। কেন আশা করিতে বাইবে। সবই তোমার বহিয়াছে। তুমি আত্মা, তুমি সমাট স্বরপ, তুমি আরার কিনের আশা করিতেছ ? বদি রাজা গাগল হইয়া আপন দেশে 'রাজা কোথায়, রাজা কোথায়,' বলিয়া খুঁজিয়া বেড়ান, তিনি কখনই রাজার উদ্দেশ পাইবেন না, কারণ, তিনি স্বয়ংই রাজা। তিনি তাঁহার রাজ্যের প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক নগর—এমন কি, প্রত্যেক গৃহ পর্যান্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পারেন, তিনি মহা চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে পারেন, তথাপি त्राक्षात्र উদ্দেশ পাইবেন না, কারণ, তিনি নিজেই রাজা। আমরা ৰদি জানিতে পারি, আমরা রাজা, আর এই রাজার অবেষণরপ অনর্থক চেষ্টা ত্যাগ করিতে পারি, তবে বড় ভাল হয়। বেদান্ত বলেন, এইরূপে আপনাদিগকে রাজস্বরূপ জানিতে পারিলেই দামরা সম্ভুষ্ট ও স্থুখী হইতে পারি। এই সব ভূতের ব্যাগার ছাড়িয়া দাও, দিয়া জগতে থেলা করিতে থাক।

এইরপ অবস্থা লাভ করিতে পারিলে আমাদের দৃষ্টি পরিবান্তত হইরা যায়। অনস্ত কারাস্বরূপ না হইরা এ জগৎ ক্রীড়াস্থানরূপে পরিণত হয়। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র না হইরা ইহা ভ্রমরগুঞ্জিত পূর্ণ বসম্ভকালের রূপ ধারণ করে। পূর্ব্বে এই জগৎ নরককুণ্ডরূপে প্রতীয়মান হইতেছিল, তখন তাহাই স্বর্গে পরিণত হইরা যায়। বদ্ধের দৃষ্টিতে ইহা এক মহা যন্ত্রণার স্থান, কিন্তু মুক্তব্যক্তির দৃষ্টিতে ইহা এক মহা যন্ত্রণার স্থান, কিন্তু মুক্তব্যক্তির দৃষ্টিতে ইহা এক মহা যন্ত্রণার স্থান, কিন্তু মুক্তব্যক্তির দৃষ্টিতে ইহা এক মহা যন্ত্রণার স্থান হইরা থাকে। দেবতারা স্কলেই এখানে—তাঁহারা মন্ত্র্যাদর্শের অনুসারে করিত।

দেবতারা মানুষকে তাঁহাদের আদর্শে নির্মাণ করেন নাই, কিন্তু মান্ত্র্যই দেবতা স্থাষ্ট করিয়াছে। কর্ম্মরূপ ইন্দ্র রহিয়াছেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের দেবতারা উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তোম-রাই তোমাদের নিজেদের এক অংশকে বাহিরে প্রক্ষেপ করিভেছ, তোমরাই কিন্তু মূল, আসল জিনিষ—তোমরাই প্রকৃত উপাস্ত দেবতা। ইহাই বেদান্তের মত এবং এইজগুই ইহা যথার্থ কাষে লাগাইবার যোগ্য। অবশু আমরা মুক্ত হইয়াছি বলিয়া উন্মন্ত হইয়া সমাজ ত্যাগ করিয়া অরণ্যে বা গুহায় মরিতে যাইব না। তুমি रयथान ছिलে, সেইथानि थाकिरत, তবে তফাৎ হইবে এইটুকু स তুমি সমুদর জগতের রহস্ত অবগত হইবে। পূর্ব্ব দৃশ্য সমন্তই আসিবে, কিন্তু উহাদের অর্থ তথন অন্যরূপ বুঝিবে। তোমরা এখনও জগতের স্বরূপ জান ন। ; মুক্ত হইলেই কেবল উহার স্বরূপ বুঝা যায়। স্থতরাং আমরা দেখিতেছি, বিধি, দৈব বা অদৃষ্ট আমাদের প্রকৃতির অতি ক্ষুদ্র অংশ লইয়াই ব্যাপৃত। এটা কেবল আমাদের প্রকৃতির এক দিক, অপর দিকে মুক্তি সর্বাদা বিরাজিত, আর আমরা শিকারীর দারা অনুস্ত শশকের ন্যায় মাটীতে আমা-দের মুথ লুকাইয়া আমাদিগকে অগুভ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছি।

অতএব দেখা গেল, আমরা ভ্রমবশতঃ আমাদের স্বরূপ ভূনিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু উহা একেবারে ভূলা যায় না—সর্বাদাই উহা কোন না কোনরূপে আমাদের সমক্ষে আসিতেছে, আমরা মে দেবতা ঈশ্বর প্রভৃতির অনুসন্ধান করিয়া থাকি, আমরা মে বহিজ্গতে স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রাণপণ করিয়া থাকি, এসকল আর

ুকিছুই নয়, আমাদের মুক্ত প্রকৃতি যেন কোন না কোনকপে জাপনাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কোথা হইতে এই বাণী উঠিতেছে, তাহা বৃধিতে আমরা ভুল করিয়াছি নাত্র। আমরা প্রথমে তাবি, এই বাণী, আয়, স্থ্য, চক্র, তারা বা কোন দেবতা হইতে উপিত—অবশেষে আমরা দেখিতে পাই, এই বাণী আমাদের ভিতরে। এই সেই অনস্ত বাণী অনস্ত মুক্তির সমাচার ঘোষণা করিতেছে। এই সঙ্গীত অনস্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে। আয়ার সঙ্গীতের কিয়দংশ এই নিয়মাবদ্ধ ব্রহ্মাণ্ড, এই পৃথিবীয়পে পরিণত হইয়াছে, কিন্ত বথার্থতঃ আমরা আয়ায়য়প আছি ও চিরকাল দেই আয়ায়য়প থাকিব। এক কথায় বেদান্তের আদর্শ এই ক্যতে মন্তব্যোপাসনা, লার বেদান্তের ইহাই ঘোষণা বে, বিদি তুমি বক্ত সংযোগাসনা, লার বেদান্তের ইহাই ঘোষণা বে, বদি তুমি বক্ত ঈশ্বর্বন্ধপ তোমার ভাতাকে উপাসনা করিতে না পার, তবে বিদান্ত তোমার উপাসনায় বিশ্বাস করে না।

তোমাদের কি বাইবেলের সেই কথা স্বরণ নাই বে, বদি তুমি তোমার ভ্রাতা, যাহাকে তুমি দেখিতেছ, তাহাকে ভাল না বাসিতে পার, তবে ঈশ্বর, যাঁহাকে কথন দেখ নাই, তাঁহাকে কি করিয়া ভালবাসিবে? যদি তাঁহাকে দেবভাবাপর মন্থ্যমূখে না দেখিতে পার, তবে তাঁহাকে মেঘে, অথবা অন্ত কোন মৃত জড়ে অথবা তোমার নিজ মন্তিকের কল্পিত গল্পে কিরপ দেখিবে? বে দিন ইইতে তোমরা নরনারীতে ঈশ্বর দেখিতে থাকিবে, সেই দিন ইইতে আমি তোমাদিগকে ধার্ম্মিক বলিব, আর তথনই তোমরা ব্রিবে, ডান গালে চড় মারিলে বাঁ গাল তাহার সম্মুখে ফিরানর স্প্রিকি। যথন তুমি মানুষকে ঈশ্বরেপে দেখিবে, তথন সকল

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তু, এমন কি, ব্যাঘ্র পর্যান্ত তোমার নিকট আসিলে তোমার কিছু ক্লতিবোধ হইবে না। যাহা কিছু তোমার নিকট আসে, স্বই সেই অনস্ত আনন্দমর প্রভু নানারূপে আসিতেছেন—তিনি আমাদের পিতা মাতা বন্ধুস্বরূপ। আমাদের আপন আত্মাই আমাদের সঙ্গে থেলা করিতেছেন।

ভগবান্কে পিতা বলা হইতেও উচ্চতর ভাব আছে, তাঁহাকে সাধকেরা মাতা বলিয়া থাকেন। তদপেক্ষাও পবিত্রতর ভাব আছে—তাঁহাকে প্রিয়দখা বলা। তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ভাব আমার প্রেমাম্পদ বলা। ইহার কারণ এই, প্রেম ও প্রেমাম্পদে কিছু প্রভেদ না দেখাই সর্কোচ্চ ভাব। তোমাদের সেই প্রাচীন পারস্তদেশীয় গল্পের কথা স্মরণ থাকিতে পারে। একজন প্রেমিক আসিরা তাঁহার প্রেমাস্পদের ঘরের দরজার ঘা মারিলেন। প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইল, 'কে ও ?' তিনি বলিলেন, 'আমি'। খুলিল না। দ্বিতীয়বার তিনি আসিয়া বলিলেন, 'আমি আসিয়াছি,' কিন্তু দার খুলিল না। তৃতীয়বার আবার তিনি আসিলেন, আবার জিজ্ঞাসিত হইল, 'কে ও', তথন তিনি বলিলেন, 'প্রেমাম্পদ, আমি তুমিই'; তথন দার উন্লাটিত হইল। ভগবান্ এবং আমাদেব মধ্যেও তদ্ধপ। তুমি সকলেতে, তুমিই সকল। প্রত্যেক নরনারীই সেই প্রত্যক্ষ জীবন্ত আনন্দমন্ন একমাত্র ঈশ্বর। কে বলে, তু<sup>রি</sup> অজ্ঞাত ? কে বলে, তোমাকে অন্বেষণ করিতে হইবে ? আমরা তোমাকে অনন্তকালের জন্ম পাইরাছি। আমরা তোমাতে অনঙ্ কালের জন্ম বাস করিতেছি—সর্বত্ত অনন্তকালের জন্ম জাত, অনম্ভকাল উপাসিত তোমাকে পাইয়াছি।

#### কর্মজীবনে বেদান্ত।

आत এको कथा এই প্রসঙ্গে বুঝিতে হইবে যে, বেদান্ত বলেন, —অন্তান্ত প্রকারের উপাসনা ভ্রমাত্মক নহে। এই বিষয়টা কোন মতে ভূলা উচিত নহে যে, যাহারা নানাপ্রকার ক্রিয়াকাণ্ড দারা ভগবানের উপাসনা করে, ( আমরা উহাদিগকে ষতই অমুপ্রোগী गत्न कति ना त्कन, ) তাহারা বাস্তবিক ভ্রান্ত নহে। কারণ, লোকে সত্য হইতে সত্যে, নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে আরোহণ করিয়া থাকে। অন্ধকার বলিলে ব্ঝিতে হইবে, অন্ন আলো; মন্দ বলিলে বুঝিতে হইবে, অন্ন ভাল; অপবিত্রতা বলিলে বুঝিতে হইবে—অল্ল পবিত্রতা। অতএব সত্যধারণার रेराও এক দিক্ যে, আমাদিগকে অপরকে প্রেম ও সহাত্মভূতির চক্ষে দেখিতে হইবে। আমরাও যে পথ দিরা আসিরাছি, তাহারাও দেই পথ দিয়া চলিতেছে। যদি তুমি বাস্তবিক মুক্ত হও, তবে তোমাকে অবশ্রই জানিতে হইবে, তাহারাও শীঘ্র বা বিলম্বে মুক্ত হইবে, আর যথন তুমি মুক্তই হইলে, তথন তুমি, যাহা অনিতা, তাহা দেখ কি করিয়া ? যদি তুমি বাস্তবিক পৰিত্র হও, তবে তুমি অপবিত্রতা দেখ কিরূপে ? কারণ, যাহা ভিতরে থাকে, তাহাই বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের নিজের ভিতরে অপ-विक्रा ना शांकित्न वाहित्र कथनरे छेरा प्रिथिए भारेणाम ना। বেদান্তের ইহা একটা সাধনের দিক। আশা করি, আমরা সকলে জীবনে ইহা পরিণত করিবার চেষ্টা করিব। ইহা অভ্যাস করিবার জ্ঞ সারা জীবনটা পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু এই সকল বিচার আলোচনায় আমরা এই ফললাভ করিলাম যে, অশাস্তি ও অসম্ভোষের পরিবর্ত্তে আমরা শাস্তি ও সম্ভোষের সহিত কার্য্য

by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিব, কারণ, আমরা জানিলাম, সমুদ্রই আমাদের ভিতরে ত —উহা আমাদেরই রহিয়াছে, উহা আমাদের জন্মপ্রাপ্ত পত্। আমাদের আবগ্রক—কেবল উহাকে প্রকাশ করা, প্রত্যক্ষগোচর করা।

# কর্মজীবনে বেদান্ত।

#### তৃতীয় প্রস্তাব।

পূর্ব্বোক্ত (ছান্দোগ্য) উপনিষদ্ হইতেই আমরা পাইতেছি বে, দেবর্বি নারদ এক সময় সনংকুমায়ের নিকট আণমন করিয়া অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। সনৎকুমার তাঁহাকে সোপানা-রোহণন্যায়ে—ধীরে ধীরে লইয়া গিয়া অবশেষে আকাশতত্ত্ব উপনীত হইলেন। 'আকাশ তেজ হইতে শ্রেষ্ট্, কারণ, আকাশে চন্দ্র স্থা বিহাৎ তারা সকলেই রহিয়াছে। আকাশেই আমরা <mark>শ্রবণ করিতেছি, আকাশেই জীবনধারণ করিয়া আছি, আকাশেই</mark> আমরা মরিতেছি।' এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, আকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি না ? সনৎকুমার বলিলেন, প্রাণ আকাশ হইতেও শ্রেষ্ঠ। বেদান্তমতে এই প্রাণই জীবনের মূলীভূত শক্তি। আকা-শের ন্যায় ইহাও একটা সর্বব্যাপী তত্ত্ব আর আমাদের শরীরে বা অন্যত্র যাহা কিছু গতি দেখা যায়, সবই প্রাণের কার্য্য। প্রাণ আকাশ হইতেও শ্রেষ্ঠ। প্রাণের দারাই সকল বস্তু বাঁচিয়া বহিরাছে, প্রাণই মাতা, প্রাণই পিতা, প্রাণই ভগিনী, প্রাণই আচাৰ্য্য, প্ৰাণই জ্ঞাতা।

আমি তোমাদের নিকট ঐ উপনিষদ্ হইতেই আর এক অংশ গাঠ করিব। শ্বেতকেতু পিতা আরুণির নিকট সত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন

করিতে লাগিলেন। পিতা তাঁহাকে নানাবিষয় শিখাইয়া জবশেষে विलितन, 'এই সকল वस्त्रत रय रूख कातन, जारा इहेरजरे रेराता নির্ম্মিত, ইহাই সব, ইহাই সত্য, হে শ্বেতকেতো তুমি তাহাই। তারপর তিনি ইহা বুঝাইবার জন্য নানা উদাহরণ দিতে লাগিলেন। 'হে খেতকেতো, যেমন মধুমফিকা বিভিন্ন পুষ্প হইতে মধুসঞ্চন্ন করিরা একত্র করে, এবং এই বিভিন্ন মধুগণ যেমন জানে না যে, তাহারা কোথা হইতে আদিয়াছে, দেইরূপ আমরাও দেই সং হইতে উৎপন্ন হইয়াও তাহা ভূলিয়া গিয়াছি। অতএব হে খেতকেতো, তুমি তাহাই।' 'বেমন বিভিন্ন নদী বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়, কিন্তু এই নদীসকল যেমন জানে না, ইফারা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেইন্নপ আমরাও দেই সংস্বরূপ হইতে আসিয়াছি বটে, কিন্তু আমরা জানি না যে, আমরা তাহাই। হে খেতকেতো, তুমি তাহাই।' পিতা পুত্ৰকে এইরূপ उभाम मिए नाशितन।

একটা সত্র এই, বিশেষকে সাধারণে, এবং সাধারণকে আছে।
একটা সত্র এই, বিশেষকে সাধারণে, এবং সাধারণকে আবার
সার্বভৌমিক তত্ত্বে সমাধান করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে হইবে।
বিতীয় স্ত্র এই, যে কোন বস্তুর ব্যাখ্যা করিতে হইবে, ষত্দ্র
সম্ভব, সেই বস্তুর স্বরূপ হইতেই তাহার ব্যাখ্যা অবেষণ করিতে
হইবে। প্রথম স্ত্রুটী ধরিয়া আমরা দেখিতে পাই, আমাদের
সম্দর জ্ঞান বাস্তবিক উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণীবিভাগ মাত্র। একটা
কিছু যথন ঘটে, তখন আমরা যেন অতৃপ্ত হই। যথন ইহা দেখান
নার যে, সেই একই ঘটনা পুনঃ পুনঃ ঘটিতেছে, তখন আমরা তৃপ্ত

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
কর্মজীবনে বেদান্ত।

ুইই ও উহাকে 'নিয়ম' আখ্যা দিয়া থাকি। যথন একটা প্রস্তর অথবা আপেল পড়িতে দেখিতে পাই, তখন আমরা অভৃপ্ত হই। কিন্তু যথন দেখি, সকল প্রস্তর বা আপেলই পড়িতেছে, তখন আমরা উহাকে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বলি এবং তৃপ্ত হইয়া থাকি। ব্যাপার এই, আমরা বিশেষ হইতে সাধারণ তত্ত্বে গমন করিয়। থাকি। ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলেও ইহাই একমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালী।

ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলে এবং উহাকে বৈজ্ঞানিকভাবে পরিণত করিতে গেলেও আমাদিগকে সেই মৃলস্ত্তের অন্তুসরণ করিতে হইবে। বাস্তবিক আমর। দেখিতে গাই, এই প্রণানীই অনুসত হইরাছে। এই উপনিবদ, বাহা হইতে তোমা-ভাবের অভ্যুদর হইরাছে—বিশেষ হইতে সাধারণে গমন। আমরা দেখিতে পাই, কিরূপে দেবগণ ক্রমশঃ একে লয় হইয়া এক তত্ত্বপ্রপে পরিণত হইতেছেন; জগতের ধারণায়ও তাঁহার৷ ক্রমশঃ কেমন অগ্রসর হইতেছেন, কেমন স্কন্ম ভূত হইতে তাঁহারা স্কন্মতর ও অধিকতর ব্যাপী ভূতে যাইতেছেন, কেমন তাঁহারা বিশেষ ভূত হইতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে এক সর্বব্যাপী আকাশতত্ত্ব উপনীত হইতেছেন, কিরূপে তথা হইতেও অগ্রসর হইয়া তাঁহারা প্রাণনামক সর্বব্যাপিনী শক্তিতে উপনীত হইতেছেন, স্বার এই সকলের ভিতরই আমরা এই এক তত্ত্ব পাইতেছি যে, একটী বস্তু षभत्र সকল বস্তু হইতে পৃথক্ নহে। আকাশই সক্ষতরব্ধপে প্রাণ এবং প্রাণ আবার স্থূল হইয়া আকাশ হয়, আকাশ আবার স্থূল ইইতে স্থূলতর হইতে থাকে, ইত্যাদি।

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সগুণ ঈশ্বরকে তদপেক্ষা উচ্চতর তত্ত্বে সমাধানও এই মৃল্যুত্তের আর একটা উদাহরণ। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, সণ্ডণ ঈশ্বরের ধারণাও এইরূপ সামান্তীকরণের ফল। ইহা হইতে পাওয়া গিয়াছে এইটুকু যে, সগুণ ঈশ্বর সমুদর জ্ঞানের সমষ্টিস্বরূপ। কিন্তু ইহাতে একটা শঙ্কা উঠিতেছে, ইহা ত পর্যাপ্ত সামাখ্রীকরণ হইল ন। আমরা প্রাকৃতিক ঘটনার এক দিক অর্থাৎ জ্ঞানের দিক নইলান, তাহা হইতে সামান্তীকরণ প্রণালীতে সগুণ ঈশ্বরে উপনীত হইনাম কিন্তু বাকি প্রকৃতিটী সব বাদ গেল। স্থতরাং প্রথমতঃ এই সামান্যীকরণ অসম্পূর্ণ। ইহাতে আর একটা অসম্পূর্ণতা আছে, তাহা দ্বিতীয় স্থত্রের অন্তর্গত। প্রত্যেক বস্তুকে তাহার স্বরূপ হইতেই ব্যাখ্য। করিতে হইবে। অনেক লোক হয় ত এক সময়ে ভাবিত, মাটীতে যে কোন পাথর পড়ে, তাহাই ভূতে ফেলিতেছে, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণই বাস্তবিক ইহার ব্যাখ্যা,আর যদিও আমরা জানি, ইহা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নহে, কিন্তু ইহা অপর ব্যাখ্যা হইতে যে শ্রেষ্ঠ, তাহা নিশ্চর, কারণ, একটা ব্যাখ্যা বস্তুর বহির্দ্দেশস্থ কারণ হইতে, অপরটী বস্তুর স্বভাব হইতে লব্ধ। এইরূপ আমাদের সমুদ্য জ্ঞানের সম্বন্ধেই যে কোন ব্যাখ্যা বস্তুর প্রকৃতি হইতে লব্ধ, তাহা देवळानिक, जांत्र एकान वार्था। वस्त्र विहर्द्धन इरेट वर्ष, তাহা অবৈজ্ঞানিক।

এক্ষণে "সগুণ ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকন্তা," এই তন্ধনীকেও এই স্ত্রুটী দারা পরীক্ষা করা যাউক। যদি এই ঈশ্বর প্রকৃতির বহি-র্দেশে থাকেন, যদি প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার কোন সমন্ধ না থাকে এবং যদি এই প্রকৃতি শূন্য হইতে, সেই ঈশ্বরের আঞ্জা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে স্বভাবত:ই ইহা অতি অবৈজ্ঞানিক নত হইনা দাঁড়াইল। আর চিরকালই সগুণ ঈশ্বরবাদের এইথানে একটু গোল আছে —ইহাই ইহার হর্বলতা। এই নতে∮ ঈশ্বর নানবগুণসম্পন, কেবল সেই গুণগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে বিশ্বিত। বিনি শূন্য হইতে এই জগৎ সৃষ্টি করিন্নাছেন অথচ বিনি জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, এরূপ ঈশ্বরবাদে হুইটা দোব দেখিতে গাওয়া বায়।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, প্রথমতঃ, ইহা সামান্যের সম্পূর্ণ সমাধান নহে। দ্বিতীয়তঃ, ইহা বস্তুর স্বভাব হইতে উহার ব্যাখ্যা
নহে। উহা কার্য্যকে কারণ হইতে পৃথক বলিয়া ব্যাখ্যা করে।
কিন্তু মান্থর বতই জ্ঞানলাভ করিতেছে, ততই সে এই নতের দিকে
অগ্রসর হইতেছে যে, কার্য্য কারণের রূপান্তর মাত্র। আধুনিক
বিজ্ঞানের সমুদর আবিক্রিয়া এই দিকেই ইঙ্গিত করিতেছে আর
আধুনিক সর্ব্ববাদিসম্মত ক্রমবিকাশবাদের তাৎপর্য্যই এই বে, কার্য্য
কারণের রূপান্তর মাত্র। শূন্য হইতে স্বষ্টি আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের উপহাসের বিষয়।

ধর্ম কি পূর্ব্বোক্ত ছইটী পরীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে ? বদি এমন কোন ধর্মমত থাকে, বাহা এই ছইটী পরীক্ষায় টিকিয়া বায়, তাহাই আধুনিক চিস্তাশীল মনের গ্রাহ্ম হইবে। বদি প্রো-হিত, চর্চ্চ, অথবা কোন শাস্ত্রের মতাত্মসারে কোন মত তাঁহাদিগকে বিশাস করিতে বল, তবে বর্ত্তমান কালের লোকে উহা বিশাস করিতে পারিবেন না, তাহার ফল দাঁড়াইবে,—ঘোর অবিশাস। বাহারা বাহিরে দেখিতে খুব বিশাসী, তাহারা বাস্তবিক ভিতরে Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
ভানুযোগ।

খোর অবিশ্বাসী দেখা যায়। অবশিষ্ট লোকে ধর্ম একেবারে ছাড়িয়া দেয়, উহা হইতে দূরে পলাইয়া যায়, যেন উহার সহিত কোন সম্পর্কই রাখিতে চায় না, উহাকে পুরোহিতদের জ্য়াচুরি মনে করে।

ধর্ম্ম এক্ষণে জাতীয়ভাবে পরিণত হইরাছে। উহা জামাদের প্রাচীন সমাজের একটা মহান্ উত্তরাধিকার; অতএব উহাকে 🗸থাকিতে দাও—ইহাই আমাদের ভাব। কিন্তু আধুনিক লোকের পূর্বপূরুষ উহার জন্য যে প্রকৃত আগ্রহ বোধ করিতেন, একণে তাহা চলিয়া গিয়াছে ; লোকে উহাকে এখন যুক্তিযুক্ত মনে করে না। এইরূপ সগুণ ঈশ্বর ও স্টের ধারণা, যাহাকে সচরাচর সকল ধর্ম্মেই একেশ্বরবাদ বলে, তাহাতে এখন লোকের প্রাণ তৃপ্ত হয় না। আর ভারতে বৌদ্ধদের প্রভাবে উহা প্রবল হইতে পায় নাই; স্বার এই विषयंत्रेहे द्योष्क्रता श्राहीनकात्न क्रम्नां कत्रिमाहितन। वैशिम ইহা দেখাইয়া দিলেন, যদি প্রকৃতিকে অনস্তশক্তিসম্পন্ন বিনিন্ন মানা যায়, যদি প্রকৃতি উহার আপন অভাব আপনিই পূর্ণ করিতে পারে, তবে প্রকৃতির অতীত কিছু আছে, ইহা স্বীকার করা অনাবশুক। আত্মার অন্তিত্ব স্বীকার করিবারও কোন ত্ত প্রয়োজন নাই। এই বিষয়ে প্রাচীন কাল হইতে একটা তর্ক বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। এখনও সেই প্রাচীন কুসংস্কার জীবিত রহিয়াছে—দ্রব্য ও গুণের বিচার।

ইউরোপে মধ্যযুগে, এমন কি, ছঃখের সহিত আমাকে বনিতে হইতেছে, তাহার অনেক দিন পর পর্যান্তও এই একটা বিশেষ বিচারের বিষয় ছিল যে, গুণ দ্রব্যে লাগিয়া আছে, না দ্রব্য গুণ

### कर्म्मजीवत्न त्वनान्छ।

'লাগিয়া আছে ? দৈৰ্ঘ্য, প্ৰস্থ, বেধ কি জড়পদাৰ্থ নামক দ্ৰব্য-বিশেষে লাগিয়া আছে ? আর এই গুণগুলি না থাকিলেও দ্রবাটীর অন্তিত্ব থাকে কি না ? এক্ষণে বৌদ্ধ আসিয়া বলিতেছেন, এরূপ ্রকটা দ্রব্যের অন্তিত্ব স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই, এই গুণগুলিরই কেবল অন্তিত্ব আছে। উহার অতিরিক্ত তুমি আর কিছু দেখিতে পাও না আর ইহাই আধুনিক অধিকাংশ অজ্ঞেয়-বাদীর মত, কারণ, এই দ্রব্যগুণের বিচার আর একটু উচ্চভূমিতে नहेबा शिल दिया यात्र, छेटा वावटातिक ७ भातमार्थिक मखात বিচার। এই দৃশ্য জগৎ—নিত্যপরিণামশীল জগৎ রহিয়াছে আর ইহার সঙ্গে এমন কিছুও রহিয়াছে, যাহার কথন পরিণাম रम ना, जात त्कर त्कर त्तन, এই वितिथ भवार्थत्रहे जिल्ड আছে। আবার অনেকে অধিকতর বুক্তির সহিত বলেন, আমাদের এই উভয় পদার্থ মানিবার কোন আবশুক নাই, কারণ, আমরা যাহা দেখি, অহুভব করি বা চিন্তা করি, তাহা কেবল দৃশুপদার্থ মাত্র। দৃশ্যের অতিরিক্ত কোন পদার্থ মানিবার তোমার কোন অধিকার নাই। এই কথার কোন সঙ্গত উত্তর প্রাচীনকালে কেহ দিতে পারেন নাই। কেবল আমরা বেদাস্তের অদ্বৈতবাদ হইতে ইহার উত্তর পাইরা থাকি— এক বস্তুরই কেবল অন্তিত্ব আছে, তাহাই কখন দ্রষ্টা কখন বা দৃশুরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ইহা সত্য নহে যে, পরিণাম-শীল বস্তুর সত্তা আছে, আর তাহারই অভ্যন্তরে—অপরিণামী বস্তুও রহিয়াছে, কিন্তু সেই এক বস্তুই যাহা পরিণামশীল বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে, বাস্তবিক পক্ষে তাহা অপরিণামী।

বুঝিবার উপযুক্ত একটী দার্শনিক ধারণা করিবার জ্ঞা আমরা দেহ, মন, আত্মা প্রভৃতি নানা ভেদ করিয়া গাকি কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এক সন্তাই বিরাজিত। সেই এক বস্তুই নানারপে প্রতিভাত হইতেছে। অহৈতবাদীদের চিরপরিচিত্ত উপনা অনুসারে বলিতে গেলে বলিতে হয়, রজ্জুই সর্পাকারে প্রতিভাত হইতেছে। অন্ধকারবশতঃ অথবা অন্ত কোন কারণে অনেকে রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন, কিন্তু জ্ঞানের উদর হইলে দর্পভ্রম ঘুচিয়া যার, আর উহাকে রজ্জু বলিয়া বোষ হয়। এই উদাহরণের দারা আমরা বেশ বুঝিতেছি যে, মনে যথন সর্পজ্ঞান থাকে, তথন রজ্জ্ঞান চলিয়া যায়, আবার যখন রজ্জানের উদয় হয়, তথন সর্পজ্ঞান চলিয়া যায়। যথন আমরা ব্যবহারিক সত্তা দেখি, তথন পারমার্থিক সত্তা থাকে না, আবার যথন আমরা সেই অপরিণামী পারমার্থিক সত্তা দেখি, তখন অবগ্রহ ব্যবহারিক সত্তা আর প্রতিভাত হয় না। একণে আমর প্রত্যক্ষবাদী ও বিজ্ঞানবাদী (Idealist) উভরেরই মত বেশ পরিষ্কার বৃঝিতেছি। প্রত্যক্ষবাদী কেবল ব্যবহারিক সন্তা দেখেন আর বিজ্ঞানবাদী পারমার্থিক সন্তার দিকে দেখিতে চেষ্টা করেন। প্রকৃত বিজ্ঞানবাদী, যিনি অপরিণামী সন্তাকে প্রতাক করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে পরিণামনীল জগৎ আর থাকে না; তাঁহারই কেবল বলিবার অধিকার আছে যে, জগৎ সমন্তই মিখা, পরিণাম বলিয়া কিছুই নাই। প্রত্যক্ষবাদী কিন্তু পরিণামের দিকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। তাঁহার পক্ষে অপরিণামী সন্তা উড়ি<sup>র</sup> গিয়াছে, স্থতরাং তাঁহার জগৎ সূত্য বলিবার অধিকার আছে।

वह विठादित कल कि रहेलं ? कल वह रहेल मकल त्य, जेन्द्रदित সম্ভণ ধারণাই পর্য্যাপ্ত নহে। আমাদিগকে আরও উক্ততর ধারণা করিতে হইবে অর্থাৎ নিগু ণৈর ধারণা চাই। উহা দারা যে সগুণ ধারণা নষ্ট হইবে, তাহা নহে। আমরা সগুণ ঈশবের षिष्ठ नारे, रेश প्रमांग कतिनाम ना, किन्छ षामता (मथारेनाम বে, যাহা আমরা প্রমাণ করিলাম, তাহাই একমাত্র স্থায়দঙ্গত মানুষকেও আমরা এইরূপে স্তুণ নিগুণ উভয়াত্মক বলিয়া থাকি। আমরা সগুণও বটে, আবার নিগুণও বটে। অতএব আমাদের প্রাচীন ঈশ্বরধারণা অর্থাৎ ঈশ্বরের সগুণ ধারণা, তাঁহাকে কেবল একটা ব্যক্তি বলিয়া ধারণা, অবশ্রই চলিয়া যাওয়া চাই, কারণ, মাত্র্যকে যে ভাবে সগুণ নিগুণ উভয়ই বলা যায়, আর একটু উচ্চতর ভাবে ঈশ্বরকেও সেইভাবে সগুণ নিগুণ উভয়ই বলা যায়। অতএব সগুণের ব্যাখ্যা করিতে হইলে অবশ্যই অবশেষে আমাদিগকে নিগুণ ধারণায় যাইতে হইবে, কারণ, নিশুণ ধারণা সগুণ ধারণা হইতে উক্ততর ভাবে স্মাধান। অনন্ত কেবল নিগুণই হইতে পারে, সঞ্জণ কেবল শান্তমাত্র। অতএব এই ব্যাখ্যা দারা আমরা সগুণের রক্ষাই করিলাম, উহাকে উড়াইয়া দিলাম না। অনেক সময়ে এই সংশর षारेत्म, निर्श्व ने स्थादतत शात्रभात्र मछन शात्रमा नष्टे बंदेन्न गरित्न, নিগুল জীবাত্মার ধারণায় সগুণ জীবাত্মার ভাব নষ্ট হইরা ষাইবে, বাস্তবিক কিন্তু উহাতে 'আমিত্বে'র নাশ না হইয়া উহার প্রকৃত রক্ষা হইয়া থাকে। আমরা সেই অনন্ত সভার সমাধান না করিয়া ব্যক্তির অন্তিত্ব কোনব্ধপে প্রমাণ করিতে পারি না।

রদি আমরা ব্যক্তিকে সমুদর জগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া ভাবিতে চেষ্টা করি, তবে কখনই তাহাতে সমর্থ হইব না, কণকালের জন্তও ওরূপ ভাবা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় তত্ত্বের আলোকে আমরা আরও কঠিন ও তুৰ্বোধ্য তত্ত্বে উপনীত হই। যদি সকল বস্তুকে তাহার সেই নিগুণ পুরুষ—সামাখ্রীকরণপ্রক্রিয়ায় আমরা যে সর্ব্বোচ তত্ত্বে উপনীত হইয়াছি, তাহা আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে, বাস্তবিক পক্ষে আমরা তাহাই। 'হে শেতকেতো, তত্ত্বমনি'— তুমি তাহাই, তুমিই সেই নিগুণ পুরুষ, তুমিই সেই ব্রহ্ম, বাঁহাকে তুমি সমুদয় জগৎ খুঁজিয়া বেড়াইতেছ, তাহা সর্বদাই তুমি স্বরং। 'তুমি' কিন্তু 'ব্যক্তি' অর্থে নহে, নিগুণ অর্থে। আমরা এই বে মানুষকে জানিতেছি, বাঁহাকে ব্যক্ত দেখিতেছি, তিনি বাস্তবিক সণ্ডণ হইরাছেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত সন্তা নির্ভণ। এই সন্তণ্কে জানিতে হইলে আমাদিগকে নির্তুণের ভিতর দিরা জানিতে হইবে, বিশেষকে জানিতে হইলে সাধারণের ভিতর मित्रा क्वानित्व इंदेत । त्मरे निर्श्व मखारे वाखितक मण, তিনিই মান্থবের আত্মাস্বরূপ—এই সগুণ ব্যক্ত পুরুষকে সভ্য বলা रुय नारे।

এ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন উঠিবে। আমি ক্রমনঃ সেই গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। অনেক কৃট উঠিবে, কিন্তু উহাদের মীমাংসার পূর্ব্বে আমরা অদ্বৈতবাদ কি বলেন, তাহা ব্রিতে চেষ্টা করি আইস। অদ্বৈতবাদ বলেন, এই যে ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছি,

ইহারই একমাত্র অস্তিত্ব আছে, অস্তত্ত সত্যের অন্নেরণ করিবার কিছুমাত্র আবশুক নাই। স্থুলস্ক্ষ সবই এখানে; কার্য্যকারণ সবই এথানে—জগতের ব্যাখ্যা এথানেই রহিয়াছে। যাহা বিশেষ বলিয়া পরিচিত, তাহা সেই সর্বাহ্নস্থাত সত্তারই সুন্দ্ ভাবে পুনরাবৃত্তিমাত্র। আমরা আমাদের আত্মা সম্বন্ধে আলোচনা করিরাই জগৎসম্বন্ধে একটা ধারণ। করিয়া থাকি। এই অন্তর্জ্জগৎ সম্বন্ধে বাহা সত্য, বহিৰ্জ্জগৎসম্বন্ধেও তাহাই সত্য। স্বৰ্গনরক বলিয়া বাস্তবিক যদি কোন স্থান থাকে, তাহারাও এই জগতের অন্তর্গত, সমূদর মিলিয়া এই এক ব্রহ্মাণ্ড হইরাছে। অতএব প্রথম কথা এই, নানা কুদ্র কুদ্র পরমাণুর সমষ্টিম্বরূপ এই 'এক' অথও বস্তু রহিয়াছে আর আমাদের প্রত্যেকেই যেন সেই একের অংশস্বরূপ। ব্যক্তজীবভাবে আমরা বেন পৃথক্ হইরা রহিয়াছি, কিন্তু সেই একই সত্যস্বরূপ, আর বতই আমরা আপনাদিগকে উহা হইতে কম পৃথক্ মনে করিব, আমাদের পক্ষে তত্তই মঙ্গল। আর যতই আমরা ঐ সমষ্টি হইতে वांत्रनामिशत्क शृथक् मत्न कतिव, जल्हे वांमात्मत्र कष्टे वांमित्ता **এই তত্ত্ব হইতে আমরা অদৈতবাদসঙ্গত নীতিতত্ত্ব প্রাপ্ত** হইলাম আর আমি স্পদ্ধা করিয়া বলিতে পারি, আর কোনমত হইতে षामत्रा কোনরপ নীতিতত্তই প্রাপ্ত হই না। আমরা জানি, নীতির প্রাচীনতম ধারণা ছিল—কোন পুরুষবিশেষ অথবা क्जक्खिनि श्रूक्वितिशास्त्रतः तथमान गांश, जांशरे कर्खवा। वथन পার কেহ উহা মানিতে প্রস্তুত নহে; কারণ, উহা আংশিক गांशामाज। हिन्दूता वलन, এই कार्या कता উচিত नव, कांत्रन,

বেদ উহা নিষেধ করিতেছেন, কিন্তু খ্রীশ্চিয়ান বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। ্থীশ্চিয়ান আবার বলেন, এ কার্য क्रिंश ना, ७ कांग क्रिंश ना, कांत्रण वारेरविल के मकन कार्या করিতে নিষেধ আছে। যারা বাইবেল মানে না, তারা অব্ধ্রু এ কথা শুনিবে না। আমাদিগকে এমন এক তম্ব বাহিঃ করিতে হইবে, যাহা এই নানাবিধ বিভিন্ন ভাবের সমন্বয় করিতে যেমন লক্ষ লক্ষ লোক সগুণ স্ষ্টিকর্ত্তায় বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত, সেইরূপ এই জগতে সহস্র সহস্র মনীয়ী আছেন, বাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল ধারণা পর্য্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা উহা অপেক্ষা উচ্চতর কিছু প্রার্থনা করেন; আর যখনই ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহ এই সকল মনীধিগণকে আপনার অন্তর্ভুক্ত করিবার উপযোগী উদারভাবাপন হয় নাই, তখনই ফল এই হইরাছে বে, সমাজের উজ্জলতম রত্নগুলি ধর্মসম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়াছেন, আর বর্ত্তমান কালে প্রধানতঃ খণ্ডে ইহা যত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, আর কথনও এরপ হয় नारे।

ইহাদিগকে ধর্মসম্প্রদায়ের ভিতর রাখিতে হইলে অবশ্য উহা
খুব উদারভাবাপর হওয়া আবশ্যক। ধর্ম যাহা কিছু বলে,
সমুদ্র যুক্তির কষ্টিতে ফেলিয়া পরীক্ষা করা আবশ্যক। সকল
ধর্মেই কেন যে এই এক দাবী করিয়া থাকেন যে, তাঁহারা
যুক্তির ঘারা পরীক্ষিত হইতে চান না, তাহা কেহই বলিতে পারে
না। বাস্তবিক ইহার কারণ এই যে, গোড়াতেই গুলদ আছে।
যুক্তির নানদণ্ড ব্যতীত, ধর্মবিষয়েও কোনরূপ বিচার বা সিদ্ধান্ত

সম্ভব নহে। কোন ধর্ম্ম হয়ত কিছু বীভংস ব্যাপার করিতে **बाखा** मिन। \* \* \* गत्न कत्र, मूमनमान ধর্মের কোন আদেশের উপর একজন খ্রীশ্চিয়ান কোন এক দোষারোপ করিল। তাহাতে মুসলমান স্বভাবত:ই জিজ্ঞাসা করিবেন, 'কি করিয়া তুমি জানিলে উহা ভাল কি মন্দ? তোমার ভালমন্দের ধারণা ত তোমার শাস্ত্র হইতে। আমার শান্ত্র বলিতেছ, ইহা সৎকার্য্য।' যদি তুমি বল, তোমার শাস্ত্র প্রাচীন, তাহা হইলে বৌদ্ধেরা বলিবেন, আমাদের শাস্ত্র তোমাদের অপেক্ষা প্রাচীন। আবার হিন্দু বলিবেন, আমার শাস্ত্র দর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। অতএব শাস্ত্রের দোহাই দিলে চলিবে না। তোমার আদর্শ কোথার, বাহাকে লইরা তুমি সমুদর তুলনা করিতে পার ? খ্রীশ্চিয়ান বলিবেন, ঈশার 'শৈলোপদেশ' (५४, यूमनमान विनादन, 'क्लाजार्गज नीिं (५४। यूमनमान বলিবেন, এ ছয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, তাহা কে বিচার করিবে, मधाञ्च त्क रहेत्व ? वाहेत्वन ७ काजात्व यथन विवान, जथन छेछ-রের মধ্যে কেহই মধ্যস্থ হইতে পারেন না। কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি উरात मीमाः मक रहेरलहे जान रत्र। छेरा कान श्रन्थ रहेर्छ शास না, কিন্তু সাৰ্ব্বভৌমিক কোন পদাৰ্থ এই মীমাংসক হওয়া আবশুক। যুক্তি হইতে সার্বভৌমিক আর কি আছে ? কথিত হইরা থাকে, युक्ति সকল সময়ে সত্যাত্মসন্ধানে ক্ষমবান্ নহে। অনেক সময় উহা ভুল করে বলিয়া এই সিদ্ধান্ত হইন্নাছে যে, কোন পুরোহিত সম্প্রদায়ের শাসনে বিশ্বাস করিতে হইবে। \* विन, यिन युक्ति प्रस्तन रुव, जर्व श्रुत्तारिकम्प्येनाव जात्र अधिक

হর্মল হইবেন, আমি তাঁহাদের কথা না শুনিয়া যুক্তি শুনিব, কারণ, যুক্তিতে যতই দোষ থাকুক, উহাতে কিছু সত্য পাইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু অপর উপায়ে কোন সত্য লাভেরই সম্ভাবনা নাই।

অতএব আমাদিগকে যুক্তির অনুসরণ করিতে হইবে, আর যাহারা যুক্তির অনুসরণ করিয়া কোন বিশ্বাসেই উপনীত হয় না, তাহাদিগের সহিতও আমাদিগকে সহামুভূতি করিতে হইবে। কারণ,কাহারও মতে মত দিয়া বিশ লক্ষ দেবতা বিশ্বাস করা অপেক্ষা বুক্তির অনুসরণ করিয়া নাস্তিক হওরাও ভাল! আমুরা চাই উন্নতি, বিকাশ, প্রত্যক্ষামূভূতি। কোন মত অবলম্বন করিয়াই মানুষ শ্রেষ্ঠ হয় নাই। কোটি কোটি শান্ত্রও আমাদিগকে পবিত্র-তর হইতে সাহায্য করে না। এরূপ হইবার একমাত্র শক্তি আমাদের ভিতরেই আছে। প্রত্যক্ষাত্বভূতিই আমাদিগকে পবিত্র হইতে সাহায্য করে আর ঐ প্রত্যক্ষাত্বভূতি নননের ফলম্বরূপ। মান্ত্র্য চিন্তা করুক। মৃত্তিকাখণ্ড কথন চিন্তা করে না। ইহা তুমি মানিয়াই লইতে পার যে, উহা সমুদয় বিশ্বাস করে, তথাপি উহা মৃত্তিকাথণ্ডমাত্র। একটা গাভীকে যাহা ইচ্ছ। বিশ্বাস করান যাইতে পারে। কুকুর সর্বাপেক্ষা চিন্তাহীন জন্ত। ইহারা কিন্ত যে কুকুর, যে গাভী, যে মৃত্তিকাখণ্ড, তাহাই থাকে, কিছুই উন্নতি করিতে পারে না। কিন্তু মানুষের মহত্ত—মননশীল জীব বলিয়া; পশুদিগের সহিত আমাদের ইহাই প্রভেদ। মানুষের এই মনন স্বভাবসিদ্ধ ধর্মা, অতএব আমাদিগকে অবশ্য মনের চালনা করিতে হইবে। এই জন্মই আমি যুক্তিতে বিশ্বাস করি এবং যুক্তির অমুসরণ করি; আমি শুধু লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া কি

অনিষ্ট হয়, তাহা বিশেষরূপে দেখিয়াছি, কারণ, আমি যে দেশে দ্বন্মিয়াছি সেথানে এই অপরের বাক্যে বিশ্বাসের চূড়াস্ত করিয়াছে।

हिन्द्रता विश्वाम करतन, त्वम श्रेटक मृष्टि श्रेत्रारह। এकी গো আছে, কিরপে জানিলে ? কারণ 'গো' শব্দ বেদে রহিরাছে। মানুষ আছে কি করিয়া জানিলে? কারণ বেদে 'মনুষা' শব্দ রহিরাছে। হিন্দুরা ইহাই বলেন। এ বে বিখাদের চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি। আর আমি যে ভাবে ইহার আলোচনা করিতেছি, দে ভাবে ইহার আলোচনা হয় না। কতকগুলি তীক্ষবৃদ্ধি ব্যক্তি ইহা নইয়া কতকগুলি অপূর্বে দার্শনিক তত্ব বাহির করিয়াছেন খার সহস্র সহস্র বৃদ্ধিমান্ ব্যক্তি সহস্র সহস্র বংসর এই মতা-ন্দোলনে কালক্ষেপণ ক্রিয়াছেন। লোকের কথায় যুক্তিশৃত্ত বিখাসের এতদূর শক্তি, উহাতে বিপদ্ও এত। উহা মুম্মজাতির উন্নতির স্রোত অবরুদ্ধ করে,—আর আমাদের বিস্থৃত হওরা উচিত নর বে, আমাদের উন্নতিই আবশ্রক। সমুদ্র অপেঞ্চিক সত্যামুসন্ধানেও সত্যটী অপেক্ষা আমাদের মনের ठाननाई त्वनी चावश्चक इहेब्रा थात्क । এই मननई चामात्मत्र बीतन ।

অবৈতবাদের এই টুকু গুণ যে ধর্মমতের ভিতর এই মতটীই অনেকটা নিঃসংশয় ভাবে প্রমাণের যোগ্য। নিগুণ ঈশ্বর, প্রকৃতিতে তাঁহার অবস্থিতি আর প্রকৃতি যে নিগুণ পুরুষের পরিণাম, এই সত্যগুলি অনেকটা প্রমাণের যোগ্য আর অন্য সমৃদয় ভাব—ঈশরের আংশিক ও সগুণ ধারণাসকল—বিচারসহ নহে। ইহার আর একটী গুণ এই যে, এই যুক্তিসঙ্গত ঈশ্বরবাদ ইহাই প্রমাণ করে যে, এই আংশিক ধারণাগুলি এখনও অনেকের পক্ষে আবশ্রক। এই

মতগুলির অন্তিত্বের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে ইহাই একমাত্র যুক্তি। দেখিবে, অনেক লোকে বলিয়া থাকে, এই সপ্তণবাদ অব্যোক্তিক, কিন্তু ইহা বড় শান্তিপ্রদ। তাহারা সথের ধর্ম চাহিয়া থাকে, আর আমরা বুঝিতে পারি, তাহাদের জন্য ইহার প্রয়োজন আছে। অতি অল্পলোকেই সত্যের বিমল আলোক সহ্থ করিতে পারে, তদমুসারে জীবনযাপন করা ত দূরের কথা। অতএব এই সথের ধর্মও থাকা দরকার; সময়ে ইহা অনেককে উচ্চতর ধর্মলাভে সাহায় করে। যে ক্ষুদ্র মনের পরিধি সীমাবদ্ধ এবং ক্ষুদ্র ক্মুদ্র সামান্য বস্তুই যে মনের উপাদান, সে মন কথন উচ্চ চিন্তার রাজ্যে বিচরণ করিতে সাহস করে না। তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতা, প্রতিমাও আদর্শের ধারণা উত্তম ও উপকারী, কিন্তু তোমাদিগকে নিগুণিবাদও বুঝিতে হইবে, আর এই নিগুণবাদের আলোকেই এই-গুলির উপকারিতা প্রতীত হইতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ জন প্টরার্ট মিলের কথা ধর। তিনি ঈশ্বের নিগুণভাব বুঝেন ও বিশ্বাস করেন—তিনি বলেন, সগুণ ঈশ্বরের অন্তিত্ব প্রমাণ করা যার না। আমি এ বিষয়ে তাঁহার সহিত্ একমত, তবে আমি বলি, মহুশ্ববৃদ্ধিতে নিগুণের যতদূর ধারণা করা যাইতে পারে, তাহাই সন্তুণ ঈশ্বর। আর বাস্তবিক্ই জগৎটা কি প বিভিন্ন মন সেই নিগুণেরই যতদূর ধারণা করিতে পারে তাহাই; উহা যেন আমাদের সন্মুথে বিস্তৃত এক একখানি পুস্তক্ষরূপ, আর, প্রত্যেকেই নিজ্ন নিজ্ন বৃদ্ধি বারা উহা পাঠ করিতেছে আর প্রত্যেককেই উহা নিজ্নে নিজ্নে পাঠ করিতে হয়। সকল মাহুষেরই বৃদ্ধি কতকটা সদৃশ, সেই জন্য

कर्माजीवत्न त्वनास्त्र।

মনুষ্যবৃদ্ধিতে কতকগুলি জিনিষ একরূপ বলিয়া প্রতীত হয়। তুমি ন্ধামি উভয়েই একথানি চেয়ার দেখিতেছি। ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে বে, আমাদের উভয়ের মনই কতকটা একভাবে পঠিত। মনে কর. অপর কোনরপ ইন্দ্রিরদম্পন্ন জীব আদিল; দে আর আমাদের অনুভূত চেয়ার দেখিবে না, কিন্তু যাহাবা ৰাহারা সমপ্রকৃতিক, তাহারা সব একরূপ দেখিবে। অতএব জগংই সেই নিরপেক্ষ অপরিণামী পারমার্থিক সন্তা আর ব্যবহারিক স্থা তাহাকেই বিভিন্নভাবে দর্শনমাত্র। ইহার কারণ, প্রথমতঃ ব্যবহারিক সত্তা সর্বনাই সসীম। আমরা যে কোন ব্যবহারিক সত্তা দেখি, অন্নভব করি বা চিন্তা করি, আমরা দেখিতে পাই, উহা অবশ্রুই আমাদের জ্ঞানের দারা সীমাবদ্ধ অতএব সসীম হইয়া থাকে, আর সগুণ সম্বন্ধে আমাদের যেরপ ধারণা তাহাতে তিনিও ব্যবহারিকমাত্র। কার্য্যকারণভাব কেবল ব্যবহারিক <mark>জগতেই সম্ভব, আর তাঁহাকে বথন জগতের কারণ বলিয়া ভাবি-</mark> তেছি, তথন অবশ্র তাঁহাকে সদীমরূপে ধারণা করিতেই হইবে। তাহা হইলেও কিন্তু তিনি সেই নির্গুণ বন্ধ। আমরা পূর্বেই मिश्राष्ट्रि, এই জগৎও আমাদের বৃদ্ধির মধ্য দিয়া দৃষ্ট সেই নিগুণ বন্ধমাত। প্রকৃত পক্ষে জগৎ সেই নিগুণ পুরুষমাত্র আর ষামাদের বৃদ্ধির দারা উহার উপর নামরূপ দেওয়া হইয়াছে। **परे ऐितिलित मरिश यल्ट्रेक् मला लांश मिरे श्रूक्य, जात वरे** টেবিলের আক্বতি আর অস্তান্ত বাহা কিছু, সবই সদৃশ মানববৃদ্ধি দারা তাহার উপর প্রদত্ত হইরাছে।

উদাহরণ স্বরূপ গতির বিষয় ধর। ব্যবহারিক সন্তার উহা

#### खान(यांग।

নিত্যসহচর। উহা কিন্তু সেই সার্ব্বভৌমিক পারমাণিক সন্ত্রি-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না। প্রত্যেক ক্ষুদ্র অণ্, জগতের অন্তর্গত প্রত্যক পরমাণু সর্বদাই পরিবর্ত্তন ও গতিশীল, কিন্তু সমষ্টি হিসাবে জগৎ অপরিণামী, কারণ, গতি বা পরিণাম আণে-ক্ষিক পদার্থমাত্র। আমরা কেবল গতিহীন পদার্থের সহিত তুল-নায় গতিশীল পদার্থের কথা ভাবিতে পারি। গতি বুঝিতে গেলেই ছুইটা পদার্থের আবগুক। সমূদর সমষ্টিজগৎ এক অথওসভাস্বরূপ, উহার গতি অসম্ভব। কাহার সহিত তুলনায় উহার গতি হইবে? উহার পরিণাম হয়, তাহাও বলিতে পারা যায় না। কাহার সহিত তুলনায় উহার পরিণাম হইবে ? অতএব সেই সমষ্টিই নিরপেক সন্তা, কিন্তু উহার অন্তর্গত প্রত্যেক অণুই নিরন্তর গতিশীল; এক সময়েই উহা অপরিণামী ও পরিণামী, সগুণ নিগুণ উভয়ই। আমাদের জগৎ, গতি এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে এই ধারণা, জার তত্ত্বসদির वर्थ देशहे। वामानिशंक वामानित यन्न क्रानित्व रहेत।

সগুণ মান্থৰ তাহার উৎপত্তিস্থল ভূলিয়া যায়, যেমন সম্দ্রের জল সমৃত্র হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। এইরূপ আমরা সগুণ হইয়া, ব্যাষ্ট হইয়া আমাদের প্রকৃত স্বরূপ ভূলিয়া গিয়াছি, আর অদৈতবাদ আমাদিগকে বিষমভাবাগন্ধ জগংকে ত্যাগ করিতে শিক্ষা দের না, উহা কি, তাহাই বৃঞ্জিত বলে। আমরা সেই অনন্ত পুরুষ, সেই আত্মা। আমরা জলম্বরূপ, আর এই জল সমৃত্র হইতে উৎপন্ন উহার সূত্যা সমৃত্রের উপর নির্ভর করিতেছে, আর বাস্তবিকই উহা সমৃত্র সমৃত্রের অংশ নহে, সমৃদ্র সমৃত্রন্থরূপ, কারণ, যে অনন্ত শক্তিরাশি

### कर्म्मजीवत्न त्वतास्य ।

' ব্রহ্মাণ্ডে বর্ত্তমান, তাহার সমৃদয়ই তোমার ও আমার। তৃমি, আমি, এমন কি, প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন কতকগুলি প্রণালীর মত—
যাহাদের ভিতর দিরা সেই অনস্ত সন্তা আপনাকে অভিব্যক্ত করিতেছে, আর এই যে পরিবর্ত্তনসমষ্টিকে আমরা 'ক্রমবিকাশ' নাম দিই, তাহারা বাস্তবিকপক্ষে আত্মার নানারূপ শক্তিবিকাশ-মাত্র, কিন্তু অনস্তের এ পারে, সাস্ত জগতে আত্মার সমৃদয় শক্তির প্রকাশ হওয়া অসম্ভব। আমরা এখানে যতই শক্তি, জ্ঞান বা আনন্দ লাভ করি না কেন, উহারা কখনই এজগতে সম্পূর্ণ হইতে গারে না। অনস্ত সন্তা, অনস্ত শক্তি, অনস্ত আনন্দ আমাদের রহিয়াছে। উহাদিগকে যে আমরা উপার্জ্জন করিব, তাহা নহে, উহারা আমাদেরই রহিয়াছে, প্রকাশ করিতে হইবে।

অবৈতবাদ হইতে এই এক মহৎ সত্য পাওয়া বাইতেছে আর
ইহা বুঝা বড় কঠিন। আমি বাল্যকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছি, সকলেই হুর্ব্বলতা শিক্ষা দিতেছে; জন্মাবধিই আমি শুনিয়া
আসিতেছি, আমি হুর্ব্বল। এক্ষণে আমার পক্ষে আমার স্বকীয়
অন্তর্নিহিত শক্তির জ্ঞান কঠিন হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু যুক্তি
বিচারের ঘারা দেখিতে পাইতেছি, আমাকে কেবল আমার নিজের
অন্তর্নিহিত শক্তিসমন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে মাত্র, তাহা হইলেই
সব হইয়া গেল। এই জগতে আমরা যে সকল জ্ঞান লাভ করিয়া
থাকি, তাহারা কোথা হইতেআসিয়া থাকে ? উহারা আমাদের,
ভিতরেই রহিয়াছে। বহির্দ্ধেশে কোন্ জ্ঞান আছে ? আমাকের
বিন্দুও দেখাও। জ্ঞান কখন জড়ে ছিল না; উহা বরাবর
বিন্দুও দেখাও। জ্ঞান কখন জড়ে ছিল না; উহা বরাবর
বিস্বন্তের ভিতরই ছিল। কেহ কখন জ্ঞানের স্থিট করে নাই;

### ख्वानरयाग ।

মানুষ উহা আবিদার করে, উহাকে ভিতর হইতে বাহির করে।° উহা তথায়ই রহিয়াছে। এই যে ক্রোশব্যাপী বৃহৎ বটবুক্ষ রহি-মাছে, তাহা ঐ সর্বপবীজের অষ্টমাংশের তুল্য ঐ ক্ষুদ্র বীজে রহি-রাছে— ঐ নহাশক্তিরাশি তথার নিহিত রহিয়াছে। আনরা জানিং একটা জাবাণুকোষের ভিতর অত্যভূত প্রথরা বৃদ্ধি কুগুলীভূত হইয়া অবস্থান করে; তবে অনন্ত শক্তি কেন না তাহাতে থাকিতে পারিবে ? আমরা জানি, ইহা সত্য। প্রহেলিকাবৎ বোধ হইলেও, ইহা সত্য। আমরা সকলেই একটী জীবাণুকোষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি আর আমাদের যাহা কিছু কুদ্রশক্তি রহিয়াছে, তাহা তথারই কুণ্ডলীভূত হইরা অবস্থান করিতেছিল। তোমরা বলিতে পার না, উহা থাভ হইতে প্রাপ্ত ; রাশিকৃত থাভ লইয়া থাভের এক পর্বত প্রস্তুত কর, দেখ, তাহা হইতে কি শক্তি বাহির হর। আমাদের ভিতর শক্তি পূর্ব্ব হইতেই অন্তর্নিহিত ছিল, অব্যক্তভাবে, কিন্তু উহা ছিল নিশ্চয়ই। অতএব সিদ্ধান্ত এই, মানুষের আত্মার ভিতর অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, মানুষ উহার সম্বন্ধে না জানিলেও উহা রহিয়াছে। কেবল উহাকে জানিবার অপেক্ষামাত্র। ধীরে বেন ঐ অনন্তশক্তিমান্ দৈত্য জাগরিত হইয়া আপনার শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতেছে, আর যতই সে এই জ্ঞানলাভ করি-তেছে, ততই তাহার বন্ধনের পর বন্ধন খসিয়া যাইতেছে, শৃঞ্জ ছিঁ ড়িয়া যাইতেছে, আর এমন একদিন অবশ্র আসিবে,য খন এই अनुख्छान भूनवर्गे हरेरत ; ज्थन छानवान् ७ मक्निमान् हरेगा <sup>এই</sup> দৈত্য দাঁড়াইয়া উঠিবে। এস, আমরা সকলে এই অবস্থা আনমনে সাহায্য করি।

# কর্মজীবনে বেদান্ত।

# চতুর্থ প্রস্তাব।

আমরা এ পর্যান্ত সমষ্টির আলোচনাই করিয়া আসিয়াছি। অগু প্রাতে আমি তোমাদের সমক্ষে ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির সম্বন্ধবিষ্ত্রে বেদান্তের মত বলিতে চেষ্টা করিব। আমরা প্রাচীনতর দ্বৈতবাদাত্মক বৈদিক মত সকলে দেখিতে পাই, প্রত্যেক জীবের একটা নির্দিষ্ট সীমানিশিষ্ট আত্মা আছে ; প্রত্যেক জীবে অবস্থিত এই বিশেষ বিশেষ আত্মা সম্বন্ধে অনেক প্রকার মতবাদ প্রচলিত আছে। किन्न थांठीन तो क ও প্রাচীন বৈদান্তিকদিগের মধ্যে প্রধান বিচার্য্য বিষয় এই ছিল যে,—প্রাচীন বৈদান্তিকেরা স্বয়ংপূর্ণ জীবাত্মাতে বিশ্বাস করিতেন, বৌদ্ধেরা এরপ জীবাত্মার অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিতেন। আমি পূর্বদিনই তোমাদিগকে বিলয়ছি, ইউরোপে জব্যগুণ সম্বন্ধে যে বিচার চলিয়াছিল, এ ঠিক তাহারই মত। একদলের মতে গুণগুলির পশ্চাতে দ্রব্যরূপী কিছু আছে, যাহাতে গুণগুলি লাগিয়া থাকে, আর একমতে দ্রব্য ধীকার করিবার কিছুমাত্র আবশুকতা নাই, গুণই স্বয়ং থাকিতে পারে। অবশ্র আত্মাসম্বন্ধে সর্বব্যাচীন মত অহং-সারূপ্যগত যুক্তির উপর স্থাপিত—'আমি আমিই', কল্যাকার যে আমি, অন্তও সেই শানি, আর অন্তকার আমি আবার আগামী কল্যের আমি হইব,

শরীরে যাহা কিছু পরিণাম হইতেছে, তৎসমৃদর সত্ত্বও আদি বিশ্বাস করি যে, আমি সর্বাদাই একরূপ। থাহারা সীমাবদ্ধ অথচ স্বয়ংপূর্ণ জীবাত্মার বিশ্বাস করিতেন, ইহাই তাঁহাদের প্রধান যুক্তি ছিল বলিয়া বোধ হয়।

অপরদিকে, প্রাচীন বৌদ্ধগণ এইরূপ জীবাত্মা স্বীকারের প্রয়োজন অস্বীকার করিতেন। তাঁহারা এই তর্ক করিতেন বৈ আমরা কেবল এই পরিণামগুলিকেই জানি, এবং এই পরিণাম-গুলি ব্যতীত আর কিছু জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। একটা অপরিণম্য ও অপরিণামী দ্রব্যস্বীকার কেবল বাহুল্যমাত্র, আর वाखिवक विष्टे এরপ অপরিণামী বস্ত কিছু থাকে, আমরা কথনই উহাকে বুঝিতে পারিব না, আর কোনরপেও কখন উহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিব না। বর্ত্তমানকালেও ইউরোপে ধর্ম ও বিজ্ঞানবাদী ( Idealist ) এবং আধুনিক প্রত্যক্ষবাদী ও অজ্ঞেয়-বাদীদের ভিতর সেইরূপ বিচার চলিতেছে। একদলের বিখাস ज्ञ अति नामी अनार्थ किছू . जाह्य । हैशानत मर्स्ताम अिनिधि— श्राक्षीर्वे त्र्यात्र-हिन वलन, जामजा यन जपतिगामी क्लान পদার্থের আভাস পাইয়া থাকি। অপর মতের প্রতিনিধি কোম্তের বর্ত্তমান শিদ্মগণ ও আধুনিক অজ্ঞেয়বাদিগণ। ক্ষেক বৎসর পূর্বে মিঃ স্থারিসন ও মিঃ হার্বার্ট স্পেন্সারের মধ্যে বে তর্ক হইরাছিল, তোমাদের মধ্যে যাহারা উহা আগ্রহের সহিত আলোচনা করিয়াছিলে, তাহারা দেখিয়া থাকিবে, ইহাতেও সেই প্রাচীন গোল বিভয়ান; এক্দল পরিণামী বস্তুসমূহের পশ্চাতে কোন অপরিণামী সন্তার অন্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন, অপর দর

कर्ग्यकीवत्न त्वमांख।

'এরপ স্বীকার করিবার আবশুকতাই একেবারে অস্বীকার করি-তেছেন। একদল বলিতেছেন, আমরা অপরিণামী সন্তার ধার্ণা ব্যতীত পরিণাম ভাবিতেই পারি না, অপর দল যুক্তি দেখান, এরপ স্বীকার করার কোন প্রয়েজন নাই; আমরা কেবল পরি-ণামী পদার্থেরই ধারণা করিতে পারি। অপরিণামী সন্তাকে আমরা জানিতে, অন্তভব করিতে বা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না।

ভারতেও এই মহান্ প্রশ্নের সমাধান অতি প্রাচীনকালে প্রাপ্ত হওয়া বায় নাই, কারণ, আমরা দেখিয়াছি, গুণসমূহের পশ্চাতে অবস্থিত অথচ গুণভিন্ন পদার্থের সন্তা কথনই প্রমাণ করা যাইতে গারে না; শুধু তাহাই নহে, আত্মার অন্তিম্বের অহং-সারপ্যগত প্রমাণ, স্মৃতি হইতে আত্মার অস্তিত্বের যুক্তি,—কালও যে আমি ছিলাম, আজও সেই আমি আছি, কারণ, আমার উহা স্মরণ জাছে, অতএব আমি বরাবর আছি, এই যুক্তিও কোন কাষের নহে। আর একটা যুক্ত্যাভাস যাহা সচরাচর কথিত হইরা থাকে, তাহা কেবল কথার মারপাঁাচ মাত্র। 'আমি : যাচিত', 'আমি থাচ্চি', 'আমি স্বপ্ন দেথ্টি', 'আমি যুম্চি', 'আমি চল্চি' এইরূপ কতকগুলি বাক্য লইয়া তাঁহারা বলেন—করা, <sup>বাওয়া</sup>, স্বপ্ন দেখা, এ সব বিভিন্ন পরিণাম বটে, কিন্তু উহাদের মধ্যে, 'আমি'টা নিত্যভাবে রহিয়াছে। এইরূপে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন বে, এই 'আমি' নিত্য ও স্বয়ং একটা ব্যক্তি সার ঐ পরিণামগুলি শরীরের ধর্ম। এই যুক্তি আপাততঃ খুব উপাদের ও সুস্পষ্ট বোধ হইলেও বাস্তবিক উহা কেবল কথার মারপেঁচের উপর স্থাপিত। এই আমি এবং করা, যাওয়া, স্বপ্ন দেখা প্রভৃতি

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাগজে কলমে পৃথক্ হইতে পারে, কিন্তু মনে কেহই ইহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারে না।

যথন আমি আহার করি, থাইতেছি বলিয়া চিন্তা করি, তথন আহার কার্য্যের সহিত আমার তাদাস্ম্যভাব হইরা যায়। যথন আমি দৌড়াইতে থাকি, তথন আমি ও দৌড়ান ছুইটা পুথক বস্তু थाक ना। अञ्जव वहे युक्ति वड़ मृह विनया ताथ हव ना। विम আমার অন্তিত্বের সারূপ্য আমার স্মৃতিদারা প্রমাণ করিতে হর, তবে আমার যে সকল অবস্থা আমি ভুলিয়া গিয়াছি, সেই সকল **जवशांत्र जा**ति हिलांग नां, विलट्ड रहा। जांत्र जांगता कानि, অনেক লোক, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সমুদয় অতীত অবস্থা একে-বারে বিশ্বত হইয়া যায়। অনেক উন্মানুরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে আপনাদিগকে কাচনির্শ্বিত অথবা ক্যোন পশু বলিয়া ভাবিতে দেখা যায়। যদি শ্বতির উপর সেই ব্যক্তির অন্তিত্ব নির্ভর করে, তাহা হইলে সে অবশ্য কাচ অথবা পশুবিশেষ হইয়া গিয়াছে বলিতে श्रेटर ; किन्छ वास्त्रिक यथन जाश श्र नारे, ज्थन वामना धरे অহং-সারূপ্য, স্থৃতিবিষয়ক অকিঞ্চিৎকর যুক্তির উপর স্থাপিত করিতে পারি না। তবে কি দাঁড়াইল ? দাঁড়াইল এই যে, সীমা-বদ্ধ অথচ সম্পূর্ণ ও নিত্য অহংএর সারূপ্য আমরা গুণসমূহ হইতে পৃথক্ভাবে স্থাপন করিতে পারি না। আমরা এমন কোন সম্বীর্ণ সীমাবদ্ধ অন্তিত্ব স্থাপন করিতে পারি না, বাহার পশ্চাতে গুণগুলি লাগিয়া রহিয়াছে।

অপর পক্ষে প্রাচীন বৌদ্ধদের এই মত দৃঢ়তর বলিয়া বোধ হর যে, গুণসমূহের পশ্চাতে অবস্থিত কোন বস্তুর সম্বন্ধে আমরা কিছু Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS কর্মজীবনে বেদান্ত।

্রনানি না এবং জানিতেও পারি না। তাঁহানের মতে অনুভূতি ও ভাবরূপ কতকগুলি গুণের সমষ্টিই আত্মা। এই গুণরাশিই আত্মা আর উহারা ক্রমাগত পরিবর্ত্তনশীল। অদ্বৈত্বাদের দারা এই উভয় মতের সামঞ্জক্ত সাধন হয়।

অदि তবাদের সিদ্ধান্ত এই, আমরা বস্তকে গুণ হইতে পৃথক্-রূপে চিন্তা করিতে পারি না এ কথা সত্য, আর আমরা পরিণাম ও অপরিণাম এ ছটাও একসঙ্গে ভাবিতে পারি না। এরপ চিন্তা कत्रा अमुख्य । किन्छ याद्यात्करे वस्र वृता रहेएछह, जाहारे छन-यक्रथ। ज्वा ७ ७। भृथक् नारः। जभित्रामी वस्रहे भित्रामि-রূপে প্রতিভাত হইতেছেন। এই অপরিণামী সন্তা, পরিণামী জগং হইতে সম্পূর্ণ স্বতম্র নহে। পারমার্থিক সন্তা ব্যবহারিক সন্তা श्रेट मन्मूर्ग भृथक् वस्त्र नरह, किन्न मार्च भात्रमार्थिक महारे वाव-হারিক সত্তা হইয়াছেন। অপরিণামী আত্মা আছেন আর আমরা ৰাহাদিগকে অনুভূতি, ভাব প্ৰভৃতি আখ্যা দিয়া থাকি, ভুধু তাহাই নহে,এই শরীর পর্যান্তও সেই আত্মধন্নপ আর বাস্তবিক আমরা এক সময়ে ছই বস্তুর অনুভব করি না, একটীরই করিয়া থাকি। আমা-দের শরীর আছে, মন আছে, আত্মা আছে, এরপ ভাবা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমাদের একটা বাহা হয় কিছু পাছে, একটীরই এক সময়ে অনুভব হইরা থাকে, হুই প্রকারের পর্য্যস্ত অন্নভূতি এক সময়ে হয় না।

<sup>যথন</sup> আমি আমাকে শরার বলিরা চিন্তা করি, তথন আমি শরীরমাত্র; 'আমি ইহার অতিরিক্ত কিছু' বলা বুথামাত্র। আর <sup>যথন</sup> আমি আমাকে আত্মা বলিরা চিন্তা করি, তথন দেহ কোথার Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS জ্ঞান্যোগ |

উড়িয়া যায়, দেহাস্থভৃতি আর থাকে না। দেহজ্ঞান দ্র না হইলে কথন আত্মাস্থভৃতি হয় না। গুণের অন্থভৃতি চলিয়া না গেলে বস্তুর অন্থভব কেহই করিতে পারেন না।

এইটা পরিষ্ণার করিয়া বুঝাইবার জন্ম অবৈতবাদীদের প্রাচীন, রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। যথন লোকে দড়িকে সাপ বলিয়া ভুল করে, তথন তাহার পক্ষে দড়ি উড়িয়া যায় আর যথন সে উহাকে যথার্থ দড়ি বলিয়া বোধ করে, তথন তাহার সর্পজ্ঞান কোথায় চলিয়া যায়, তথন কেবল দড়িটাই অবশিষ্ট থাকে। কেবলমাত্র বিশ্লেষণপ্রণালী অনুসরণ করাতেই আমাদের এই দ্বিত্ব বা ত্রিত্বের অন্তভূতি হইয়া থাকে। বিশ্লেষণের পর পুত্তকে উহা লিখিত হইয়াছে। আমরা ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া অথবা উহাদের সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়া এই শ্রমে পড়িয়াছি যে, সত্যই বুঝি আমাদের আত্মা ও দেহ উভরেরই অনুভব হইয়া থাকে—বান্তবিক কিন্তু তাহা কথন হয় না। হয় দেহ নয় আত্মার অন্তভব হইয়া থাকে। উহা প্রমাণ করিতে কোন যুক্তির প্রয়োজন হয় না। নিজে মনে মনে ইহা পরীক্ষা করিতে পার।

তুমি আপনাকে দেহশৃত্য আত্মা বলিয়া ভাবিতে চেষ্টা কর দেখি; তুমি দেখিবে, ইহা একরপ অসম্ভব আর যে অরসংখ্যক ব্যক্তি ইহাতে ক্বতকার্য্য হইবেন, তাঁহারা দেখিবেন, বখন তাঁহারা আপনাদিগকে আত্মস্বরূপ অন্তভব করিতেছেন, তখন তাঁহাদের দেহজ্ঞান থাকে না। তোমরা হয় ত দেখিরাছ বা শুনিরাছ, অনেক ব্যক্তি, বশীকরণ (Hypnotism) প্রভাব অথবা স্নায়্রোগ বা অন্ত কোন কারণে সময়ে সময়ে এক প্রকার বিশেষরূপ অবস্থা লাভ

# कर्म्मकीवत्न द्यां ।

ধরেন। তাঁহাদের অভিজ্ঞতা হইতে তোমরা জানিতে পার, যথন তাঁহারা ভিতরের কিছু অন্মুভব করিতেছিলেন, তথন তাঁহা-দের বাহ্মজান একেবারে উড়িয়া গিয়াছিল, নোটেই ছিল না। ইহা इरेटिं तोथ ररेटिंह, अञ्चिष अकी, क्रेंगे नहि। तारे अकरे নানারণে প্রতীয়মান হইতেছেন আর তাহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে। কার্য্যকারণসম্বন্ধের অর্থ পরিণাম, একটা অপরটীতে পরিণত হয়। সময়ে সময়ে যেন কারণের অন্তর্জান হয়, তৎস্থলে कार्या व्यविष्ठे थां कि । यनि व्याचा मिट्ड कांत्रन इन, जस्त सन কিছুক্ষণের জন্ম তাঁহার অন্তর্দ্ধান হয়, তৎস্থলে দেহ অবশিষ্ট থাকে, আর যথন শরীরের অন্তর্দ্ধান হয়, তথন আত্মা অবশিষ্ট থাকেন। এই মতে বৌদ্ধদের মত থণ্ডিত হইবে। বৌদ্ধেরা আত্মা ও শরীর এই ছইটী পৃথক্, এই অন্থমানের বিরুদ্ধে তর্ক করিতেছিলেন। একণে অধৈতবাদের দারা এই দৈতভাব অস্বীকৃত হওয়াতে এবং দ্রব্য ও গুণ একই বস্তুর বিভিন্নরূপ প্রদর্শিত হওরাতে তাঁহাদের মত शिखक रहेन।

আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, অপরিণামিত্ব কেবল সমষ্টিসম্বন্ধেই
সত্য হইতে পারে, ব্যক্টিসম্বন্ধে নহে। পরিণাম—গতি, এই ভাবের
সহিত ব্যক্টির ধারণা জড়িত। যাহা কিছু সসীম, তাহাই পরিগামী, কারণ, অপর কোন সসীম পদার্থ বা অসীমের সহিত
ফুলনায় তাহার পরিণাম চিন্তা করা যাইতে পারে, কিন্তু
সমষ্টি অপরিণামী, কারণ, উহা ব্যতীত আর কিছুই নাই,
বাহার সহিত তুলনা করিয়া তাহার পরিণাম বা গতি চিন্তা
করা যাইবে। পরিণাম কেবল অপর কোন অন্নপরিণামী বা

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS ভ্রান্যোগ।

একেবারে অপরিণামী পদার্থের সহিত তুলনায় চিন্তা করা যাইতে পারে।

অতএব অবৈতবাদমতে, সর্বব্যাপী, অপরিণামী, অমর আত্মার অস্তিত্ব মথাসম্ভব প্রমাণের বিষয়। ব্যষ্টিসম্বন্ধেই গোলমাল। তবে আমাদের প্রাচীন দৈতবাদাত্মক মত সকলের কি হইবে, যাহারা আমাদের উপর এখনো ভয়ানক প্রভাব বিস্তার করিতেছে ? সসীম কুদ্র, ব্যক্তিগত আত্মাসম্বন্ধে কি হইবে ?

আমরা দেখিয়াছি, সমষ্টিভাবে আমরা অমর, কিন্তু প্রশ্ন এই, আমরা ক্ষুদ্র ব্যক্তি হিসাবেও অমর হইতে ইচ্ছুক। ইহার কি হইল ? আমরা দেখিয়াছি, আমরা অনস্ত আর তাহাই আমাদের যথার্থ ব্যক্তিত্ব। কিন্তু আমরা এই ক্ষুদ্র আত্মাকে ব্যক্তিরূপে প্রতিপন্ন করিয়া তাহাকে অমর করিয়া রাখিতে চাই। সেই সকল ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের কি হয় ? আমরা দেখিতেছি, ইহাদের ব্যক্তিত্ব আছে বটে কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব বিকাশশীল। এক বটে, অথচ পৃথক্। কালকার আমি আজকার আমিও বটে, আবার নাও বটে। ইহাতে দ্বৈতভাবাত্মক ধারণা অর্থাৎ পরিণামের ভিতরে একত্ব স্ত্র রহিয়াছে, এই মত পরিত্যক্ত হইল, আর খুব আধুনিক ভাব, যথা ক্রমবিকাশবাদ মত গ্রহণ করা হইল। সিদ্ধান্ত হইল, উহার পরিণাম হইতেছে বটে, কিন্তু ঐ পরিণামের ভিতরে একটী সারপ্য রহিয়াছে; উহা নিত্য বিকাশশীল।

যদি ইহা সত্য হয় যে, মানুষ মাংসল জন্তুবিশেষের (Mollusc এর) পরিণাম মাত্র, তবে সেই জন্তু ও মানুষ একই পদার্থ, কেবল মানুষ সেই জন্তুবিশেষের বহুপরিমাণে বিকাশমাত্র। উহা ক্রমশঃ বিকাশ

## कर्म्मजीवत्न त्वमान्छ।

প্রাপ্ত হইতে হইতে অনস্তের দিকে চলিয়াছে, এক্ষণে মান্ন্বরূপ ধারণ করিয়াছে। অতএব সীমাবদ্ধ জীবাত্মাকেও ব্যক্তি বলা যাইতে পারে; তিনি ক্রমশঃ পূর্ণ ব্যক্তিত্বের দিকে অগ্রসর হইতে-ছেন। পূর্ণ ব্যক্তিত্ব তখনই লাভ হইবে, যখন তিনি অনস্তে পঁছ-ছিবেন, কিন্তু সেই অবস্থালাভের পূর্ব্বে তাঁহার ব্যক্তিত্বের ক্রমাগত পরিণাম, ক্রমাগত বিকাশ হইতেছে।

অবৈতবেদান্তের এক বিশেষ প্রকার গতি ছিল। অনেক সময় ইহাতে উহার অনেক উপকার হইরাছিল আবার ইহাতে কথন কথন উহার গভার তত্ত্বের অনেক ক্ষতিও হইরাছে। সেই গতি এই—পূর্ব্ব পূর্ব্ব মতের সহিত উহার সামঞ্জন্ম সাধন করা। বর্ত্ত-মানকালে ক্রমবিকাশবাদীদের যে মত, তাঁহাদেরও সেই মত ছিল, অর্থাও তাঁহারা বুঝিতেন, সমুদ্য়ই ক্রমবিকাশের ফল, আর এই মতের সহায়তার তাঁহারা সহজ্বই পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রণালীর সহিত এই মতের সামঞ্জন্মবিধানে ক্রতকার্য্য হইরাছিলেন। স্নতরাং পূর্ববর্ত্তী কোন মতই পরিত্যক্ত হয় নাই। বৌদ্ধমতের এই একটা বিশেষ দোষ ছিল যে, তাঁহারা এই ক্রমবিকাশবাদ ব্বিতেন না, স্নতরাং তাঁহারা আদর্শে আরোহণ করিবার পূর্ববর্ত্তী সোপানগুলির সহিত তাঁহাদের মতের সামঞ্জন্ম করিবার কোন চেষ্টা পান নাই। বরং সেগুলিকে নির্থক ও অনিষ্টকর বলিরা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

ধর্মে এরপ গতি বড় অনিষ্টকর হইরা থাকে। কোন ব্যক্তি
এক নৃতন্ ও শ্রেষ্ঠতর ভাব পাইল। তথন সে তাহার
প্রাতন ভাবগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিরা সিদ্ধান্ত করে, সেগুলি
অনিষ্টকর ও অনাবশুক ছিল। সে কথন ইহা ভাবে না যে, তাহার

অতএব মামুষকে যে সকল সোপানশ্রেণীর উপর দিয়া উঠিতে হয়, সেগুলির প্রতি পরুষ ভাষা প্রয়োগ না করিয়া বরং তাহাদের প্রতি আশীর্কচন প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। এই জন্মই বেদান্তে এই সকল ভাব যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে, পরিত্যক্ত হয় নাই। আর এই জন্মই দৈতবাদসঙ্গত পূর্ণজীবাম্মনান্ত বেদান্তে স্থান পাইয়াছে।

এই মতামুসারে, মামুষের মৃত্যু হইলে সে অন্তান্ত লোকে গমন করে, এই সকল ভাবও সম্পূর্ণ রক্ষিত হইরাছে, কারণ, অন্তৈত্ত বাদ স্বীকার করিয়া এই মতগুলিকেও তাহাদের যথাস্থানে রক্ষা করা যাইতে পারে, কেবল এইটুকু মানিতে হইবে যে, উহারা প্রকৃত সত্তোর আংশিক বর্ণনামাত্র।

যদি তুমি থণ্ড দৃষ্টিতে জগৎকে দেখ, তবে জগৎ তোমার নিকট এইরপই প্রতীরমান হইবে। বৈতবাদীর দৃষ্টি হইতে এই জগৎ কেবল ভূত বা শক্তির স্বাষ্টিরপেই দৃষ্ট হইতে পারে, উহাকে কোন রিশেব ইচ্ছাশক্তির ক্রীড়ারূপেই চিন্তা করা বাইতে পারে, আর সেই ইচ্ছাশক্তিকেও জগৎ হইতে পৃথক্রূপেই ভাবনা সম্ভব। এই দৃষ্টি হইতে মাত্রব আপনাকে আত্মাও দেহ উভরের সমষ্টি, এইরূপেই চিন্তা করিতে পারে আর এই আত্মা সমীম হইলেও পূর্ণ। এরূপ ব্যক্তির অমরত্ব ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে বে ধারণা, তাহাও সেই আত্মাতেই প্রযুক্ত হইবে। এই জন্যই এই মতগুলিও বেদান্তে রক্ষিত হইরাছে আর এই জন্যই হৈতবাদীদের খুব প্রচলিত সাধারণ মতগুলিও তোমাদের নিকট আমার বলা আবশ্যক।

परे मणास्मादत व्यथमणः व्यक्त वामात्तत स्व मतीत रहेताह ।
परे स्वनमतीदात गम्हाट रिक्ममतीत । परे रिक्ममतीत्र व्यक्ति ।
ज्य देश थ्र रिक्म व्यक्ति । परे रिक्ममतीत्र व्यक्ति व्यक्ति ।
ज्यामयस्वत्र । मुम्म कर्त्यत मश्यात परे रिक्ममतीदा वर्त्यत व्यामयस्वत्र । मुम्म कर्त्यत मश्यात परे रिक्ममतीदा वर्त्यात वर्षात वर्षात कर्मात वर्षात वर्षा

আমাদের বন্ধনজালের স্ত্রমাত্র। একবার কোন শক্তিকে চালনা করিয়া দিলে তাহার পূর্ণ ফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হয়। ইহাই কম্ববিধান। এই স্ক্রশরীরের পশ্চাতে স্সীম জীবাছা রহিয়াছেন। এই জীবাত্মার কোন আকৃতি আছে কি না, ইহা অণু, বৃহৎ বা মধ্যম আকারের, এই লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক চলিয়াছে। কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে ইহা অণু, অপরের মতে रेरा मध्यम, এবং অञ्चाग्र मख्यनासित मट्ड छेरा विज् । এर बीव সেই অনন্ত সন্তার এক অংশনাত্র, আর উহা অনন্তকাল ধরিয়া রহিরাছে। উহা অনাদি, উহা সেই সর্ববাপী সন্তার এক অংশ-রূপে অবস্থান করিতেছে। উহা অন্স্ত। আর উহা আপন প্রকৃত স্বরূপ, শুদ্ধভাব প্রকাশ করিবার জন্য নানাদেহের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। জীব যে অবস্থা হইতে আসিয়াছে, যে কার্য্যের দারা, সে সেই অবস্থা হইতে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হয়, তাহাকে অসৎ কার্য্য বলে; চিন্তাসম্বন্ধেও তদ্ধপ। কার্য্যের দারা যে চিন্তার দারা, তাহার স্বরূপ প্রকাশের বিশেষ সাহায্য হয়, তাহাকে সংকার্য্য বা সচ্চিন্তা বলে। কিন্তু ভারতের **অতি निम्नजम देवज्यामी, এবং অতি উন্নত অदेवज्यामी, मक्ला**बरे এই সাধারণ মত যে, আত্মার সমুদয় শক্তি ও ক্ষমতা তাহার ভিতরেই রহিয়াছে—উহারা অন্য কোথাও হইতে আইদেন। উহারা আত্মাতে অব্যক্তভাবে থাকে, আর সমুদর জীবনের কার্য্য কেবল উহার ঐ অব্যক্ত শক্তিসমূহের বিকাশ।

তাঁহারা পুনর্জন্মবাদও মানিয়া থাকেন—এই দেহের ধ্বংস হুইলে জীব আর এক দেহ লাভ করিবেন আবার সেই দেহনাশের

পর আর এক দেহ; এইরূপ চলিবে। তিনি এই পৃথিবীতেও बन्नाहरू भारतन, वा जनारनारक अन्नाहरू भारतन। जल এই পৃথিবীই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাঁহাদের মত এই, আমাদের সমৃদয় প্রয়োজনের জন্য এই পৃথিবীই সর্বশ্রেষ্ঠ। অস্তান্ত লোকে হঃথকষ্ট খুব কম আছে বটে, কিন্তু তাঁহারা বলেন, সেই কারণেই সেই সকল লোকে উচ্চতর বিষয় চিম্ভা করিবারও সুযোগ নাই। এই জগতে বেশ সামঞ্জস্ত আছে; খুব ছঃখও আছে, আবার কিছু স্থথও আছে, স্থতরাং জীবের এখানে कथन ना कथन स्मार्शनिका जिल्लात महावना, कथन ना कथन তাহার মুক্তিলাভের ইচ্ছার সম্ভাবনা। কিন্তু যেমন এই লোকে খুব বড়মামুষদের উচ্চতর বিষয় চিস্তা করিবার খুব অল্লই স্কুষোগ আছে, সেইরূপ এই জীব যদি স্বর্গে গমন করে, তাহারও আত্মোন্নতির কোন সম্ভাবনা থাকিবে না, এখানে যে স্থা ছিল, তদপেক্ষা স্থ্ অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে—তাহার বে স্ক্লদেহ থাকিবে, তাহাতে কোন বাাধি থাকিবে না, তাহার আহার পান করিবারও কিছুমাত্র আবশ্যকতা থাকিবে না, আর তাহার সকল বাসনাই পরিপূর্ণ হইবে। জীব সেখানে যথের পর স্থথ সম্ভোগ করে এবং আপনার স্বরূপ ও উচ্চভাব সমুদর ভুলিরা যায়। তথাপি এই সকল উচ্চতর লোকে কতক ব্যক্তি আছেন, বাঁহারা এই সকল ভোগদত্তেও তথা হইতেও আরও উচ্চতর ভাবে আরোহণ করেন। এক প্রকার স্থূলদর্শী বৈতবাদীরা উচ্চতম স্বর্গকেই চরম লক্ষ্য বিবেচনা করিয়া থাকেন তাঁহাদের মতে জীবাত্মাগণ তথায় গমন করিয়া চিরকাল

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের সহিত বাস করিবেন। তাঁহারা সেখানে দিবাদেহ লাভ করিবেন—তাঁহাদের আর রোগ শোক মৃত্যু বা অন্ত কোনরূপ অগুভ থাকিবে না। তাঁহাদের সকল বাসনা পরিপূর্ণ হরৈব এবং তাঁহারা চিরকাল তথার ভগবানের সহিত বাস করিবেন। সময়ে সমরে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পৃথিবীতে আসিরা দেহধারণ করিয়া লোকশিক্ষা দিবেন, আর জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্য্যগণ সকলেই এই স্বর্গ হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্বেই মৃক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা ভগবানের সহিত এক লোকে বাস করিতেছিলেন, কিন্ত ছঃখার্ত্ত মানবজাতির প্রতি তাঁহাদের এতদ্র রূপা হইল যে, তাঁহারা এখানে আসিয়া প্নরাম দেহধারণ করিয়া মাত্রবকে স্বর্গের পথর্সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহারা অন্তান্ত উচ্চতর লোকসমৃহত্ও গমন করিয়া থাকেন।

खन्मा खदेवजना तित्वन, এই खर्ग कथन आमात्ति व्रवम नक्षा स्टेट शाद्र ना। मन्थूर्ग वित्वस्म्युक्ति आमात्त्र व्रवम नक्षा स्थ्या উচিত। यिंग आमात्त्र मर्त्वाष्ठ नक्षा, मर्व्वत्येष्ठ जान्त्र, जारा कथन ममीम स्टेट शाद्र ना। खन्छ गुजी जार्न किछूरे खामात्त्र व्रवम नक्षा स्टेट शाद्र ना। किछ त्वर व्यवस्थ व्यवस्थ स्था । देश स्थ्यारे खमछन्, कार्रा, ममीमजी स्टेट मत्रीद्रव छेरशिछ। विद्या खनछ स्टेट शाद्र ना, कार्रा, ममीम जार्न स्टेट विद्या खामिया शाद्र स्टिट स्टेट । खामिया शाद्र स्टेट स्टिट स्टेट । खामिया थाद्र स्टेट स्टेट । खामिया खामिया

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
কন্মজীবনে বেদান্ত।

এই মুক্তি লাভ করিবার নর, উহা বর্ত্তমানই রহিয়াছে। আমরা কেবল উহা ভূলিরা যাই ও উহাকে অস্বীকার করিয়া থাকি। এই পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে না, উহা বর্ত্তমানই রহিয়াছে। এই অমরত্ব ও অপরিণামিতা লাভ করিতে হইবে না, উহারা পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান—উহারা বরাবর আমাদের রহিয়াছে।

যদি তুমি সাহস করিরা বলিতে পার, 'আমি মুক্ত', এই মুহুর্ত্তে তুমি মুক্ত হইবে। যদি তুমি বল, 'আমি বদ্ধ', তবে তুমিই বদ্ধই থাকিবে। বাহা হউক, দৈতবাদী ও অক্সান্তবাদীদের বিভিন্ন মত কথিত হইল। তোমরা ইহার মধ্যে যাহা ইচ্ছা, তাহাই গ্রহণ করিতে পার।

বেদান্তের এই কথাটা বুঝা বড় কঠিন, আর লোকে সর্বাদা ইহা লইয়া বিবাদ করিয়া থাকে। প্রধান মুক্ষিল হয় এইটুকু বে, ইহার মধ্যে যে একটা মত অবলম্বন করে, সে অপর মত একেবারে অস্বীকার করিয়া তন্মতাবলম্বীর সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। তোমার পক্ষে যাহা উপযুক্ত, তাহা গ্রহণ কর; অপরের উপনোগী মত তাহাকে গ্রহণ করিতে দাও। যদি তুমি এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিম্ব, এই সসীম মানবম্ব রাখিতে এতই ইচ্ছুক হও, তবে তুমি তাহা অনায়াসে রাখিতে পার, তোমার সকল বাসনাই রাখিতে পার, ও তাহাতেই সম্ভন্ত ইইয়া থাকিতে পার। যদি মামুষভাবে থাকিবার স্কুথ তোমার নিকট এতই স্কুলর ও মধুর লাগে, তবে তুমি যতদিন ইচ্ছা উহা রাখিয়া দাও, কারণ, তুমি জান, তুমিই তোমার অদৃষ্ঠের নির্ম্মাতা, কেহই তোমাকে বাধ্য করিয়া কিছু ক্রাইতে পারে না। তোমার ষতদিন ইচ্ছা, ততদিন মামুষ

থাকিতে পার। কেহই তোমায় বাধ্য করিতে থারে না। यहि (मन्ज) हहेर्क हेम्हां कत्र, स्नन्जाहे हहेरन। धहे कथा। किन्छ এমন অনেক লোক থাকিতে পারেন, বাঁহারা দেবতা পর্যান্ত হইতে অনিছুক। তোমার তাঁহাদিগকে বলিবার কি অধিকার আছে যে, এ ভয়ানক কথা ? তোমার এক শত টাকা নষ্ট হইবার ভর হইতে পারে, কিন্তু এমন অনেক লোক থাকিতে পারেন, যাঁহাদের জগতে যত অর্থ আছে, সব নষ্ট হইলেও কিছু কষ্ট হইবে না। এইরূপ লোক পূর্ব্বকালে অনেক ছিলেন এবং এখনও আছেন। তুমি তাঁহাদিগকে তোমার আদর্শানুসারে বিচার করিতে কেন যাও ? তুমি কুদ্র কুদ্র সীমাবদ্ধ জাগতিক ভাবে বন্ধ হইয়া আছ। ইহাই তোমার মর্কোচ্চ আদর্শ হইতে পারে। তুমি এই আদর্শ লইয়া থাক না কেন? তুমি যেমনটা চাও, তেমনটী পাইবে কিন্তু তোমা ছাড়া এমন অনেক লোক আছেন, বাঁহারা সত্যকে দর্শন করিরাছেন—তাঁহারা ঐ. স্বর্গাদিভোগে তৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা আর উহাতে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চান না; তাঁহারা সকল সীমার বাহিরে বাইতে চাহেন, অগতের কিছুতেই তাঁহাদিগকে পরিভৃপ্ত করিতে পারে না। জগৎ এবং উহার সমুদয় ভোগ তাঁহাদের পক্ষে গোষ্পদ-তুল্য। তুমি তাঁহাদিগকে তোমার ভাবে বদ্ধ ক্রিয়া রাখিতে চাও কেন ? এই ভাবটী একেবারে ছাড়িতে হইবে, প্রত্যেককে আপনার ভাবে চলিতে দাও।

অনেকদিন পূর্ব্বে আমি 'সচিত্র লণ্ডন সমাচার' (I'llustrated London News ) নামক সংবাদপত্তে একটা সংবাদ পাঠ করি।

# कर्माकीवत्न त्वनास्त्र ।

কতকণ্ডলি জাহাজ \* প্রশাস্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জের নিকট ৰটিকাক্ৰান্ত হয়। ঐ, পত্ৰিকায় ঐ ঘটনার একথানি চিত্ৰও ছিল ৷ একথানি ব্রিটিশ জাহাজ ছাড়া সকলগুলিই ভগ্ন হইয়া ভুবিরা যায়। সেই ব্রিটিশ জাহাজ্ঞানি ঝড় কাটাইয়া চলিয়া আসে। আর ছবিখানিতে ইহা দেখাইতেছে, বে জাহাজগুলি ভুবিরা যাইতেছে, তাহাদের মজ্জ্মান আরোহিদল ডেকের উপর দাড়াইয়া যে জাহাজপ্থানি ঝড় কাটাইতেছে, তাহার লোক-গুলিকে উৎসাহ দিতেছেন। অপর লোককে টানিয়া নিজের ভূমিতে লইরা যাইও না। আবার লোকে নির্কোধের স্থায় আর এক মতবাদ পোষণ করিয়া থাকে যে, যদি আমরা আমাদের এই কুদ্র আমিত্ব হারাইয়াঁ ফেলি, তবে জগতে কোনরূপ নীতি-পরারণতা থাকিবে ন।, মহুয়জাতির কোন আশাভরসা থাকিবে না। যেন যাঁহারা উহা বলেন, তাঁহারা সমগ্র মহয়জাতির জম্ম সর্বাদা প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়া আছেন। ্বদি সক্ল দেশে অন্ততঃ তৃইশত নরনারী বাস্তবিক দেশের শুভাকাজ্জী হন, তবে ছদিনে সত্যযুগ উপস্থিত হইতে পারে। আমরা জানি, আমরা মহুযাজাতির উপকারের জন্ম কেমন মরিতে প্রস্তুত। এ সকল লম্বা লম্বা কথামাত্র—এ সকল কথা বলিবার কোন সার্থপূর্ব অভিসন্ধি আছে। জগতের ইতিহাসে ইহা প্রকাশ বে, বাঁহারা এই কুদ্র আমিকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই মনুযাজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ হিতকারী, আর যতই লোকে

<sup>\*</sup> প্রশান্ত মহাসাগরস্থ সামোরা দ্বীপপুঞ্জের নিকট ব্রিটিশ জাহাজ ক্যানিরোপী ও আমেরিকার কতকগুলি যুদ্ধ-জাহাজ।

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS জ্বান্যোগ।

আপনাকে ভূলিবে, ততই পরোপকারে অধিক সমর্থ ইইবে।
উহার মধ্যে একটা স্বার্থপরতা, অপরটা নিঃস্বার্থপরতা। এই
কুদ্র কুদ্র ভোগস্থথে আসক্ত হইরা থাকা এবং এইগুলিই চির্কাল
থাকিবে মনে করাই যোর স্বার্থপরতা। উহা সত্যামুরার্গ
হইতে উৎপন্ন নহে, অপরের প্রতি দয়াও এই ভাবের উৎপত্তির
কারণ নহে—উহার উৎপত্তির কারণ যোর স্বার্থপরতা। অপর
কাহারও দিকে দৃষ্টি না রাথিয়া নিজেই সমস্ত ভোগ করিব,
এই ভাব ইইতে উহার উৎপত্তি। আমার ত এইরূপই বোধ
হয়। আমি জগতে প্রাচীন মহাপুরুষ ও সাধুগণের তুল্য চরিত্রবলশালী পুরুষ আরও দেখিতে চাই—তাহারা একটী কুদ্র
পশুর উপকারের জন্ত শত শত জীবন তাগে করিতে প্রস্তুত
ছিলেন! নীতি ও পরোপকারের কথা কি বলিতেছ ? ইহা ত
আধুনিক কালের বাজে কথামাত্র।

আমি সেই গৌত্মবৃদ্ধের স্থায় চরিত্রবলশালী লোক দেখিতে চাই, যিনি সগুণ ঈশ্বর বা ব্যক্তিগত আত্মায় বিশাসী ছিলেন না, যিনি ও সম্বন্ধে কখন প্রশ্নই করেন নাই, ও সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞেরবাদী ছিলেন, কিন্তু যিনি সকলের জ্বস্তু নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন—সারা জীবন সকলের উপকার করিতে নিযুক্ত ছিলেন, সারা জীবন অপরের হিত কিসে হয়, ইহাই যাহার চিন্তা ছিল। তাঁহার জীবনবৃত্তলেথক বেশ বলিয়াছেন যে, তিনি "বহুজনহিতায় বহুজনস্থখায়" জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজের মৃক্তির জ্বস্তু পর্যান্ত চেষ্টা করিতে বনে গমন করেন নাই। জগৎ জ্বলিয়া গেল—কেহ উহা হইতে বাঁচিবার পথ না

कंप्रांकीवत्न दवनास्य ।

শুরিলে চলিবে কেন ? তাঁহার সারা জীবন এই এক চিস্তা ছিল—জগতে এত ছঃথ কেন ? তোমরা কি মনে কর, আমরা তাঁহার মত নীতিপরায়ণ ?

ৰীশু এছি যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই খাঁটি এছি ধর্ম ও বেদাস্তধর্মে অতি অল্পই প্রভেদ ছিল। তিনি অদৈতবাদও প্রচার করিরাছেন আবার সাধারণকে সম্ভুষ্ট রাথিবার জন্ম, তাহাদিগকে উচ্চতম আদর্শ ধারণা করাইবার সোগানস্বরূপে দৈতবাদের কথাও বলিয়াছেন। বিনি 'আমাদের স্বর্গন্থ পিতা' বলিয়া প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তিনিই আবার ইহাও বলিয়াছেন, 'আমি ও আমার পিতা এক।' আর তিনি ইহাও জানিতেন, এই স্বর্গস্থ পিতারূপে বৈতভাবে উপাসনা করিতে করিতেই অভেদবৃদ্ধি আসিয়া থাকে। তথন ঐতিধর্ম কেবল প্রেম ও আশীর্বাদপূর্ণ ছিল, কিন্তু অবশেষে নানাবিধ মৃত উহাতে প্রবিষ্ঠ হইয়া উহা বিক্নতভাব ধারণ করিল। এই যে ক্ষ্ড 'আমি'র জন্ম নারামারি, 'আমি'র প্রতি অতিশয় ভালবাসা, শুধু এ জীবনে নহে, মৃত্যুর পরও এই কুড 'আমি', এই কুড ব্যক্তিত্ব লইয়া থাকিবার ইচ্ছা, ইহা ঐ ধর্মের বিক্বত ভাব হইতেই উৎপন্ন হইন্নাছে। তাঁহারা বলেন, ইহা নিঃস্বার্থপরতা—ইহা নীতির ভিত্তিস্বরূপ ৷ ইহা বদি নীতির ভিত্তি হয়, তবে আর হুর্নীতির ভিত্তি কি? স্বার্থগরতা নীতির ভিত্তি, আর যে সকল নরনারীর নিক্ট আমরা অধিক জানের প্রত্যাশা করি, তাঁহারা, এই কুল 'আমি' নাশ হইলে

## खानयाग

একেবারে সব নীতি নষ্ট হইবে, এই ভাবিয়া আকুল। সর্বপ্রকার গভের, সর্বপ্রকার নৈতিক মঙ্গলের মূলমন্ত্র 'আমি' নর্ম, 'তুমি'। কে ভাবিতে যায়, অর্গনরক আছে কি না? কে ভাবিতে যায়, কোন আপরিণামী সত্তা আছে কি না? এই সংসার পড়িয়া রহিয়াছে, ইহা মহাত্বংথে পরিপূর্ণ। বুদ্ধের ন্যায় এই সংসারসমুদ্রে বাঁপ দাও। হয়, উহা দ্র কর, নয় ঐ চেষ্টায় প্রাণ বিসর্জন কর। আপনাকে ভূলিয়া যাও; আন্তিকই হও, নান্তিকই হও, অজ্ঞেয়বাদী হও বা বৈদান্তিক হও, ঐশ্চিয়ান হও বা মুসলমান হও, ইহাই প্রথম শিক্ষার বিবয়। এই শিক্ষা, এই উপদেশ সকলেই বুঝিতে পারে নাহং নাহং, তুঁত্ব তুঁত্ব,—অহং নাশ ও প্রক্বত আমির বিকাশ।

ছটা শক্তি সর্বাদা সমভাবে কার্য্য করিতেছে। একটা 'জহং', অপরটা 'নাহং'। এই নিঃস্বার্থপরতা শক্তি শুধু মান্তবের ভিতর নর, তির্ব্যগ্ জাতির ভিতরও এই শক্তির বিকাশ দেখা যার—এমন কি, ক্ষুত্রতম কীটাণুগণের ভিতর পর্যন্ত এই শক্তির প্রকাশ। নর-শোণিতপানে লোলজিহ্বা ব্যাত্রী তাহার শাবককে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত । অতি হর্ব্ব তু ব্যক্তি, যে অনারাসে তাহার আতার গলা কাটতে পারে,সেও তাহার অনাহারে মুমুর্ স্ত্রী অথবা পুত্র-কন্যার জন্য সব করিতে প্রস্তুত । অতএব দেখা যার, স্টির ভিতরে এই হুই শক্তি পাশাপাশি কার্য্য করিতেছে—রেখানে একটা শক্তি দেখিবে, সেখানে অপর শক্তিটারও অন্তিত্ব দেখিবে। একটা স্বার্থপরতা, অপরটা নিঃস্বার্থপরতা। একটা গ্রহণ, অপরটা তাগে। ক্ষুত্রতম প্রাণী হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্যন্ত সমুদ্র ব্রদ্ধাওই

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

कर्त्राजीवत्न दवमास्य ।

এই হুই শুক্তির লীলাক্ষেত্র। ইহা কোন প্রমাণসাপেক্ষ নহে— ইহা স্বতঃপ্রমাণ।

সমুদ্রজের এক সম্প্রদায়ের লোকের বলিবার কি অধিকার আর্ছে বে, জগতের সমুদর কার্য্য ও বিকাশ ঐ ছই শক্তির মধ্যে অন্ততম "অহং"শক্তিপ্রস্ত প্রতিদ্বন্দিতা ও সংবর্ষণ হইতে উখিত হর 

প্র জগতের সমুদর কার্য্য রাগ, দ্বেব, বিবাদ ও প্রতিবোগিতার উপর স্থাপিত, এ কথা বলিবার তাঁহাদের কি অধিকার আছে ? এই সকল প্রবৃত্তি যে জগতের অনেকাংশ পরিচালিত করিতেছে, ইহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু তাঁহাদের অপর শক্তি-টীর অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিবার কি অধিকার আছে ? আর তাঁহারা কি অস্বীকাঁর করিতে পারেন যে, এই প্রেম, এই অহংশৃন্ততা, এই ত্যাগই জগতের একমাত্র ভাবরূপিণী শক্তি? অপর শক্তিটী ঐ 'নাহং' বা প্রেমশক্তিরই বিপরীতভাবে নিরোগ এবং উহা হইতেই প্রতিদ্বন্দিতার উৎপত্তি। অগুভের উৎপত্তিও নিঃস্বার্থপরতা হইতে—অগুভের পরিণামও শুভ বই আর কিছুই নয়। উহা কেবল মঙ্গলবিধায়িনী শক্তির অপব্যবহার মাত্র। এক ব্যক্তি যে অপর ব্যক্তিকে হত্যা করে, তাহাও অনেক সময় তাহার নিজের পুতাদির প্রতি স্নেহের প্রেরণায়—তাহাদিগকে ভরণ-পোষণ করিবে বলিয়া। তাহার প্রেম অন্ত লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি হইতে ভটাইয়া, তাহার সস্তানের উপর পড়িয়া সদীম ভাব ধারণ করি-मोहि। किन्तु मीमानक्षरे रुष्ठिक ना जमीमरे रुष्ठेक, षेश मिरे जर्गनान् वहे जांत्र किছूरे नटर ।

অতএব সমগ্র জগতের প্রিচালক, জগতের মধ্যে একমাত্র

## ख्वानरयाग ।

প্রকৃত ও জীবস্ত শক্তি সেই অদ্ভূত জিনিয—উহা বে কোন, জাকারে ব্যক্ত হউক না কেন, উহা সেই প্রেম, নিঃস্বার্থপরতা, ভ্যাগ বই আর কিছুই নর। বেদাস্ত এই স্থানেই দৈতবাদ ত্যাগ ুকরিয়া অবৈতের উপর ঝোঁক দেন। আমরা এই অবৈত ব্যাখ্যার উপর বিশেষ জোর দিই এই জন্ম বে, আমরা জানি, আমাদের জান-বিজ্ঞানের অভিমান সত্ত্বেও আমাদের মানিতেই হইবে যে. যেখানে একটা কারণ দারা কতকগুলি কার্য্যের ব্যাখ্যা করা যায়, আবার তবে অনেকগুলি কারণ স্বীকার না করিয়া এক কারণ স্বীকার করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। এখানে যদি আমরা কেবল স্বীকার করি त्य, त्मरे वकरे अपृक्ष स्मन त्थम, मीमांवक रहेबारे अमर क्राप প্রতীয়মান হয়, তবে আমরা এক প্রেমশক্তি দারা সমুদয় জগতের ব্যাখ্যা করিলাম। নচেৎ আমাদিগকে জগতের ছুইটা কারণ **শানিতে হইবে—একটা শুভশক্তি, অপরটা অশুভশক্তি—একটা** প্রেমশক্তি, অপরটী দ্বেশক্তি। এই ছই সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন্টী অধিক ভারসঙ্গত ? অবশু—শক্তির এই একত্ব মানিরা সমুদর জগতের ব্যাখ্যা করা।

আমি এক্ষণে এমন সকল বিষয়ে গিয়া পড়িতেছি, বাহা সম্ভবতঃ হৈতবাদীদের মতসঙ্গত নহে। আমার বোধ হয়, আমি ছৈতবাদের আলোচনা লইয়া বেশীক্ষণ কাটাইতে পারি না। আমার ইহাই দেখান উদ্দেশ্য যে, নীতি ও নিঃস্বার্থপরতার উচ্চতম আদর্শ, উচ্চতম দার্শনিক ধারণার সহিত অসঙ্গত নহে। আমার ইহাই দেখান উদ্দেশ্য যে, নীতিপরায়ণ হইতে গেলে তোমার দার্শনিক

कर्म्मजीवत्न त्वपांख ।

ুধারণাকে খাট করিতে হয় না। বরং নীতির ভিত্তিভূমি প্রাপ্ত চইতে জ্বোলে তোমাকে উচ্চতম দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ধারণাসম্পন্ন इटेर्फु रेय । मस्ट्यात खान, मस्ट्यात खट्डा विद्याभी नटर । वत्रः ब्लैवरनत প্রত্যেক বিভাগেই জ্ঞান আমাদিগকে রক্ষা করিরা থাকে। জ্ঞানই উপাসনা। আমরা ষতই জানিতে পারি, ততই আমাদের মঙ্গল। বেদান্তী বলেন, এই আপাতপ্রতীয়মান অণ্ডভের কারণ— অসীমের সীমাবদ্ধ ভাব। যে প্রেম সীমাবদ্ধ হইয়া ক্ষুদ্রভাবাপর रहेना यात्र ও অগুভ বলিয়া প্রতীন্তমান হয়, তাহাই আবার চরমা-वशां बन्न थाकां करत। जात त्वां हेशं वर्तन, वह আপাতপ্রতীরমান সমুদর অগুভের কারণ আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে। কোন অপ্রাক্তিক পুরুষের নিন্দা করিও না অথবা নিরাশ বা বিষয় হইয়া পড়িও না, অথবা ইহাও মনে করিও না, আমরা গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া আছি—যতক্ষণ না অপর কেহ আসিয়া আমাদিগকে সাহায্য করেন, ততক্ষণ তাহা হইতে উঠিতে পারিব ना। विकास वलन, जनतत्र माशासा जामात्रत किছू श्रेटिक পারে না। আমরা গুটিপোকার মত। আমরা আপনার শরীর হইতে আপনি জাল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আবদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু এ বদ্ধভাব চিরকালের জন্ম নয়। আমরা উহা হইতে প্রজাপতি হইরা বাহির হইরা মুক্ত হইব। আমরা আমাদের চতুর্দিকে এই কর্মজাল জড়াইয়াছি, আমরা অজ্ঞানবশতঃ মনে क्तिएं हि, आमता रान वस्त ; आत कथन कथन मारास्मात अग्र . চীংকার ও ক্রন্দন করিতেছি। কিন্তু বাহির হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না, সাহায্য পাওয়া যায় ভিতর হইতে। জগতের

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS ভ্রান্যোগ।

সকল দেবগণের নিকট উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে পার। আমি অনেক বৎসর ধরিয়া এইরূপ ক্রন্দন করিয়াছিলাম; মুর্নিশেষে আমি দেখিলাম, আমি সাহায্য পাইয়াছি। কিন্তু এই সাহায্য ভিতর হইতে আসিল, আর ভ্রান্তিবশতঃ এতদিন নানারপ ক্র করিতেছিলাম, সেই ভ্রান্তিকে নিরাস করিতে হইল। ইহাই এক মাত্র উপায়। আমি নিজে যে জালে আপনাকে জড়াইয়াছিলাম, তাহা আমাকেই ছিন্ন করিতে হইবে আর তাহা ছিন্ন করিবার শক্তিও আমার ভিতরেই রহিয়াছে। এ বিষয় আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, আমার জীবনের সদসৎ কোন প্রবৃত্তিই বুণা যায় নাই—আমি সেই অতীত গুভাগুত উভয় কর্ম্মেরই সমষ্টি-স্বরূপ। আমি জীবনে অনেক ভুলচুক করিয়াছি, কিন্তু এইগুলি ना कतिल जामि जांक यारा, जारा कथनरे रुरेजाम ना। जामि এক্ষণে আমার জীবন লইয়া বেশ তুই আছি। আমার এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে ষে, তোমরা বাড়ীতে যাও, গিয়া তথায় নানাপ্রকার অন্তায় কর্ম্ম করিতে থাক। আমার কথা এইরূপে ভূল বুঝিও না। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই, কতকগুলি ভূলচুক হইয়া গিয়াছে বলিয়া একেবারে বসিয়া পড়িও না, কিন্তু জানিও, পরিণামে তাহাদের ফল শুভই হইবে। অন্তর্মপ হইতেই পারে না, কারণ, শিবত্ব ও শুদ্ধত্ব আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম, আর, কোন উপায়েই সেই প্রকৃতির ব্যত্যয় হয় না! আমাদের যথার্থস্বরূপ সর্বদাই একরপ।

আমাদের ইহা বুঝা আবশুক যে, আমরা হুর্বল বঁলিরাই নানা-বিধ ভ্রমে পড়িয়া থাকি, আর অজ্ঞান বলিয়াই আমরা হুর্বল। আমি পাপ শব্দ ব্যবহার না করিয়া ভ্রম শব্দ ব্যবহার করা অধিক প্রদা করি। আমাদিগকে অজ্ঞানে কেলিয়াছে কে? আমরা আপ্রারাই আপনাদিগকে অজ্ঞানে ফেলিয়াছি। আমরা আপ-ह्येर पत्र চক্ষে আপনি হাত দিয়া অন্ধকার বলিয়া চীৎকার করি-তেছি। হাত সরাইয়া লণ্ড, তাহা হইলে দেখিবে, সেই জীবান্মার স্বপ্রকাশ স্বরূপের আলোক রহিরাছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কি বলিতেছেন, তাহা কি দেখিতেছ না ? এই সকল ক্রমবিকাশের হেতু কি १—বাসনা। কোন পশু বে ভাবে অবস্থিত, সে তদতি-রিক্ত অন্ত কিছুরূপে থাকিতে চায়—সে দেখে, সে বে সকল অবস্থার মধ্যে অব্স্থিত, সেগুলি তাহার উপযোগী নহে—স্কুতরাং সে একটী নৃতন শরীর গঠন করিয়া লয়। তুমি সর্বনিয়তম জীবাণু হইতে নিজ ইচ্ছাশক্তিবলে উৎপন্ন হইন্নাছ—আবার সেই ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ কর, আরও উন্নত হইতে পারিবে। ইচ্ছা সর্বশক্তিমান্। ভূমি বলিতে পার, যদি ইচ্ছা সর্বাশক্তিমান্ হয়, তবে আমি অনেক কাষ যাহা ইচ্ছা করি, তাহা করিতে পারিনা কেন ? তুমি যধন এ কথা বল, তখন তুমি তোমার ক্ষুদ্র আমির দিকে লক্ষ্য করি-তেছ মাত্র। ভাবিয়া দেখ, তুমি ক্ষ্ত জীবাণু হইতে এই মাহব স্থ্যাছ। কে তোমাকে মানুষ করিল ? তোমার আপন ইচ্ছা-শক্তি। তুমি কি অস্বীকার করিতে পার, ইহা সর্ধশক্তিমান্? <u>বাহা তোমাকে এতদুর উন্নত করিয়াছে, তাহা তোমাকে আরও</u> অধিক উন্নত করিবে। আমাদের প্রয়োজন—চরিত্র, ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা—উহার হর্মলতা নহে।

অতএব যদি আমি তোমাকে উপদেশ দিই যে, তোমার

প্রকৃতিই অসং, আর তুমি কতকগুলি ভুল করিয়াছ বলিয়া তোমাকে অমুতাপ ও ক্রন্দন করিয়া জীবন কাটাইতে উপদেশনি করি. তাহাতে তোমার বিশেষ কিছুই উপকার হইবে না, বরং উহা ভৌমাকে অধিকতর ত্বৰ্বল করিয়া কেলিবে, আর তাহাতে তোমাকে ভাল ইট্র वांत्र शथ ना (पर्थारेज्ञा वतः आंत्रः अन्त इरेवांत शथ (पर्थान इरेवां ৰদি সহস্ৰ বৎসর ধরিয়া এই গৃহ অন্ধকারময় থাকে আর তুমি সেই গৃহে আসিয়া হার, বড় অন্ধকার! বড় অন্ধকার! বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ কর, তবে কি অন্ধকার চলিয়া যাইবে ? मित्रामनारे ज्ञानित्नरे এक पूर्द्ध गृर ज्ञात्नाकिङ रहेरत । ज्ञाज्यव সারা জীবন 'আমি অনেক দোষ করিয়াছি, আমি অনেক অন্তায় কায করিরাছি,' বলিয়া চিন্তা করিলে তোমার কি উপকার হইবে? ष्मामत्रा त्य नानात्मात्य त्मायी, हेश काशत्क्छ विनया मिट्ड ह्य না। জ্ঞানের আলে। জাল, এক মুহুর্ত্তে সব অঞ্ভ চলিয়া বাইবে। নিজের প্রকৃতস্বরূপকে প্রকাশ কর, প্রকৃত 'আমি'কে, সেই জ্যোতির্শ্বর, উজ্জ্বন, নিত্যগুদ্ধ 'আমি'কে—প্রকাশ কর— প্রত্যেক ব্যক্তিতে সেই আত্মাকে প্রকাশ কর। कित, मकन वाक्तिरे धमन जवस्रा नांड कक्रन या, जिंछ अपग्र পুরুষকে দেখিলেও তাহার বাহিরের হর্বলতার দিকে লক্ষ্য না করিয়া তাহার হৃদয়াভ্যন্তরবর্ত্তী ভগবান্কে দেখিতে আর তাহার নিন্দা না করিয়া বলিতে পারেন, 'হে স্বপ্রকাশ জ্যোতির্দায়, উঠ; হে সদাগুদ্ধস্বরূপ, উঠ; হে অজ, অবিনাশী, সর্বাণক্তিমান্, উঠ, আত্মন্বরূপ প্রকাশ কর। তুর্মি যে সকল কুজ ভাবে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছ, তাহা তোমাতে সাজে ন। ।

कर्पाकीवत्न त्वनास्त्र ।

<u>অদ্</u>রৈতবাদ এই শ্রেষ্ঠতম প্রার্থনার উপদেশ দিয়া থাকেন। ইয়াই একমাত্র প্রার্থনা—নিজম্বরূপ স্মরণ, সদা সেই অন্তরস্থ রের স্মরণ, তাঁহাকে সর্বদা, অনন্ত, সর্বশক্তিমান্, সদাশিব, নিকাম বলিয়া স্মরণ। এই ক্ষুদ্র অহং তাঁহাতে নাই, কুদ্র বন্ধনসমূহ তাঁহাতে নাই। আর তিনি অকাম বিলয়াই অস্তর ও ওজঃস্বরূপ, কারণ, কামনা, স্বার্থ হইতেই ভরের উৎপত্তি। যাহার নিজের জন্ম কোন কামনা নাই, সে কাহাকে ভয় করিবে ? কোন্ বস্তুই বা তাহাকে ভীত করিতে পারে ? মৃত্যু তাহাকে কি ভয় দেখাইতে পারে? অণ্ডভ, বিপদ্ তাহাকে কি ভয় দেখাইতে পারে? অতএব যদি আমরা ष्यदेषञ्चानी इहे, बामानिशतक ष्रवश्चेहे छित्रा कतिए हहेरव त्य, আমরা এই মুহূর্ত্ত হইতেই মৃত। তখন আমি স্ত্রী, আমি পুৰুষ এ সকল ভাব চলিয়া যায়, ওগুলি কেবল কুসংস্কারমাত্র— অবশিষ্ট থাকেন সেই নিতাগুদ্ধ, নিতা ওছঃ স্বন্ধপ, সর্বাশক্তি-गोन् मर्व्वक्रयक्रभ, जात ज्थन जामात मकल जत्र हिना गात्र। কে এই সর্বব্যাপী আমার অনিষ্ট করিতে পারে ? এইরূপে আমার সমুদর তুর্বলতা চলিয়া যায়; তখন অপর সকলের ভিতর সেই শক্তির উদ্দীপনা করিয়া দেওয়াই আমার একমাত্র কার্য্য হয়। আমি দেখিতেছি, তিনিও সেই আত্মাস্বরূপ কিন্তু তিনি তাহা জানেন না। স্থতরাং আমায় তাঁহাকে শিথাইতে হইবে, তাঁহার সেই অনস্তম্বরূপ প্রকাশে আমাকে সহায়তা করিতে হইবে। আমি দেখিতেছি, জগতে ইহার প্রচারই বিশেষরূপে আবশুক। এই সকল মত অতি পুরাতন—সম্ভবতঃ

অনেক পর্বতও তথন উৎপন্ন হয় নাই, যথন এই সকল মত প্রথমন প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। সকল সত্যই সন্ধি বজা। সত্য ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে। কোন জাতি, কোন ব্যায়াছিই উহা নিজস্ব বলিয়া দাবী করিতে পারেন না। সত্যই স্কলী আত্মার যথার্থ স্বরূপ। কোন ব্যক্তিবিশেষের উহার উপর বিশেষ দাবী নাই। কিন্তু উহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, সরলভাবে উহার প্রচার করিতে হইবে, কারণ, তোমরা দেখিবে—উচ্চতম সত্য সকল অতি সহজ ও সরল। খুব সহজ ও সরলভাবে উহার প্রচার আবগুক, বাহাতে উহা সমাজের সর্ববাংশ ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিতে পারে—বাহাতে উহা উচ্চতম মস্তিষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সাধারণ মনের পর্য্যস্ত অধিকারের বিষয় হইতে পারে, যাহাতে আবালবৃদ্ধবনিতা উহা জানিতে পারে। এই সকল স্থায়ের কৃটবিচার, দার্শনিক মীমাংসা-বলী, এই সকল মতবাদ ও ক্রিয়াকাণ্ড এক সময়ে উপকার দিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আইস, আমরা এক্ষণে ধর্মকে সহজ করিবার চেষ্টা করি, আর সেই সত্যযুগ আনিবার সহায়তা করি, যথন প্রত্যেক ব্যক্তিই উপাসক হইবেন আর প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরস্থ সতাই তাঁহার উপাস্ত দেবতা হইবেন।

मम्भूर्ग

# **डिट्यां**थन।

ৰামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ-মঠ' পরিচালিত মাসিক অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২ টাকা। উদ্বোধন কার্য্যা-লমে স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী ও বাঙ্গালা সকল গ্রন্থই পাওয়া উদ্বোধনগ্রাহকের পক্ষে বিশেষ স্থবিধা। নিমে দ্রষ্টব্য :—

## উদ্বোধন-গ্ৰন্থাবলী।

| স্বামী বিবেকা              | নন্দ-প্রণীত | 1              |     |
|----------------------------|-------------|----------------|-----|
| পুন্তক। সা্ধারণের          | পক্ষে। উদ্ব | াধন-গ্রাহকের গ | াকে |
| Rajayoga (2nd Edition)     | 1-0         | 0-12           |     |
| Jnanayoga Do               | 1-8         | 1-3            |     |
| Karmayoga (3rd Edn.)       | 0-12        | c—8            |     |
| Bhaktiyoga (2nd Do)        | 0—10        | o—8            |     |
| Chicago Address (4th Edr   |             | 0—5            |     |
| The Science and            |             |                |     |
| Philosophy of Religion     | 1—0         | 0—12           |     |
| A study of Religion        | 1—0         | 0-12           |     |
| Religion of Love           | 0-10        | 0—8            |     |
| My Master (2nd edition)    | 0—8         | 0-6            |     |
| Pavhari Baba               | c—3         | 0—2            |     |
| Thoughts on Vedanta        | 0—10        | 0—8            |     |
| Realisation and its Method |             | 0-10           |     |
| Paramhamsa Ramakrishna     |             |                |     |
| by P. C. Majumdar          |             | o—1            | •   |
| My Master श्रुक्थानि ॥•    | আনায় লই    | ৰ Paramha      | msa |

CCQ\_In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Ramakrishna शूछक थानि विना मूला (मध्या योत्र)।

| পুস্তক                | <u>সাধারণের</u> | পকে।     | উদ্বোধন-গ্রাহকের |      |
|-----------------------|-----------------|----------|------------------|------|
| রাজযোগ :              | (७४ मध्यत       | 9)       | र्वासिक्ष        | गदक  |
| <u>জ্ঞানযোগ</u>       | ( )             | ) >      |                  | 1    |
| ভক্তিযোগ              | (৫ম সংস্করণ     | 1) 11%   | 0                | 1    |
| কর্মবোগ               | (৪র্থ জ         | ) 4º     | 0                | 1    |
| চিকাগো বকুত           | চা(৩য় সংস্কর   | 旬) レ。    | lo lo            |      |
| ভাব্বার কথা           | ( )             | ) 100    | 10               |      |
| 🖊 প्रद्यावनी, भ्र     | ভাগ, (ঐ)        | 110      | 19/0             |      |
| व २व                  | ভাগ (যন্ত্ৰস্ত  | ) ".     |                  |      |
| প্রাচ্য ও পা*চা       | ত্য (৪র্থ সং    | ) 110    | 10/0             |      |
| পরিব্রাজক             | (২য় সংস্করণ    | ) ho     | 10               |      |
| বীরবাণী (             | २য় সং)         | 10.      | 10               |      |
| ভারতে বিবেকা          | নন্দ(৩য় সং)    | 2.       | 240              |      |
| ঐ স্ব                 | লভ সংস্করণ      | 210      | 5 210            |      |
| বর্ত্তমান ভারত        | (তন্ত্ৰসং)      | 10       | 10               |      |
| নদীয় আচার্য্যদে      | ব (২য় সং)      | 100      | (0               |      |
| পওহারী বাবা           | 4               |          | 40               |      |
| ধর্ম-বিজ্ঞান          |                 | in the   | yo .             |      |
| ভক্তি-রহস্ত           |                 | ).       |                  | Mar. |
| श्रीशीवाग्रकक्ष प्रेथ |                 | <u> </u> | 110              |      |

শ্রীশ্রীরামক্রঞ উপদেশ (পকেট এডিশন), স্বামী ব্রস্থানন্দ সঙ্কলিত, (৬৪ সং), মূল্য।০, পাণিনীয় মহাভাষ্য, পণ্ডিত মোক্ষদা-চরণ সামাধ্যায়ী অনুদিত, মূল্য ৩॥০ টাকা।

স্বামী সারদানন প্রণীত ভারতে শক্তি পূ্জা—॥৽াজনা, উদ্বোধনগ্রাহক, পক্ষে—।৵৽ জানা। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত জাচাধ্য শঙ্কর ও রামানুজ—২ টাকা।

্রএতদ্যতীত মঠের যাবতীয় গ্রন্থ এবং শ্রীরামক্বঞ্চদেবের ও স্বামী বিবেকানন্দের নানা রকমের ফটো ও হাফটোন্ ছবি সর্বাদা পাওয়া সায়।



Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



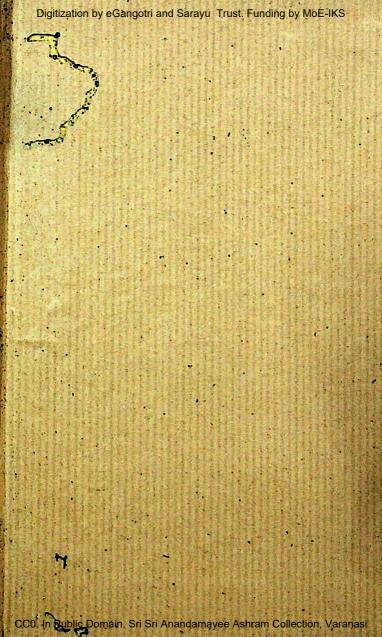

